### রবীক্র-রচনাবলী

### রবীক্র-রচনাবলী

### পঞ্চবিংশ খণ্ড





### বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খ্রীট। কলিকাতা ৭

### প্রকাশ ২৫ বৈশাথ ১৩৫৫ পুনর্মূদ্রণ শকান্দ অগ্রহায়ণ ১৮৮০ : বঙ্গান্দ ১৩৬৫

কাগজের মলাট ৯ রেক্সিনে বাঁধাই ১২

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন বিশ্বভারতী। ৬াও দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

> মূদ্রাকর শ্রীবিহ্যংরঞ্জন বস্থ শাস্তিনিকেতন প্রেস। শাস্তিনিকেতন। বীরভূম

### সূচী

| চিত্ৰসূচী              | 1/ a  |
|------------------------|-------|
| কবিতা ও গান            |       |
| <b>রোগশ</b> য্যায়     | >     |
| আরোগ্য                 | ৩৭    |
| জग्रिंग्टि             | ৬৭    |
| নাটক ও প্রহ্মন         |       |
| শ্রাবণগাথা             | >•¢   |
| নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদ। | >২৫   |
| নুতানাট্য চণ্ডালিক।    | \$0.5 |
| শ্রামা                 | >>e   |
| পরিশিষ্ট               | ২০৯   |
| উপন্যাদ ও গল্প         |       |
| তিন সঙ্গী              | २२১   |
| পরিশিষ্ট               | \$20  |
| প্রবন্ধ                |       |
| বিশ্বপরিচয়            | 98€   |
| <b>গ্রন্থ</b> পরিচয়   | 839   |
| বর্ণান্বক্রমিক সূচী    | 808   |

### চিত্রসূচী

| 'আরোগ্য'-পর্বে রবীক্রনাথ | ٠   |
|--------------------------|-----|
| त्रवोक्तनाथ : ১৯৪०       | ৬৯  |
| নতানাটা চিলাঙ্গদা অভিনয  | ১৩১ |

# কবিতা ও গান

## রোগশয্যায়

বিশ্বের আবোগ্যলন্ধী জীবনের অন্তঃপুরে হাঁর পশু পন্ধী তরুতে লতায় নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রমা জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে অমৃতের স্থাস্পর্শ দিয়ে, রোগের সোভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব দেখেছিস্থ যে-ছটি নারীর স্লিগ্ধ নিরাময় রূপে, রেখে গেন্থ তাদের উদ্দেশে অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা।

উদয়ন [ শাস্তিনিকেতন ] ১ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

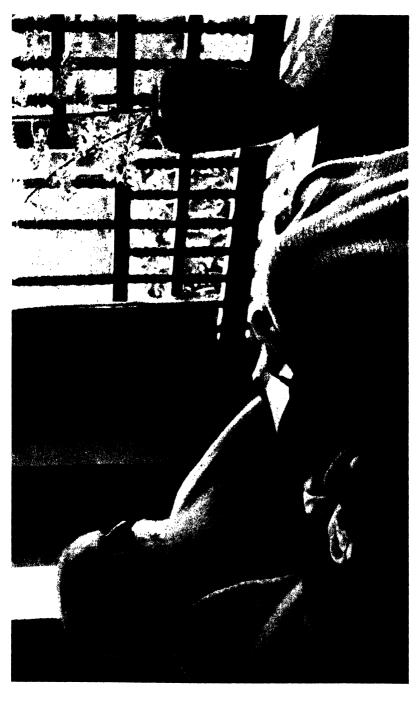



### রোগশয্যায়

3

স্থরলোকে নৃত্যের উৎসবে যদি ক্ষণকালতরে ক্লান্ত উর্বশীর ভালভক হয় দেবরাজ করে না মার্জনা। পূৰ্বাৰ্জিত কীৰ্তি তার অভিদন্পাতের তলে হয় নির্বাসিত। আকস্মিক ত্রুটি মাত্র স্বর্গ কভূ করে না স্বীকার। মানবের সভাঙ্গনে সেথানেও আছে জেগে স্বর্গের বিচার। তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুষ্ঠিত তাপতপ্ত দিনাস্তের অবসাদে; কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপতালে। খ্যাতিমৃক্ত বাণী মোর মহেন্দ্রের পদতলে করি সমর্পণ যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্তমনে বৈরাগী সে স্থান্তের গেরুয়া আলোয়; নির্মম ভবিষ্য, জানি, অতর্কিতে দস্তাবৃত্তি করে কীর্তির সঞ্চয়ে---আজি তার হয় হোক প্রথম স্থচনা।

উদয়ন

২৭ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

>

অনিঃশেষ প্রাণ অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান, भारत भारत महकार्षे महकार्षे নামহীন সমুদ্রের উদ্দেশবিহীন কোন তটে পৌছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে থেয়া, কোন সে অলক্ষ্য পাড়ি-দেয়া মর্মে বসি দিতেছে আদেশ, নাহি তার শেষ। চলিতেছে লক্ষ লক্ষ কোট কোট প্ৰাণী, এই 📆 জানি। চলিতে চলিতে থামে, পণ্য তার দিয়ে যায় কাকে, পশ্চাতে যে রহে নিতে ক্ষণপরে সেও নাহি থাকে। মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরস্তর ফাঁকি--তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি; পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া পদে পদে তবু রহে জিয়া। অন্তিত্বের মহৈশ্বর্য শতছিত্র ঘটতলে ভরা---অফুরান লাভ তার অফুরান ক্ষতিপথে ঝরা; অবিশ্রাম অপচয়ে সঞ্য়ের আলস্থ ঘুচায়, শক্তি তাহে পায়। চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই। স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা, খোলা আর ঢাকা, কী নামে ডাকিব তারে অন্তিমপ্রবাহে-মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।

٥

একা বদে আছি হেপায়
যাতায়াতের পথের তীরে।
যারা বিহান-বেলায় গানের থেয়া
আনল বেয়ে প্রাণের ঘাটে,
আলোছায়ার নিত্য নাটে,
দাঁঝের বেলায় ছায়ায় তারা
মিলায় ধীরে।
আজকে তারা এল আমার
স্থালোকের ত্যার ঘিরে;
স্থাহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।
প্রহর পরে প্রহর যে যায়,
বদে বদে কেবল গনি
নীরব জপের মালার ধ্বনি
অন্ধকারের শিরে শিরে।

জোড়াসাঁকো ৩০ অক্টোবর, ১৯৪০

8

অজন্ম দিনের আলো,
জানি, একদিন
তু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি, মহারাজ।
শোধ করে দিতে হবে জানি,
তবু কেন সন্ধ্যাদীপে
ফেল ছায়াখানি।
রচিলে যে আলো দিয়ে তব বিধতল
আমি দেখা অতিথি কেবল।

হেথা হোথা যদি পড়ে থাকে কোনো কুদ্র ফাঁকে নাই হল পুরা সেটুকু টুকুরা---রেখে যেয়ো ফেলে অবহেলে, যেথা তব রথ শেষ চিহ্ন রেথে যায় অস্তিম ধুলায় সেথায় রচিতে দাও আমার জগং অল্প কিছু আলো থাক্, অল্প কিছু ছায়া আর কিছু মায়া। ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু— কণামাত্ৰ লেশ তোমার ঋণের অবশেষ।

জোড়াসাঁকো ৩ নভেম্বর, ১৯৪০

œ

এই মহাবিশ্বতলে

যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত ক্ষুলিঙ্গ যত

দিক্ বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়ত্বংথের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে
পীড়নের যন্ত্রশালে
চেতনার উদ্দীপ্ত প্রান্থণে

#### রোগশয্যায়

কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত, কোথা ক্ষতবক্ত উৎসাবিছে। মাহুষের কুদ্র দেহ, যন্ত্রণার শক্তি তার কী তুঃদীম। সৃষ্টি ও প্রনয় -সভাতনে---তার বহিরসপাত্র কী লাগিয়া যোগ দিল বিশের ভৈরবীচক্রে বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন এ দেহের মৃংভাগু ভরিয়া রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রমোতে করে বিপ্লাবিত প্রতি ক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে মানবের হর্জয় চেতনা, দেহত্ব:খ-হোমানলে যে অর্ঘ্যের দিল সে আছতি---জ্যোতিষ্কের তপস্থায় তার কি তুলনা কোথা আছে। এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ, এমন নিৰ্ভীক দহিষ্ণুতা, এমন উপেক্ষা মরণেরে. হেন জয়যাতা বহ্নিশ্যা মাড়াইয়া দলে দলে হঃথের সীমান্ত খুঁজিবারে নামহীন জালাময় কী তীর্থের লাগি---সাথে সাথে পথে পথে এমন দেবার উৎদ আগ্নেয় গহরর ভেদ করি অফুরান প্রেমের পাথেয়।

জোড়াসাঁকো ৪ নভেম্বর, ১৯৪০ b

ওগো আমার ভোরের চডুই পাথি, একটুথানি আঁধার থাকতে বাকি ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে সাশির 'পরে ঠোকর মার এসে, দেখ কোনো খবর আছে নাকি। তাহার পরে কেবল মিছিমিছি যেমন থশি নাচের সঙ্গে যেমন খুশি কেবল কিচিমিচি; নিৰ্ভীক ঐ পুচ্ছ সকল বাধা শাসন করে তুচ্ছ। যথন প্রাতে দোয়েলরা দেয় শিস কবির কাছে পায় তারা বকশিশ; সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম স্থর সাধি লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি— সকল পাখি ঠেলে কালিদাসের বাহবা সেই পেলে। তুমি কেয়ার কর না তার কিছু, মান নাকো শ্বরগ্রামের কোনো উচু নিচু। কালিদাসের ঘরের মধ্যে ঢুকে ছন্দভাঙা চেঁচামেচি বাধাও কী কৌতুকে। নবরত্বসভার কবি যথন করে গান তুমি তারি থামের মাথায় কী কর সন্ধান। কবিপ্রিয়ার তুমি প্রতিবেশী, সারা মুথর প্রহর ধ'রে তোমার মেশামেশি। বসস্ভেরই বায়না-করা নয় তো তোমার নাট্য, ষেমন-তেমন নাচন তোমার— নাইকো পারিপাট্য।

অরণ্যেরই গাহন-সভায় যাও না সেলাম ঠুকি, আলোর দক্ষে গ্রাম্য ভাষায় আলাপ মুখোম্থি; কী যে তাহার মানে নাইকো অভিধানে-ম্পন্দিত ওই বক্ষটুকু তাহার অর্থ জানে। ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কী কর মস্করা, অকারণে সমস্ত দিন কিসের এত ত্বরা। মাটির 'পরে টান. ধুলায় কর স্নান---এমনি তোমার অষত্মেরই সজ্জা মলিনতা লাগে না তায়, দেয় না তারে লজ্জা। বাসা বাঁধ রাজার ঘরের ছাদের কোণে-লুকোচুরি নাইকো তোমার মনে। অনিদ্রাতে যখন আমার কাটে হুখের রাত আশা করি দারে তোমার প্রথম চঞ্চাত। অভীক তোমার, চটুল তোমার, সহজ প্রাণের বাণী দাও আমারে আনি— সকল জীবের দিনের আলো আমারে লয় ডাকি, ওগো আমার ভোরের চডুই পাথি।

জোড়াস কৈ। ১১ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

> গহন রজনী-মাঝে রোগীর আবিল দৃষ্টিতলে যথন সহসা দেখি তোমার জাগ্রত আবিভবি,

মনে হয়, যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার
তার পরে জানি ধবে
তুমি চলে ধাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাদীন জগতের ভীষণ স্তর্কতা।

জোড়াসাঁকো ১২ নভেম্বর, ১৯৪০। রাত্রি ছটা

۳

মনে হয় হেমস্তের ত্ভ বিবার কুছাটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভং দনা
দিগস্তের মৃঢ্তারে তুলিছে তর্জনী।
পাওুবর্গ হয়ে আসে স্বর্গাদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়,
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাথিদের গান।

জোড়াদ\*াকে৷ ১৩ নভেম্বর, ১৯৪০

S

হে প্রাচীন তমবিনী,
আজি আমি বোগের বিমিল্ল তমিপ্রার
মনে মনে হেরিতেছি—
কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে
বনেছ স্টের ধ্যানে

কী ভীষণ একা, বোবা তুমি, অন্ধ তুমি। অহন্ত দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস তাই হেরিলাম আমি অনাদি আকাশে। পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে, আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে গোপনে উঠিছে জলি শিখায় শিখায়। অচেতন তোমার অঙ্গুলি অস্পষ্ট শিল্পের মায়া বুনিয়া চলিছে; আদিমহার্ণব-গর্ভ হতে অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড, বিকলাক, অসম্পূর্ণ---অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে কালের দক্ষিণহন্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ, বিরূপ কদর্য নেবে স্থসংগত কলেবর নব স্থালোকে। মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি, ধীরে ধীরে উদ্যাটিবে বিধাতার অন্তর্গূ দংকল্পের ধারা।

জোড়াগাঁকো ১৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

50

আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু
মিশাইলে মূলতানে—
গুঞ্জন তার রবে চিরদিন,
ভূলে যাবে তার মানে।
কর্মকান্ত পথিক যথন

বসিবে পথের ধারে
এই রাগিণীর করুণ আভাদ
পরশ করিবে তারে,
নীরবে শুনিবে মাথাটি করিয়া নিচু;
শুধু এইটুকু আভাদে ব্ঝিবে,
ব্ঝিবে না আর কিছু—
'বিশ্বত যুগে ঘূর্লভ ক্ষণে
বেচৈছিল কেউ ব্ঝি,
আমরা যাহার থোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি।'

জোড়াগাঁকে। ১৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### ١٥

জগতের মাঝগানে যুগে যুগে হইতেছে জ্বমা
হতীত্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোথানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘ কালে অক্সাং আপনারে করে সে নিমূল।
ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকপ্প টলে ওঠে প্রলয়নর্তনে।
প্রাণী কত এসেছিল দলে দলে
জীবনের রঙ্গভূমে
অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বলে—
সে শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত করে দেয় মহাভার।
কেহ নাহি জানে,
এ বিশের কোন্থানে
প্রতি ক্ষণে জ্বমা।

দৃষ্টির অতীত ফ্রাট করিয়া ভেদন
সম্বন্ধের দৃঢ় স্ত্রে করিছে ছেদন;
ইন্সিতের ক্ষুলিঙ্গের ভ্রম
পশ্চাতে ফেরার পথ চিরতরে করিছে তুর্গম।
দার্কণ ভাঙন এ যে পূর্ণেরই আদেশে;
কী অপূর্ব স্বাষ্ট তার দেখা দিবে শেষে—
গুঁড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নৃতন প্রাণ উঠিবে অঙ্গর।
হে অক্ষমা,
স্বাষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা;
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় বারবার আঘাতে আঘাতে।

জোড়াগাঁকে। ১৩ নভেম্বর, ১৯৪০

#### 25

দকাল বেলায় উঠেই দেখি চেয়ে,
যাহা তাহা রয়েছে ঘর ছেয়ে—
থাতাপত্র কোথায় রাখি কী যে,
হাতড়ে বেড়াই, খুঁজে না পাই নিজে।
দামী যত কোথায় কী হয় জমা—
ছড়াছড়ি, নাই কোনো তার দেমিকোলন কমা।
পড়ে আছে পত্রবিহীন লেফাফা সব ছিন্ন—
এই তো দেখি পুরুষ জাতের জাত-কুঁড়েমির চিহ্ন।
পরক্ষণেই নামে কাজে মেয়ের হস্ত ঘটি,
ম্হুর্তেকেই বিল্পু হয় যেথায় যত ক্রটি।
ক্রত হস্তে নিলজ্ঞ সব বিশৃশ্বলার প্রতি
নিয়ে আসে শোভনা তার চরম দদগতি।
ছেড়ার ক্ষত আবোগ্য হয়, দাগীর লজ্জা ঢাকে,
অদরকারীর গোপন বাসা কোথাও নাহি থাকে।

অগোছালোর মধ্যে থাকি ভাবি অবাক-পারা— স্টেতে এই পুরুষ মেয়ের চলেছে চুই ধারা; পুরুষ আপন চারি দিকে জমায় আবর্জনা, মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জনা।

জোড়াসাঁকো ১৪ নভেম্বর, ১৯৪০। হপুর

20

দীর্ঘ দুঃধরাত্রি যদি

এক অতীতের প্রান্তত্তি

থেয়া তার শেষ করে থাকে,

তবে নব বিশ্বয়ের মাঝে

বিশ্বজগতের শিশুলোকে

জেগে ওঠে যেন সেই নৃতন প্রভাতে
জীবনের নৃতন জিজ্ঞাসা।
পুরাতন প্রশ্নগুলি উত্তর না পেয়ে
অবাক্ বৃদ্ধিরে যারা সদা বাঙ্গ করে,
বালকের চিন্তাহীন লীলাচ্ছলে

সহজ উত্তর তার পাই যেন মনে

সহজ বিশ্বাসে—

যে বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে,
করে না বিরোধ,
আননদের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে

জোড়াসাঁকো ১৫ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

\$8

নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ডাল স্রোতের ব্যাঘাত যদি করে. স্ষ্টিশক্তি ভাসমান আবর্জনা নিয়ে সেখানে প্রকাশ করে আপনার রচনাচাতুরী-ছোটো দ্বীপ গড়ে তোলে, টেনে আনে শৈবালের দল, তীরের যা পরিত্যক্ত নেয় সে কুড়ায়ে, দ্বীপস্ঞ্চি-উপাদানে যাহা-তাহা জোটায় সম্বল। আমার রোগীর ঘরে আবদ্ধ আনোশে তেমনি চলেছে স্বষ্ট চৌদিকের সব হতে স্বতন্ত্র স্বরূপে। তাহার কর্মের আবর্তন ছোটো সীমাটিতে। কপালেতে হাত দিয়ে দেখে তাপ আছে কি না; উদ্বিগ্ন চক্ষ্র দৃষ্টি প্রশ্ন করে, ঘুম নেই কেন। চুপিচুপি পা টিপিয়া ঘরে আনে প্রভাতের আলো। পথ্যের থালাটি নিয়ে হাতে বার বার উপরোধে ক্রচির বিরোধ লয় জিনি। এলোমেলো যত-কিছু সমত্বে গুছায়ে রাথে याँ हरन धुनात रनम बाड़ि। তু হাতে সমান করি শ্যার কুঞ্ন আসন প্রস্তুত রাখে শিয়রের কাছে বিনিদ্র সেবার লাগি। কথা হেথা ধীর স্বরে, দৃষ্টি হেথা বাষ্প দিয়ে ছোঁওয়া, স্পৰ্শ হেথা কম্পিত কৰুণ---

জীবনের এই রুদ্ধ স্রোত আপনার কেন্দ্রে আবর্তিত, বাহিরের সংবাদের ধারা হতে বিচ্ছিন্ন স্বদূর।

একদিন বক্তা নামে, শৈবালের দ্বীপ যায় ভেনে; পূর্ণ জীবনের যবে নামিবে জোয়ার সেইমতো ভেসে যাবে সেবার বাসাটি, সেথাকার ত্বঃখপাত্রে স্কধাভরা এই ক'টা দিন।

উদয়ন। শাস্তিনিকেতন ১৯ নভেম্বর, ১৯৪০

50

অস্থ শরীরগানা কোন অবরুদ্ধ ভাষা করিছে বহন, বাণীর ক্ষীণতা মুহুমান আলোকেতে রচিতেছে অস্পষ্টের কারা। নিঝর যখন ছোটে পরিপূর্ণ বেগে বহুদূর তুর্গমেরে করিবারে জয়— গৰ্জন তাহার অম্বীকার করি চলে গুহার সংকীর্ণ আত্মীয়তা, ঘোষণা করিতে থাকে নিখিল বিশ্বের অধিকার। বলহারা ধারা তার মৃত্ হয় যবে বৈশাথের শীর্ণ শুষ্কতায়---হারায় আপন মন্ত্রকনি. কুশতম হয়ে আসে আপনার কাছে আপনার পরিচয়। থণ্ড থণ্ড কুণ্ড-মাঝে ক্লান্ত তার গতিস্রোত লীন হয়ে থাকে।

তেমনি আমার কর বাণী
স্পর্ধা হারায়েছে তার,
শক্তি নাই জীবনের সঞ্চিত প্লানিরে
ধিকার দিবার।
আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা
তাহার বিশ্বের দৃষ্টি করিছে হরণ।

হে প্রভাতস্থ্,
আপনার শুল্লতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্ল,
প্রভাতধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত;
ত্র্বল প্রাণের দৈয়
হির্মায় ঐশ্বর্যে তোমার
দ্র করি দাও,
পরাভূত রজনীর অপমান-সহ।

উদয়ন ২১ নভেম্বর, ১৯৪০

১৬

অবসন্ন আলোকের
শরতের সায়াহুপ্রতিমা—
সংখ্যাহীন তারকার শাস্ত নীরবতা
স্তব্ধ তার হৃদয়গহনে,
প্রতি ক্ষণে নিখসিত নিঃশব্দ শুশ্রষা।
আধারের গুহা দিয়ে
আসে তার জাগরণপথে
হতাখাস রজনীর মহর প্রহরগুলি
প্রভাতের শুক্তারা-পানে

পূজাগন্ধী বাতাদের হিমস্পর্শ লয়ে। সায়াহ্নের মানদীপ্তি সে করুণচ্ছবি ধরিল কল্যাণরূপ আজি প্রাতে অরুণকিরণে; দেখিলাম, ধীরে আদে আশীর্বাদ বহি শেফালিকুস্থারুচি আলোর থালায়।

29

কথন ঘুমিয়েছিন্ত,
জেপে উঠে দেখিলাম—
কমলালেব্র ঝুড়ি
পায়ের কাছেতে
কে গিয়েছে রেখে।
কল্পনাম ভানা মেলে
অন্তমান ঘুরে ঘুরে ফিরে
একে একে নানা স্নিগ্ধ নামে।
স্পষ্ট জানি না'ই জানি,
এক অজানারে লয়ে
নানা নাম মিলিল আসিয়া
নানা দিক হতে।
এক নামে সব নাম সত্য হয়ে উঠি
দানের ঘটায়ে দিল
পূর্ণ সার্থকতা।

উদয়ন ২১ নভেম্বর, ১৯৪০

#### 36

সংসারের নানা ক্ষেত্রে নানা কর্মে বিক্ষিপ্ত চেতনা—
মান্ন্যকে দেখি সেথা বিচিত্রের মাঝে
পরিব্যাপ্ত রূপে;
কিছু তার অসমাপ্ত, অপূর্ণ কিছু বা।
রোগীকক্ষে নিবিড় একান্ত পরিচয়
একাগ্র লক্ষ্যের চারি দিকে,
নৃতন বিশ্বয় সে যে
দেখা দেয় অপরূপ রূপে।
সমস্ত বিশ্বের দ্য়া
সম্পূর্ণ সংহত তার মাঝে,
তার করম্পর্মে, তার বিনিদ্র ব্যাকুল আঁথিপাতে।

#### উদয়ন

২৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### :5

সজীব থেলনা যদি
গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে,
কী তাহার দশা হয়
তাই করি অন্থভব
আজি আয়ুশেষে।
হেথা খ্যাতি মোর পরাহত,
উপেক্ষিত গান্তীর্য আমার,
নিষেধে অন্থশাসনে
শোওয়া বদা চলে।
'চুপ করে থাকো,'
'বেশি কথা কওয়া ভালো নয়',
'আরো কিছু থেতে হবে'—
এ-সকল আদেশ নির্দেশ

কভু ভং দনায়, কভু অমুনয়ে, যাহাদের কণ্ঠ হতে আসে তাহাদের পরিত্যক্ত খেলাঘরে ভাঙা পুতুলের ট্রাজেডিতে এই তো দেদিন মাত্র পড়েছে কৈশোর-যবনিকা। কিছুক্ষণ বিরোধের স্পর্ধা করি, তার পরে ভালে৷ ছেলে হয়ে যেমন চালায় তাই চলি। মনে ভাবি. বুদ্ধ ভাগ্য তার শাসনের ভার কিছুদিন নৃতন ভাগোর হাতে সঁপি দিয়া কটাক্ষে হাসিছে দূরে থেকে হেসেছিল যেমন বাদশা আবুহোদেনের পালা রচিয়া আডালে। অমোঘ বিধির রাজ্যে বারবার হয়েছি বিদ্রোহী: এ রাজ্যে নিয়েছি মেনে সেই দণ্ড যাহা মৃণালের চেয়ে স্থকোমল, বিত্যুতের চেয়ে স্পষ্ট তর্জনী যাহার।

উদয়ন

২৩ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

२०

রোগছঃখ রজনীর নীরন্ধু আঁধারে যে আলোকবিন্দৃটিরে ক্ষণে ক্ষণে দেখি, মনে ভাবি, কী তার নির্দেশ। পথের পথিক যথা জানালার বন্ধ্র দিয়ে
উৎসব-আলোর পায় একটুকু খণ্ডিত আভাস,
সেইমতো যে রশ্মি অন্তরে আসে
সে দেয় জানায়ে—
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদিজ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশপারাবার,
স্থা যেথা করে সন্ধ্যাস্থান,
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় ব্দ্ব্দের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে—
সেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি
চৈতগ্যসাগ্র-তীর্থপথে।

উদয়ন ২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### ২১

সকালে জাগিয়া উঠি
ফুলদানে দেখিয় গোলাপ;
প্রশ্ন এল মনে—

যুগ-যুগান্তের আবর্তনে

সৌল্দথের পরিণামে যে শক্তি তোমারে আনিয়াছে
অপূর্ণের কুংসিতের প্রতি পদে পীড়ন এড়ায়ে,

সে কি অন্ধ, সে কি অন্থমনা,

সেও কি বৈরাগ্যব্রতী সন্মাসীর মতো
ফুলরে ও অফুলরে ভেদ নাহি করে—
ভুধু জ্ঞানক্রিয়া, ভুধু বলক্রিয়া তার,
বোধের নাইকো কোনো কাজ?

কারা তর্ক করে বলে, স্প্টির সভায়

ফুল্মী কুল্মী বসে আছে সমান আসনে—

প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড স্বয়া,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার স্বর নাহি বাধে,
বিক্রতি না ঘটায় স্থানন;
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

উদয়ন ২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### २२

মধ্যদিনে আধে৷ ঘুমে আধে৷ জাগরণে বোধ করি হপ্নে দেখেছিত্ব— আমার সতার আবরণ থদে পড়ে গেল অজানা নদীর স্রোতে লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি, ক্নপণের সঞ্চয় যা-কিছু, লয়ে কলঙ্কের শ্বৃতি মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত; গৌরব ও অগৌরব চেউয়ে চেউয়ে ভেসে যায়. তারে আর পারি না ফিরাতে; মনে মনে তর্ক করি আনিম্শৃত্য আমি, যা-কিছু হারালো মোর সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা। সে মোর অতীত নহে যারে লয়ে স্থথে তুঃথে কেটেছে আমার রাত্রিদিন। সে আমার ভবিশ্বং
যারে কোনো কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাজ্ঞা আমার
ভূমিগভে বীজের মতন
অঙ্গুরিত আশ। লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

## উদয়ন ২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। বিকাল

#### ২৩

আংরোগ্যের পথে যথন পেলেম সভ্য প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ, দান সে করিল মোরে নৃতন চোথের বিশ্ব-দেখা। প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ পুরাতন তপম্বীর ধ্যানের আসন, কল্প-আরস্ভের অন্তহীন প্রথম মুহূর্ত্থানি প্রকাশ করিল মোর কাছে; বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর নব নব জন্মস্ত্ত্রে গাঁথা। সপ্তরশ্মি স্থালোকসম এক দৃশ্য বহিতেছে অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।

#### উদয়ন

২৫ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে ২৫।৩ প্রহরীর কোনো বাধা নাই।
আমি কবি তর্ক নাহি জানি,
এ বিশ্বেরে দেখি তার সমগ্র স্বরূপে—
লক্ষকোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড স্বযমা,
ছন্দ নাহি ভাঙে তার স্বর নাহি বাধে,
বিক্লতি না ঘটায় খলন;
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

উদয়ন ২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### २२

মধ্যদিনে আধে৷ ঘুমে আধে৷ জাগরণে বোধ করি হপ্নে দেখেছিল্ল— আমার সতার আবরণ থমে পডে গেল অজানা নদীর স্রোতে লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি, ক্নপণের সঞ্চয় যা-কিছু, লয়ে কলঙ্কের শ্বৃতি মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত; গৌরব ও অগৌরব চেউয়ে চেউয়ে ভেসে যায়. তারে আর পারি না ফিরাতে; মনে মনে তর্ক করি আনিমশুন্ত আমি, যা-কিছু হারালো মোর সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা। সে মোর অতীত নহে যারে লয়ে স্থথে তুঃথে কেটেছে আমার রাত্রিদিন সে আমার ভবিশ্বং
যাবে কোনো কালে পাই নাই,
যাব মধ্যে আকাজ্জা আমার
ভূমিগভে বীজের মতন
অঙ্গুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।

উদয়ন ২৪ নভেম্বর, ১৯৪০। বিকাল

#### ২৩

আ'রোগ্যের পথে যথন পেলেম স্ত প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ, দান সে করিল মোরে নতন চোথের বিশ্ব-দেখা। প্রভাত-আলোয় মগ্ন ঐ নীলাকাশ পুরাতন তপম্বীর ধ্যানের আসন, কল্প-আরুত্তের অন্তহীন প্রথম মুহূর্ত্থানি প্রকাশ করিল মোর কাছে; বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর নব নব জন্মস্তুত্তে গাঁথা। সপ্তর্শাি স্গালোকসম এক দৃখ্য বহিতেছে অদৃশ্য অনেক স্টিধারা।

উদয়ন

২৫ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে ২৫।৩ **२**8

প্রত্যুষে দেখিত্ব আজ নির্মল আলোকে নিথিলের শান্তি-অভিষেক, তরুগুলি নম্রশিরে ধরণীর নমস্বার করিল প্রচার। যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত, রক্ষা করিয়াছে তারে যুগ-যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে। বিক্ষ্ম এ মৰ্ভভূমে নিজের জানায় আবিভ1িব দিবদের আরম্ভে ও শেষে। তারি পত্র পেয়েছ তো কবি, মাঙ্গলিক। সে যদি অমাত্ত করে বিদ্রূপের বাহক সাজিয়। বিক্বতির সভাসদরূপে চিরনৈরাখ্যের দৃত, ভাঙা যন্ত্রে বেম্বর ঝংকারে বাঙ্গ করে এ বিশ্বের শাখত সত্যেরে, তবে তার কোন্ আবশ্যক। শস্তাক্ষত্রে কাঁটাগাছ এসে অপমান করে কেন মান্ত্ষের অন্নের ক্ষ্ধারে। ক্রপ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে, তাহা নিয়ে স্পর্ধ করা লজ্জা বলে জানি-তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো। মান্তবের কবিত্বই হবে শেষে কলমভাজন অসংস্কৃত যদুচ্ছের পথে চলি। মৃথশ্রীর করিবে কি প্রতিবাদ মুখোষের নির্লজ্জ নকলে।

উদয়ন ২৬ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে 20

জীবনের তৃংথে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল—
আনন্দ-অমৃতরূপে বিশ্বের প্রকাশ।
ক্ষুত্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে
মহানেরে থর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেথে অথপ্ত রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থিক।

উদয়ন

২৮ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### 219

আমার কীর্তিরে আমি করি না বিধাস জানি, কালসিন্ধ তারে নিয়ত তরঙ্গঘাতে দিনে দিনে দিবে লুপ্ত করি। আমার বিশ্বাস আপনারে। তুই বেলা সেই পাত্র ভরি এ বিশ্বের নিত্যস্থধা করিয়াছি পান। প্রতি মুহুর্তের ভালোবাস। তার মাঝে হয়েছে সঞ্চিত। তুঃথভারে দীর্ণ করে নাই, কালো করে নাই ধূলি শিল্পেরে তাহার। আমি জানি, যাব যবে সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি, সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে

আপন আথায় যার।
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানবস্থ প্রির;
একমাত্র তারা আছে, আর কেহ নাই;
আর যারা সবে
মায়ার প্রবাহে তারা ছায়ার মতন—
হুঃথ তাহাদের দত্য নহে,
স্থথ তাহাদের বিভ্রমা,
তাহাদের কতব্যথা দাক্ষণ আকৃতি ব'রে
প্রতি ক্ষণে লুপু হয়ে যায়,
ইতিহাদে চিহ্ন নাহি রাপে।

উদয়ন্

২৯ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### 90

ফুরির চলেছে থেলা
চারি দিক হতে শত ধারে
কালের অসীম শৃশু পূর্ণ করিবারে।
সন্মুথে যা কিছু ঢালে পিছনে তলায় বারে বারে;
নিরস্তর লাভ আর ক্ষতি,
তাহাতেই দেয় তারে গতি।
কবির ছন্দের খেলা দেও থাকি থাকি
নিশ্চিক্ষ কালের গায়ে ছবি আঁকা-আঁকি।
কাল যায়, শৃশু থাকে বাকি।
এই আঁকা-মোছা নিয়ে কাব্যের সচল মরীচিক।
ছেড়ে দেয় স্থান,
পরিবর্তমান
জীবন্যাত্রার করে চলমান টীকা।
মান্থব আপন-আঁকা কালের সীমায়

সান্ত্রনা রচনা করে অসীমের মিথ্যা মহিমায়, ভূলে যায় কত-না যুগের বাণীরূপ ভূমিগর্ভে বহিতেছে নিঃশব্দের নিষ্ঠুর বিদ্রুপ।

উদয়ন

৩০ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

95

আজিকার অরণ্যসভারে অপবাদ দাও বারে বারে; বল যবে দৃঢ় কণ্ঠে অহংকৃত আপ্ৰাক্যবং প্রকৃতির অভিপ্রায়, 'নব ভবিগ্যং করিবে বিরল রসে শুষ্টার গান'---বনলক্ষী করিবে ন। অভিমান। এ কথা সবাই জানে--যে সংগীতরসপানে প্রভাতে প্রভাতে আমনে আলোকসভা মাতে সে যে হেয়, সে যে অশ্রের, প্রমাণ করিতে তাহা আরো বহু দীর্ঘকাল যাবে এই এক ভাবে। বনের পাথিরা ততদিন সংশয়বিহীন চিরন্তন বসন্তের স্তবে আকাশ করিবে পূর্ণ আপনার আনন্দিত রবে।

**উ** দয়ন

৩০ নভেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### ২

প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের প্রমন্ন পরশে অন্তিত্বের স্বর্গীয় সন্মান,
জ্যোতিঃস্রোতে মিশে যায় রক্তের প্রবাহ,
নীরবে ধ্বনিত হয় দেহে মনে জ্যোতিক্বের বাগী।
রহি আমি ত্ চক্ষ্র অঞ্চলি পাতিয়া
প্রতিদিন উর্ধ্ব-পানে চেয়ে।
এ আলো দিয়েছে মোরে জন্মের প্রথম অভার্থনা,
অন্তসমৃদ্রের তীরে এ আলোর দারে
রবে মোর জীবনের শেষ নিবেদন।
মনে হয়, র্থা বাক্য বলি, সব কথা বলা হয় নাই;
আকাশবাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
স্থর বাধা হয় নাই পূর্ণ স্থ্রে,
ভাষা পাই নাই।

উদয়ন ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### 99

বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে এক গুচ্ছ ধ্প,
আজি তার ধোঁয়া হতে বাহিরিল অপরূপ রূপ;
যেন কোন্ পুরানী আগ্যানে
স্তব্ধ মোর ধ্যানে
ধীরপদে এল কোন্ মালবিক।
লয়ে দীপশিথা
মহাকালমন্দিরের দ্বারে
যুগান্তের কোন্ পারে।
শতক্ষান-পরে
সিক্ত বেণী গ্রীবা তার জড়াইয়া ধরে,
চন্দনের মৃত্ গন্ধ আগে

অঙ্গের বাতাসে মনে হয়, এই পূজারিনী— এরে আমি বারবার চিনি, আদে মৃত্যুন্দ পদে চিরদিবসের বেদিতলে তুলি ফুল শুচিশুভ্র বদন-অঞ্লে। শান্ত শ্লিগ্ধ চোথের দৃষ্টিতে সেই বাণী নিয়ে আসে এ যুগের ভাষার স্ঠিতে। স্থললিত বাহুর কন্ধণে প্রিয়জন-কল্যাণের কামনা বহিছে স্বতনে। প্রীতি আগ্রহার। আদি সুগোদয় হতে বহি আনে আলোকের ধারা। দূর কাল হতে তারি হস্ত ছটি লয়ে সেবারস আতপ্ত ললটি মোর আজে। ধীরে করিছে পরশ।

উদয়ন ২ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### **9**8

যথন বীণায় মোর আনমনা হংরে
গান বৈধেছিত্ব বিদ একা
তথনো যে ছিলে তুমি দুরে,
দাও নাই দেখা;
কেমনে জানিব, সেই গান
অপরিচয়ের তীরে তোমারেই করিছে সন্ধান।
দেখিলাম, কাছে তুমি আদিলে যেমনি
তোমারি গতির তালে বাজে মোর এ ছন্দের ধ্বনি;
মনে হল, হুরের সে মিলে
উচ্চু সিল আনন্দের নিশ্বাস নিখিলে।

বর্ষে বর্ষে পুপাবনে পুস্পগুলি ফুটে আর ঝরে
এ মিলের তরে।
কবির সংগীতে বাণী অঞ্জলি পাতিয়া আছে জাগি
অনাগত প্রসাদের লাগি।
চলে লুকাচুরি থেলা বিশ্বে অনিবার
অজানার সাথে অজানার।

উদয়ন ২ ডিদেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

90

থেমন ঝড়ের পরে আকাশের বক্ষতল করে অবারিত উদয়াচলের জ্যোতিঃপথ গভীর নিস্তন্ধ নীলিমায়, তেমনি জীবন মোর মুক্ত হোক অতীতের বাপজাল হতে. স্থান্ব জাগ্রণ দিক শুঙাধ্বনি এ জন্মের নবজন্মদারে। প্রতীক্ষা করিয়া আছি— আলে। হতে মুছে যাক রঙের প্রলেপ, ঘচে যাক বার্থ খেলা আপনারে খেলেনা করিয়া. নিরাসক্ত ভালোবাসা আপন দাক্ষিণা হতে শেষ মূল্য পায় যেন তার। আয়ুস্রোতে ভাসি যবে আঁধারে আলোতে, তীরে তীরে অতীত কীর্তির পানে ফিরে ফিরে না যেন তাকাই; স্থাে ত্রংখে নিরন্তর লিপ্ত হয়ে আছে যে আপনা আপন-বাহিরে তারে স্থাপন করিতে যেন পারি সংসারের শতলক্ষ ভাসমান ঘটনার স্থান শ্রেণীতে, নিঃশঙ্ক নিস্পৃহ চোথে দেখি যেন তারে অনাত্মীয় নির্বাসনে। এই শেষ কথা মোর, সম্পূর্ণ করুক মোর পরিচয় অসীম শুল্লতা।

#### উদয়ন

৩ ডিদেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### છ**્**

যাহা-কিছু চেয়েছিন্থ একান্ত আগ্ৰহে
তাহার চৌদিক হতে বাহুর বেষ্ট্রন
অপশত হয় যবে,
তথন সে বন্ধনের মৃক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্থাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেগি তার অভিন্ন স্বরূপ।
শূন্য, তরু সে তো শ্র্য নয়।
তথন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী—
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহ মন হইত নিশ্চল।
কোহেবান্যাথ কঃ প্রাণ্যাথ
যদেষ আকাশ আনন্দোন স্থাথ।

উদয়ন ৩ ডিদেম্বর, ১৯৪০। প্রাক্তি

#### 99

ধ্সর গোধ্লিলগ্নে সহসা দেখিত্ব একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণবাহু জীবনের কঠে বিজড়িত,
রক্ত স্ত্রগাছি দিয়ে বাধা;
চিনিলাম তথনি দোঁহারে।
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক

ববের চরম দান মরণের বধ্; দক্ষিণবাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে

উদয়ন

৪ ডিদেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

95

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংদের আদেশ
আপন হতারি ভার আপনিই নিল মান্তবেরা।
ভেবেছি পীড়িত মনে. পথস্রপ্ত পথিক গ্রহের
অকস্মাং অপগাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তার পরে ভাবি মনে.
ছুঃপে ছুঃপে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভ্রমক্ষেত্রে বীজ তার ববে স্থপ্ত হয়ে,
নৃতন স্কন্তীর বক্ষে
কন্টকিয়া উঠিবে আবার

উদয়ন

েডিদেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

#### **9**5

তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়,
পৃথিবী পায়ের নীচে চূপিচূপি করিছে মন্ত্রণ।
দরে যাবে বলে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শৃত্য আকাশেরে
ছই বাহু তুলি।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে;
দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশ্ম
বিদি মোর পাশে
স্বাধীর অমোহ শান্তি সম্ব্র করি।

উদয়ন

৫ ডিসেম্বর, ১৯৪০। প্রাতে

# আরোগ্য

### কল্যাণীয় শ্রীস্থরেন্দ্রনাথ কর

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে—
কেহ বা থেলার দাখি, কেহ কৌতৃহলী,
কেহ কাজে দক্ষ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিপ্রান্ত প্রদোষের অবদন্ত নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
থেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে
তোমরা পথিকবন্ধ,
যেমন রাত্রির তারা
অন্ধকারে লুগুপথ যাত্রীর শেষের ক্লিষ্ট ক্ষণে।

উদয়ন ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

# আৱোগ্য

5

এ ত্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রপানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিস্থ সতার যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রাক্তে বাজে—
সব ক্ষতি মিধ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি তুর্যোগের মায়ার আড়ালে
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে ম্রতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাথিন্থ প্রণতি।

উদয়ন ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

পরম হৃদ্র
আলোকের স্থানপুণ্য প্রাতে।
অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রসমূর্তি করিছে রচনা,
প্রতি।দন
চিরনৃতনের অভিষেক

চিরপুরাতন বেদিতলে।
মিলিয়া শ্রামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হুৎস্পদন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।
পাখিদের অকারণ গান
মাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলন্ধীরে।
দবকিছু দাথে মিশে মান্তবের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুমুয় করে দেয় ধরণীর ধৃলি,
দর্বত্ত বিভায়ে দেয় চিরমানবের দিংহাদন।

উদয়ন ১২ জান্তয়ারি, ১৯৪১ ৷ তুপুর

৩

নির্জন রোগীর ঘর।
থোলা দার দিয়ে
বাঁকা ছায়া পড়েছে শয্যায়।
শীতের মধ্যাহতাপে তন্ত্রাতুর বেলা
চলেছে মন্তরগতি
শৈবালে তুর্বলম্রোত নদীর মতন।
মাঝে মাঝে জাগে যেন দূর অতীতের দীর্ঘধাস
শস্তানীন মাঠে।

মনে পড়ে কতদিন ভাঙা পাড়িতলে পদা

কর্মহীন প্রোট প্রভাতের ছায়াতে আলোতে আমার উদাদ চিন্তা দেয় ভাদাইয়া ফেনায় ফেনায়। স্পর্শ করি শৃত্যের কিনার৷ জেলেডিঙি চলে পাল তুলে. যূথভ্রষ্ট শুভ্র মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে। আলোতে ঝিকিয়া-ওঠা ঘট কাঁথে পল্লীমেয়েদের ঘোমটায় গুক্তিত আলাপে গুঞ্জরিত বাঁকা পথে আম্রবনচ্ছায়ে কোকিল কোথায় ডাকে ক্ষণে ক্ষণে নিভূত শাখায়, ছায়ায় কুঠিত পল্লীজীবন্যাত্রার রহস্তোর আবরণ কাঁপাইয়া তোলে মোর মনে। পুকুরের ধারে ধারে দর্ষেথতে পূর্ণ হয়ে যায় ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের, স্থার মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেগ্ন থাকে পাতা।

আমি শান্ত দৃষ্টি মেলি নিভ্ত প্রহরে
পাঠায়েছি নিঃশব্দ বন্দন।
দেই দবিতারে যাঁর জ্যোতিরূপে প্রথম মান্ত্য
মর্তের প্রাঙ্গণতলে দেবতার দেখেছে স্বরূপ:
মনে মনে ভাবিয়াছি, প্রাচীন যুগের
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে।
ভাষা নাই, ভাষা নাই;
চেয়ে দূর দিগন্তের পানে
মৌন মোর মেলিয়াছি পাণ্ডুনীল মধ্যাহ্ছ-আকাশে।

উদয়ন

১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ছুপুর

8

ঘন্টা বাজে দুরে।
শহরের অভ্রভেদা আত্মঘোষণার
মৃথরতা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল,
আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোথে
জীবন্যাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অন্তিগোচর।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর পানে নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে। প্রাচীন অশথতলা, থেয়ার আশায় লোক ব'দে পাশে রাখি হাটের পদর।। গঞ্জের টিনের চালাঘরে গুড়ের কলস সারি সারি, त्रुर्वे यात्र खाननुक शाष्ट्रांत कूर्तत । ভিড় করে মাছি। রাস্তার উপুড়মুখে৷ গাড়ি পাটের বোঝাই ভরা, একে একে বস্ত। টেনে উচ্চম্বরে চলেছে ওজন আডতের আঙিনায়। वैधि-(थोन) वन(पत्र) রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাদ থেয়ে ফেরে, লেজের চামর হানে পিঠে। দর্ষে আছে স্থূপাকার গোলায় তোলার অপেকায়। (जलांका वन चार्ट, মুড়ি কাঁথে জুটেছে মেছুনি; মাথার উপরে ওড়ে চিল। মহাজনী নৌকোগুলো ঢালুতটে বাধা পাশাপাশি মালা বুনিতেছে জাল রোদ্রে বসি চালের উপরে।

আঁকিড়ি মোযের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে ওপারে ধানের থেতে। অদ্রে বনের উর্ধে মন্দিরের চূড়া ঝলি.ছ প্রভাত-রৌজালোকে। মাঠের অদৃশু পা.র চলে রেলগাড়ি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর ধ্বনিরেখা টোনে দিয়ে বাতাসের বৃকে, পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি দূরঅজ্যের দীর্ঘ বিজয়পতাকা।

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে, ছ্'পহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎসায় চিক্লণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূতি নিক্ষপ অরণ্যতীরে-তীরে,
ক্ষচিং বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিছ জেগে।
শক্ষপুত্ত নিশীথ-আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তক্ষণ কঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তম্বী নৌকা তরতর বেগে।
মূহুর্তে অদৃশ্র হয়ে গেল;
ছুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরন;
চাঁদের-মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নিবাক হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষ প্রান্তে বাসা, দূরপ্রসারিত চর শৃগু আকাশের নীচে শৃগুতার ভাষ্য করে যেন। হেথা হোথা চরে গরু শস্তশেষ বাজরার থেতে; তর্মুজের লভা হতে

ছাগল থেদায়ে রাখে কাঠি হাতে ক্বধাণ-বালক। কোথাও বা একা পল্লীনারী শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁথে। কভু বহু দূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে নতপূর্চ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মালা একদারি। জলে স্থলে সজীবের আর চিহ্ন নাই সারাবেল।। গোলকচাঁপার গাছ অনাদৃত কাছের বাগানে; তলায়-আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম, নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়।। রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়। ইদারায় টানা জল নালা বেয়ে সারাদিন কুলুকুলু চলে ভূটার ফদলে দিতে প্রাণ। ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম পিতল-কাঁকন-পরা হাতে। মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা স্থর।

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহ। ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যস্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;
এইসব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ্বেদ্না
দুরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।

উদয়ন ৩১ জাহুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল Û

মৃক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশৃত্য ঘরে
বিদে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্রামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;
অমৃতের উৎসম্রোতে
চিত্ত ভেনে চলে যায় দিগস্তের নীলিম আলোতে।
কার পানে পাঠাইবে স্ততি
ব্যগ্র এই মনের আকৃতি,
অমৃল্যেরে মৃল্য দিতে ফিরে সে খ্জিয়া বাণীরূপ,
করে থাকে চুপ,
বলে, আমি আনন্দিত— ছন্দ যায় থামি—
বলে, ধতা আমি।

উদয়ন ২৮ জান্তয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

B

অতি দূরে আকাশের স্থকুমার পাণ্ডর নীলিমা।
অরণ্য তাহারি তলে উর্দ্ধে বাহু মেলি
আপন শ্রামল অর্থ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।
মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে
বিছাইল দিকে দিকে সচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।
এ কথা রাথিম্ব লিথে
উদাসীন চিত্রকর এই ছবি মৃছিবার আগে।

উদয়ন ২৪ জান্ময়ারি, ১৯৪১। সকাল

٩

হিংস্ত্র রাত্রি আসে চুপে চুপে, গতবল শরীরের শিথিল অর্গল ভেডে দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে, হরণ করিতে থাকে জীবনের গৌরবের রূপ কালিমার আক্রমণে হার মানে মন। এ পরাভবের লজ্জা এ অবদাদের অপমান যথন ঘনিয়ে ওঠে, সহদা দিগত্তে দেখা দেয় দিনের পতাকাথানি স্বর্ণকিরণের রেখা-আঁকা; আকাশের যেন কোন্ দূর কেন্দ্র হতে উঠে ধ্বনি 'মিথ্যা মিথ্যা' বলি। প্রভাতের প্রদন্ন আলোকে তৃঃখবিজয়ীর মৃতি দেখি আপনার জীবদেহদুগের শিথরে।

উদয়ন

২৭ জান্তুরারি, ১৯৪১। সকাল

#### 6

একা ব'দে সংসারের প্রান্ত-জানালায়

দিগন্তের নীলিমায় চোথে পড়ে অনন্তের ভাষা।
আলো আসে ছায়ায় জড়িত

শিরীষের গাছ হতে শ্রামলের স্লিগ্ধ স্থ্য বহি।
বাজে মনে— নহে দ্র, নহে বহু দ্র।
পথরেখা লীন হল অন্তর্গিরিশিখর-আড়ালে,
ন্তর আমি দিনান্তের পাহশালা-ছারে,
দ্রে দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষতীর্থমন্দিরের চূড়া।
সেথা সিংহছারে বাজে দিন-অবসানের রাগিণী
যার মূছ নায় মেশা এ জন্মের যা-কিছু স্থন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইন্ধিত জানায়ে।
বাজে মনে—নহে দূর, নহে বহু দূর।

উদয়ন

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

a

বিরাট স্ফর কেরে আতশবাজির খেল। আকাশে আকাশে সূর্য তারা লয়ে যুগযুগাল্ডের পরিমাপে। অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এ:পছি ক্ষুদ্ আগ্নকণ। নিয়ে এক প্রান্তে কুদ্র দেশে কালে। প্রস্থানের অঙ্কে আজ এগেছি যেমনি দীপশিখা মান হয়ে এল, ছায়াতে পড়িল ধরা এ থেলার মায়ার স্বরূপ, শ্লথ হয়ে এল ধীরে স্থ হঃথ নাট্যসজ্গ গুলি। দেখিলাম, যুগে যুগে নটনটা বহু শত শত ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের রঙ্গশালা-ছারের বাহিরে। দেখিলাম চাহি শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাপণে নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

উদয়ন ৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

50

অলস সময়-ধারা বেয়ে
মন চলে শৃত্ত-পানে চেয়ে।
সে মহাশৃত্তের পথে ছায়া-আঁকা ছবি পড়ে চোথে
কত কাল দলে দলে গেছে কত লোকে
স্থদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।

এদেছে সাম্রাজ্ঞালোভী পাঠানের দল. এসেছে মোগল; বিজয়রথের চাকা উড়ায়েছে বুলিজাল, উড়িয়াছে বিজয়পতাক।। শূতাপথে চাই, আজ তার কোনো চিহ্ন নাই। নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধায় রাঙালে। যুগে যুগে স্থোদয়-স্থাজের আলো। আরবার সেই শৃগুতলে আসিয়াছে দলে দলে লৌহবাঁধা পথে অনলনিশ্বাসী রথে প্রবল ইংরেজ, বিকীর্ণ করেছে তার তেজ। জানি তারে। পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল, কোথায় ভাসায়ে দেবে সামাজ্যের দেশবেড়া জাল; জানি তার পণাবাহী দেনা জ্যোতিঙ্গলোকের পথে রেথামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।

মাটির পৃথিবী-পানে আঁথি মেলি ধবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মান্ত্যের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।

ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে। রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণজন্ধ। শব্দ নাহি তোলে, জয়স্তম্ভ মৃঢ়সম অর্থ তার ভোলে, রক্তমাথা অসু হাতে যত রক্ত-আঁথি শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুগ ঢাকি। ওরা কাজ করে দেশে দেশান্তরে. अञ्च-तञ्च-कलिएङ्गत मगुप-नमीत घाँ ए घाटी, পঞ্জাবে বোম্বাই-গুজুরাটে। গুরুগুরু পর্জন গুনুগুনু স্বর দিনবাত্রে গাঁথ। পড়ি দিন্যাত্রা করিছে ম্থর। তুঃথ স্থপ দিবসরজনী মন্ত্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রপানি। শত শত সামাজোর ভগ্নেয-'পরে ওরা কাজ করে।

উদয়ন ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

22

পলাশ আনন্দম্তি জীবনের ফাল্কনদিনের,
আজ এই দমানহীনের
দরিদ্র বেলায় দিলে দেখা

থেখা আমি দাখিহীন একা
উৎসবের প্রাঙ্গণ-বাহিরে
শস্তহীন মরুময় তীরে।

থেখানে এ ধরণীর প্রফুল্ল প্রাণের কুঞ্জ হতে
আনাদৃত দিন মোর নিরুদ্দেশ স্রোতে

ছিল্লবৃস্ত চলিয়াছে ভেসে
বসন্তের শেষে।

তব্ও তো রূপণত। নাই তব দানে,
যৌবনের পূর্ণ মূল্য দিলে মোর দীপ্তিহীন প্রাণে,
অদৃষ্টের অবজ্ঞারে কর নি স্বীকার—
ঘুচাইলে অবসাদ তার;
জানাইলে চিত্তে মোর লভি অন্ত্র্কণ
স্থলরের অভ্যর্থনা, নবীনের আসে নিমন্ত্রণ।

উদয়ন ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ছুপুর

১২

দার খোল। ছিল মনে, অসতর্কে দেথ। অকস্মাৎ লেগেছিল কী লাগিয়! কোথ। হতে হুঃথের আঘাত; দে লজ্জায় খুলে গেল মর্মতলে প্রচ্ছন্ন যে বল জীবনের নিহিত সম্বল। উর্ধা হতে জয়ধানি অন্তবে দিগন্তপথে নামিল তথনি. আনন্দের বিচ্ছরিত আলো মৃহতে আধার-মেঘ দীর্ণ করি হৃদয়ে ছড়ালো ক্ষুদ্র কোটরের অসম্মান লুপ্ত হল, নিখিলের আদনে দেখিত নিজ স্থান, আমানে আমানময় চিত্ত মোর করি নিল জয়. উৎসবের পথ চিনে নিল মুক্তিক্ষেত্রে সগৌরবে আপন জগং। তু:খ-হানা গ্লানি যত আছে, ছায়া সে, মিলালো তার কাছে।

উদয়ন ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। তুপুর

#### 30

ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বর্নে
নিঝ রের প্রলোপকল্লোলে,
অজানা শিথর হতে
সহসা বিশ্বয় বহি আনি
জ্রভঙ্গিত পাষাণের নিশ্চল নির্দেশ
লক্তিয়া উচ্ছল পরিহাসে,
বাতাসেরে করি' ধৈর্যহারা,
পরিচয়ধারা-মাঝে তরঙ্গিয়া অপরিচয়ের
অভাবিত রহস্তের ভাষা,
চারি দিকে স্থির যাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত
ভারি মধ্যে মৃক্ত করি' ধাবমান বিদ্রোহের ধারা।

আজ সেই ভালোবাস। স্বিশ্ব সান্ত্রনার স্তর্কার ব্যেছে নিঃশব্দ হয়ে প্রচ্ছন্ন গভীরে।
চারি দিকে নিথিলের বৃহৎ শান্তিতে
মিলেছে সে সহজ মিলনে,
তপস্থিনী রজনীর তারার আলোয় তার আলো,
পূজারত অরণ্যের পুষ্প-অর্থ্যে তাহার মাধুরী।

উদয়ন ৩০ জান্ত্য়ারি, ১৯৪১। তুপুর

#### 28

প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর স্তব্ধ হয়ে বদে থাকে আদনের কাছে যতক্ষণে সঙ্গ তার না করি স্বীকার করম্পর্শ দিয়ে। এটুকু স্বীকৃতি লাভ করি সর্বাঙ্গে তরঙ্গি উঠে আনন্দপ্রবাহ।

বাক্যহীন প্রাণীলোক-মাঝে এই জীব শুধু ভালে৷ মন্দ সব ভেদ করি দেখেছে সম্পূর্ণ মাহুষেরে; দেখেছে আনন্দে যারে প্রাণ দেওয়া যায়, যারে ঢেলে দেওয়া যায় অহেতুক প্রেম, অদীম চৈতন্ত্রলোকে পথ দেখাইয়া দেয় যাহার চেতনা। দেখি যবে মৃক হৃদয়ের প্রাণপণ আত্মনিবেদন আপনার দীনতা জানায়ে. ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার আপন সহজ বোধে মানবম্বরূপে: ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না, আমারে বুঝায়ে দেয় স্বষ্টি-মাঝে মানবের সত্য পরিচয়

উদয়ন ৭ পৌষ, ১৩৪৭। সকাল

#### 30

খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের এসেছি প্রদোষে, বিদায়ের ঘাটে আছি বসে।
আপনার দেহটারে অসংশয়ে করেছি বিশ্বাস, জরার স্থাগ পেয়ে নিজেরে সে করে পরিহাস, সকল কাজেই দেখি কেবলি ঘটায় বিপর্যয়, আমার কর্তৃত্ব করে ক্ষয়;
সেই অপমান হতে বাঁচাতে যাহার।
অবিশ্রাম দিতেছে পাহারা,
পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনাস্তের শেষ আয়োজনে, নাম না'ই বলিলাম তাহারা বহিল মনে মনে।

তাহার। দিয়েছে মোরে সৌভাগ্যের শেষ পরিচর, ভূলায়ে রাখিছে তারা ত্র্ল প্রাণের পরাজয়; এ কথা স্বীকার তারা করে—
থ্যাতি প্রতিপত্তি যত স্থােগ্য দক্ষমদের তরে; তাহারাই করিছে প্রমাণ
অক্ষমের ভাগ্যে আছে জীবনের শ্রেষ্ঠ যেই দান।
দমস্ত জাবন ধরে খ্যাতির খাজনা দিতে হয়,
কিছু দে সহে না অপচয়;
দব মূল্য তুরাইলে যে দৈতা প্রেমের অর্ঘ্য আনে
অদীমের স্বাক্ষর দেখানে।

উদয়ন ২ জামুয়ারি, ১২৪১। সকাল

#### 36

দিন পরে যায় দিন, স্তব্ধ বদে থাকি; ভাবি মনে, জীবনের দান যত কত তার বাকি চুকায়ে দঞ্চয় অপচয়। অধত্বে কী হয়ে গেছে ক্ষয়, की (পয়েছি প্রাপ্য যাহা, की দিয়েছি যাহা ছিল দেয়, কী রয়েছে শেষের পাথেয়। যার। কাছে এসেছিল, যারা চলে গিয়েছিল দুরে, তাদের পরশ্থানি রয়ে গেছে মোর কোন স্থরে। অন্তমনে কারে চিনি নাই, বিদায়ের পদধ্বনি প্রাণে আজ বাজিছে বৃথাই, হয়তো হয় নি জানা ক্ষমা করে কে গিয়েছে চলে কথাটি না ব'লে। যদি ভুল করে থাকি তাহার বিচার ক্ষোভ কি রাখিবে তবু যথন রব ন। আমি আর। কত সূত্র ছিন্ন হল জীবনের আস্তরণময়, জোডা লাগাবারে আর রবে না সময়।

জীবনের শেষপ্রান্তে যে প্রেম রয়েছে নিরবধি মোর কোনো অদমান তাহে ক্ষতচিহ্ন দেয় যদি, আমার মৃত্যুর হস্ত আরোগ্য আনিয়া দিক তারে, এ কথাই তাবি বারে বারে।

উদয়ন ১৩ ফেব্রুয়াবি, ১৯৭১। বিকাল

39

যথন এ দেহ হতে রোগে ও জরায় দিনে দিনে সামর্থ্য ঝরায়, যৌবন এ জীৰ্ণ নীড় পিছে ফেলে দিয়ে যায় ফাঁকি, কেবল শৈশব থাকে বাকি। বদ্ধ ঘরে কর্মন্ত্রন সংসার বাহিরে অশক্ত সে শিশু চিত্ত ম। খুঁজিয়া ফিরে। বিত্তহার। প্রাণ লুক হয় বিনা মূলো স্নেহের প্রশ্রয় কারে কাছে করিবারে লাভ, যার আবির্ভাব ক্ষীণজীবিতেরে করে দান জীবনের প্রথম সম্বান। "থাকে। তুমি" মনে নিয়ে এইটুকু চাওয়। কে তারে জানাতে পারে তার প্রতি নিথিলের দাওয়। শুধু বেঁচে থাকিবার। এ বিশ্বয় বারবার আজি আদে প্রাণে, প্রাণলন্দ্রী ধরিক্রীর গভীর আহ্বানে মা দাঁড়ার এসে যে মা চিরপুরাতন নৃতনের বেশে

উদয়ন ২১ জান্তয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

#### 36

ফদল কাটা হলে দারা মাঠ হয়ে যায় ফাঁক;
অনাদরের শস্ত গজায়, তুচ্ছ দামের শাক।
আঁচল ভরে তুলতে আদে গরিব-ঘরের মেয়ে,
খুশি হয়ে বাড়িতে যায় যা জোটে তাই পেয়ে।
আজকে আমার চাষ চলে না, নাই লাঙলের বালাই;
পোড়ো মাঠের কুঁড়েমিতে মন্বর দিন চালাই।
জমিতে রদ কিছু আছে, শক্ত যায় নি আঁটি;
ফলায় না সে ফল তবুও দবুজ রাথে মাটি।
শ্রাবণ আমার গেছে চলে, নাই বাদলের ধারা;
অল্লান দে দোনার ধানের দিন করেছে দারা।
চৈত্র আমার রোদে পোড়া, শুকনো যপন নদী,
বুনো ফলের ঝোপের তলায় ছায়া বিছায় যদি,
জানব আমার শেষের মাদে ভাগা দেয় নি ফাঁকি,
শ্রামল ধ্রার দঙ্গে আমার বাধন রইল বাকি।

#### উদয়ন

১০ জাতুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

#### 29

দিদিমণি—
অফুরান সাস্থনার থনি।
কোনো ক্লান্তি কোনো ক্লেশ
মথে চিহ্ন দেয় নাই লেশ।
কোনো ভয় কোনো মুণা কোনো কাজে কিছুমাত্র প্লানি
সেবার মাধুর্যে ছায়া নাহি দেয় আনি।
এ অথও প্রসন্নতা ঘিরে তারে রয়েছে উজ্জ্বলি,
রচিতেছে শান্তির মণ্ডলী;
ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপে
চারি দিকে স্বন্ধি দেয় ব্যেপে;

আশাদের বাণী স্বমধুর
অবশাদ করি দেয় দূর।
এ স্বেহ্মাধুর্যধারা
অক্ষম রোগীরে ঘিরে আপনার রচিছে কিনারা;
অবিরাম পরশ চিন্তার
বিচিত্র ফদলে যেন উর্বর করিছে দিন তার।
এ মাধুর্য করিতে সার্থক
এতগানি নির্বলের ছিল আবশ্যক।
অবাক হইরা তারে দেখি,
রোগীর দেহের মাঝে অনন্ত শিশুরে দেখেছে কি।

উদয়ন

२ ष्काञ्याति, ১৯৪১

20

বিশুদাদা---দীর্ঘবপু, দৃঢ়বাহু, তুঃসহ কর্তব্যে নাহি বাধা, বৃদ্ধিতে উজ্জ্ল চিত্ত তার সর্বদেহে তংপরত। করিছে বিস্তার। তন্দ্রার আডালে রোগক্লিই ক্লান্ত রাত্রিকালে মূর্তিমান শক্তির জাগ্রত রূপ প্রাণে বলিষ্ঠ আশাস বহি আনে. নির্নিমেয নক্ষতের মাঝে যেমন জাগ্ৰত শক্তি নিঃশব্দ বিরাজে অমোঘ আশ্বাসে হুপ্ত রাত্রে বিশ্বের আকাশে। যখন ওধায় মোরে, তুঃখ কি রয়েছে কোনোখানে মনে হয়, নাই তার মানে— ত্বঃথ মিছে ভ্ৰম, আপন পৌরুষে তারে আপনি করিব অতিক্রম।

সেবার ভিতরে শক্তি ছুর্বলের দেহে করে দান বলের সমান।

উদয়ন ৯ জামুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

**\$**\$

চির্দিন আছি আমি অকেজোর দলে; বাজে লেখা, বাজে পড়া, দিন কাটে মিখ্যা বাজে ছলে। যে গুণী কাটাতে পারে বেলা তার বিনা আবশ্যকে তারে "এসে। এসো" বলে যত্ন করে বসাই বৈঠকে। কেজো লোকদের করি ভয়, কব্ জিতে ঘড়ি বেঁধে শক্ত করে বেঁধেছে সময়— বাজে থবচের তরে উদব্ত কিছুই নেই হাতে, আমাদের মতে। কুঁড়ে লজ্জা পায় তাদের সাক্ষাতে। সময় করিতে নষ্ট আমরা ওস্তাদ. কাজের করিতে ক্ষতি নানামতো পেতে রাখি ফাঁদ। আমার শরীরটা যে বাস্তদের তফাতে ভাগায়— আপনার শক্তি নেই, পরদেহে মাশুল লাগায়। সরোজদাদার দিকে চাই-সব তাতে রাজি দেখি, কাজকর্ম যেন কিছু নাই, সময়ের ভাগুারেতে দেওয়া নেই চাবি, আমার মতন এই অক্ষমের দাবি মেটাবার আছে তার অক্ষুণ্ণ উদার অবদর, দিতে পারে অক্নপণ অক্লান্ত নির্ভর। দ্বিপ্রহর রাত্তিবেলা স্তিমিত আলোকে সংশা তাহার **মৃ**র্তি পড়ে <mark>যবে চো</mark>থে মনে ভাবি, আশ্বাদের তরী বেয়ে দৃত কে পাঠালে, তুয়োগের তুঃস্বপ্ন কাটালে।

দায়হীন মান্থ্যের অভাবিত এই আবির্ভাব দয়াহীন অদৃষ্টের বন্দীশালে মহামূল্য লাভ।

উদয়ন ১ জান্ময়ারি, ১৯৪১। সকাল

### २२

নগাধিরাজের দ্র নের্-নিকুঞ্জের রসপাত্রগুলি আনিল এ শধ্যাতলে জনহীন প্রভাতের রবির মিত্রতা, অজানা নিঝ রিণীর বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটার হিরগ্রয় লিপি, স্থনিবিড় অরণ্যবীথির নিংশক মর্মরে বিজড়িত স্পিশ্ব হৃদয়ের দৌত্যথানি। রোগপঙ্গু লেখনীর বিরল ভাষার ইঙ্গিতে পাঠায় কবি আশীর্বাদ তার।

# ২৩

নারী তুমি ধহা।—
আছে ঘর, আছে ঘরকন্না।
তারি মধ্যে রেগেছ একটুগানি ফাঁক।
মেথা হতে পশে কানে বাহিরের তুর্বলের ডাক
নিয়ে এসো শুশ্রমার ডালি,
মেহ দাও ঢালি।
যে জীবলক্ষীর মনে পালনের শক্তি বহমান,
নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান।
স্পৃষ্টিবিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,

তুমি নারী তাঁহারি আপন সহকারী। উন্মক্ত করিতে থাক আরোগ্যের পথ, নবীন করিতে থাক জীর্ণ যে-জগং, শ্রীহার। যে তার 'পরে তোমার ধৈর্যের দীমা নাই. আপন অদাধ্য দিয়ে দয়। তব টানিছে তারাই। বৃদ্ধিল্রষ্ট অদহিষ্ণু অপমান করে বাবে বারে, চক্ষু মুছে ক্ষমা কর তারে। অক্বতজ্ঞতার দারে আঘাত সহিছ দিনরাতি, লও শির পাতি। যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে, প্রাণলক্ষী ফেলে যারে আবর্জনা-মাঝে, তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে, তার লাঞ্নার তাপ স্থিম হত্তে দিতেছ জুড়ায়ে। দেবতারে যে পজা দেবার ত্বভাগারে কর দান সেই মূল্য তোমার সেবার। বিশ্বের পালনী শক্তি নিজ বীযে বহ চূপে চুপে মাধুরীর রূপে। ভ্ৰষ্ট যেই, ভন্ন যেই, বিৰূপ বিকৃত, তারি লাগি স্থনরের হাতের অমৃত।

ऍ•भग़•ा

১৩ জাতুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

**२**8

অলস শ্যার পাশে জীবন মহরগতি চলে, রচে শিল্প শৈবালের দলে। মহাদা নাইক তার, তবু তাহে রয় জীবনের হল্পমূল্য কিছু পরিচয়।

উদয়ন ২৩ জাতুয়ারি, ১৯৪১। সকাল 20

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশৃত্যে নীহারিকাসম ।
দে আমার মনঃসীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনাকক্ষপথে

উদয়ন

৫ ফিসেম্বর, ১৯৪০। সকাল

20

এ কথা দে কথা মনে আদে, বর্ধাশেষে শরতের মেঘ যেন ফিরিছে বাতাসে। কাজের বাঁধনহারা শন্তে করে মিছে আনাগোনা; কখনো রূপালি আঁকে, কখনো ফুটায়ে তোলে সোন। অভূত মূর্তি সে রচে দিগন্তের কোণে, রেখার বদল করে পুনঃ পুনঃ যেন অক্তমনে। বাম্পের সে শিল্পকাজ যেন আনন্দের অবহেল। কোনোখানে দায় নেই, তাই তার অর্থহীন খেলা। জাগার দায়িত্ব আছে, কাজ নিয়ে তাই ওঠাপড়া। ঘুমের তো দায়-নেই, এলোমেলো স্বপ্ন তাই গড়া। মনের স্বপ্লের ধাত চাপা থাকে কাজের শাসনে. বিদিতে পায় না ছুটি স্বরাজ-আসনে। যেমনি সে পায় ছাড়া থেয়ালে থেয়ালে করে ভিড়, স্বপ্ন দিয়ে রচে যেন উড় স্কু পাথির কোন্ নীড়। আপনার মাঝে তাই পেতেছি প্রমাণ— স্থপ্রের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।

তাহারে দমনে রাথে, ধ্ব করে স্প্রির প্রণালী কতৃত্ব প্রচণ্ড বলশালী। শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামেরে শৃঞ্লিত করা, অধরাকে ধরা।

উদয়ন ২০ জাহুয়ারি, ১৯৪১। **হুপু**র

#### 29

বাকোর যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে সেই জালে ধরা পড়ে অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া অগোচরে মনের গহনে। নামে বাধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়। মূল্য তার থাকে যদি দিনে দিনে হয় তাহা জান। হাতে হাতে ফিরে। অক্সাং পরিচয়ে বিশায় ভাহার ভলায় যদি বা, লোকালয়ে নাহি পায় স্থান, মনের দৈকততটে বিকীণ সে রথে কিছকাল. লালিত যা গোপনের প্রকাঞ্যের অপমানে দিনে দিনে মিশায় বালুতে। পণ্যহাটে অচিহ্নিত পরিতাক্ত রিক্ত এ জীর্ণতা যুগে যুগে কিছু কিছু দিয়ে গেছে অথ্যাতের দান সাহিত্যের ভাষা-মহাদ্বীপে প্রাণহীন প্রবালের মতো।

উদয়ন

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

#### ২৮

মিলের চুমকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে অকেজে। অলস বেলা ভরে ওঠে শেলাইয়ের কাজে। অর্থভর। কিছুই-ন। চোথে করে ওঠে ঝিল্মিল্ ছডাটার ফাকে ফাকে মিল। গাছে গাছে জোনাকির দল করে ঝলমল: সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে মাধারেতে টুকরো আলোক গেঁথে গেঁথে। মেঠো গাছে ছোটে। ছোটো ফুলগুলি জাগে; বাগান হয় না তাহে, রঙের ফুটকি ঘাদে লাগে। মনে থাকে, কাজে লাগে, স্ঞাতে সে আছে শত শত ; মনে থাকবার নয়, সেও ছড়াছড়ি যায় কত। ঝরনায় জল ঝ'রে উর্বরা করিতে চলে মাটি; ফেনা গুলো ফুটে ওঠে, পরক্ষণে যায় ফাটি ফাটি। কাজের সঙ্গেই থেলা গাঁথা---ভার তাহে লগু রয়, খুশি হন স্বষ্টর বিধাত।।

উদয়ন ২৩ জান্মারি, ১৯৪১। সকাল

#### ২৯

এ জীবনে স্কল্যের পেয়েছি মধুর আশীবাদ,
মান্ন্যের প্রীতিপাত্রে পাই তাঁরি স্থার আস্বাদ!
ত্বংসহ ত্বংথের দিনে
অক্ষত অপরাজিত আত্মারে লয়েছি আমি চিনে।
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া যেদিন করেছি অন্তত্তব
সেদিন ভয়ের হাতে হয় নি তুর্বল পরাভব।
মহত্তম মান্ত্যের স্পর্শ হতে হই নি বঞ্চিত,
তাঁদের অমৃতবাণী অন্তরেতে করেছি সঞ্চিত।

জীবনের বিধাতার যে দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে তাহারি স্মরণলিপি রাখিলাম সক্বত্তমনে।

উদয়ন ২৮ জাহুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

90

ধীরে সন্ধ্যা আদে, একে একে গ্রন্থিত যায় খালি প্রহরের কর্মজাল হতে। দিন দিল জলাঞ্জলি খুলি পশ্চিমের সিংহ্দার দোনার ঐশ্ব তার অন্ধকার-আলোকের সাগরসংগ্রেম। দূর প্রভাতের পানে নত হয়ে নিঃশব্দে প্রণমে। চক্ষ্ তার মৃদে আদে, এসেছে সময় গভার ধ্যানের তলে আপনার বাহু পরিচয় করিতে মগন। নক্ষরের শান্তিক্ষেত্র অসীম গগন যেথা ঢেকে রেথে দেয় দিনশ্রীর অরূপ সন্তারে, সেথায় করিতে লাভ সত্য আপনারে

উপয়ন ১৬ কেব্ৰেয়াবি, ১৯৪১। তুপুৰ

25

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বৃঝি এল, বিদায়দিনের 'পরে আবরণ ক্ষেলে। অপ্রগল্ভ স্থান্ত-আভার; সময় যাবার শান্ত হোক, স্তন্ধ হোক, স্মরণসভার সমারোহ না রচুক শোকের সম্মোহ। বনশ্রেণী প্রস্থানের হারে ধরণীর শান্তিমন্ত্র দিক মৌন পল্লবসন্তারে। নামিয়া আস্কৃক ধীরে রাত্রির নিঃশক্ষ আশীবাদ, সপ্রধির জ্যোতির প্রসাদ। EŞ

আলোকের অন্তরে যে আনন্দের পরণন পাই, জানি আনি তার সাথে আমার আত্মার ভেদ নাই এক আদি জ্যোতি-উংস ২তে চৈতন্তের পুণাস্থোতে আমার হয়েছে অভিন্যক, ললাটে দিয়েছে জয়লেথ, জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী; পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি বিচিত্র জগতে পারি আনন্দের পথে।

99

এ আমির আবরণ সহজে শ্বলিত হয়ে যাক ;

চৈতত্যের শুল্ল জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিক।

সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।

সর্বমান্তবের আমন্দকিরণ

কিত্তে মোর হোক বিকীরিত।

সংসারের ক্ষ্কতার শুক্ক উর্প্রলোকে

নিত্যের যে শান্তিরূপ তাই যেন দেখে যেতে পারি,
জীবনের জটিল যা বহু নির্থক,

মিথ্যার বাহন যাহা সমাজের ক্রিম মুল্যেই,
তাই নিয়ে কাঙালের অশান্ত জনতা

দ্বে ঠেলে দিয়ে

এ জন্মের সত্য অর্থ স্পষ্ট চোখে জেনে যাই যেন
সীমা তার পেরোবার আগগে।

উদয়ন

১১ भाष, ১৩৪१। सक्ता

# জন্মদিনে





# জग्रापित

۵

সেদিন আমার জন্মদিন। প্রভাতের প্রণাম লইয়া উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁথি, দেখিলাম স্বস্থাত উষা খাকি দিল আলোকচন্দ্ৰলেখ। হিমাদির হিম্ভন্ন পেলব ললাটে। যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে তারি আজ দেখিত প্রতিমা গিরীক্তের সিংহাসন-'পরে। পরম গান্তীযে যুগে যুগে ছায়াঘন অজানারে করিছে পালন পথহীন মহারণ্য-মাঝে, অভ্রভেদী স্থদূরকে রেখেছে বেষ্টিয়া তুভে ছ তুর্গমতলে উদয় অস্তের চক্রপথে। আজি এই জন্মদিনে দূরত্বের অন্তভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল। থেমন স্থদূর ঐ নক্ষত্রের পথ নীহারিকা-জ্যোতির্বাষ্প-মাঝে রহস্থে আবৃত, আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি তুর্গমে— অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজান। তাহার পরিণাম। আজি এই জন্মদিনে
দ্বের পথিক সেই তাহারি শুনিন্থ পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে।

উদয়ন

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

২

বহু জন্মদিনে গাঁথ। আমার জীবনে দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে। একদ। নৃতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে মোরে এনেছিল বহি তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে দিক ২তে যেথ। দিগন্তরে শৃত্য নীলিমার 'পরে শৃত্য নীলিমায় তটকে করিছে অস্বীকার। সেদিন দেখিত্ব ছবি অবিচিত্র ধরণীর— স্ষ্টির প্রথম রেথাপাতে জলমগ্ন ভবিষ্যৎ যবে প্রতিদিন স্র্যোদয়-পানে আপনার খুঁজিছে সন্ধান। প্রাণের রহস্য-ঢাকা ভর্ঙ্গের যবনিকা-'পরে চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম, এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ-সপূৰ্ণ যে আমি রয়েছে গোপনে অগোচর। নব নব জন্মদিনে যে রেখ। পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।

শুণু করি অন্নতব, চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে।

উদয়ন

২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

9

জন্মবাদরের ঘটে নান। তাথে পুণ্যতীর্থবারি করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে। একদা গিয়েছি চিন দেশে, অচেনা যাহার। ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেন।' ব'লে। খদে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদাবেশ; দেখ। দিয়েছিল তাই অন্তরের নিতা যে মান্ত্য; অভাবিত পরিচয়ে আনন্দের বাঁধ দিল খুলে। ধরিন্ত চিনের নাম, পরিন্ত চিনের বেশবাস। এ কথা বুঝিন্ত মনে, যেখানেই বর্ পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে। আনে সে প্রাণের অপর্বতা। বিদেশী ফুলের বনে অজান। কুসুম ফুটে থাকে— বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি, আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা অবারিত পায় অভ্যর্থনা।

উদয়ন

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

8

আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসস্তের অজস্র সমান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
ফদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বংসরে রুথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্র ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এগনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
পুস্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাশি
বিচ্ছেদের বেদনারে প্রপার্থে ঠেলিয়া ফেলিয়া।

উদয়ন ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ছুপুর

¢

জাননের আশি বর্ষে প্রবে।শন্ত্ যবে
এ বিশ্বয় মনে আজ জাগে—
লক্ষকোটি নক্ষতের
আগ্লিনিবারের থেপা নিঃশদ জ্যোতির বক্তাধার।
ছুটেছে অচিন্তা বেগে নিফদেশ শ্রুতা প্লাবিয়।
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষন্তলে
অক্সাং করেছি উত্থান
অসীম স্টির যজ্ঞে মুহূর্তের ক্লিকের মতো
ধারাবাহী শতাকীর ইতিহাসে।

এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি জড়ের বিরাট অঙ্কতলে উদ্যাটিল আপনার নিগৃঢ় আশ্চর্য পরিচয় শাখায়িত রূপে রূপান্তরে। অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়! আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি; কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায় অসংখ্য দিবসরাত্তি-অবসানে মঙ্রগমনে এল মান্ত্র প্রাণের রঙ্গভূমে; নৃতন নৃতন দীপ একে একে উঠিতেছে জলে, নৃতন নৃতন অর্থ লভিতেছে বাণী; অপূর্ব আলোকে মান্ত্য দেখিছে তার অপরূপ ভবিধ্যের রূপ, পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্ত্রের ধীরে ধীরে প্রকাশের পাল।— আমি সে নাটোর পাতদলে পরিয়াছি সাজ। আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে, এ আমার পরম বিস্ময়। শাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন, আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে কী গৃঢ় সংকল্প বহি করিতেছে স্থ্পপ্রদক্ষিণ— দে রহস্তস্তে গাঁথ। এদেছিত্ব আশি বর্ষ আগে, চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

মংপু বৈশাখ, ১৩৪৭ 14

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে এ শৈল-আভিথ্যবাসে বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে। ভূতলে আসন পাতি বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে---গ্রহণ করিমু সেই বাণী। এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন, মান্থবের জন্মক্ষণ হতে নারায়ণী এ ধর্ণী যার আবিভাব লাগি অপেক। করেছে বহু যুগ, যাহাতে প্রতাক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়, শুভক্ষণে পুণামন্ত্রে তাঁহারে স্বরণ করি জানিলাম মনে— প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও।

মংপু বৈশাখ, ১৩৪৭

9

অপরাক্লে এসেছিল জন্মবাদরের আমন্ত্রণে পাহাড়িয়া যত। একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরি নমস্কারসহ। ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে প্রস্তর আদনে বসি বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্থার পরে এই বর, এ পুষ্পের দান, মাস্কুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি'। সেই বর, মান্ত্ষেরে স্থন্দরের সেই নমশ্বার আজি এল মোর হাতে আমার জন্মের এই সার্থক শ্বরণ। নক্ষত্রে-থচিত মহাকাশে কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে কথনো দিয়েছে দেখা এ তুর্গভ আশ্চর্য সম্মান।

মংপু বৈশাখ, ১৩৪৭

Ъ

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহ্যবেলার ভালে অস্তর্ম্ব দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্ল মহিমার টিকা,
স্বর্ময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মৃথশ্রীরে,
তেমনি জলস্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।
আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্ম মৃত্যু এক হয়ে আছে;
সে মহিমা উদ্বারিল যাহার উজ্জ্লল অমরতা
রূপণ ভাগ্যের দৈয়ে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

মংপু বৈশাখ, ১৩৪৭

৯

মোর চেতনায়
আদিসমূদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।

ভাগু ছলছল কলকল; শুণু স্থর, শুণু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল; শুরু এ সাঁতার— কখনো এ পারে চলা, কখনো ও পার, কখনো বা অদৃশ্য গভীরে, কভু বিচিত্রের তীরে তীরে। ছন্দের তরঙ্গদোলে কত যে ইন্ধিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে। স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা নিরন্তর স্রোতোধার। অজান। সন্মুখে ধায়, কোথ। তার শেষ কে জানে উদ্দেশ। আলোছায়৷ ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায় ফিরে ফিরে স্পর্শের পর্যায়। কভু দুরে কখনো নিকটে প্রবাহের পটে মহাকাল চুই রূপ ধরে পরে পরে কালো আর সাদ।। কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে. গতিভঙ্গে যায় চেকে চেকে।

#### >0

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মান্থবের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিদ্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি কুদ্র তারি এক কোণ।

সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
আক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রমন্ত্রী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালক্ষ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, মেথা তার যত উঠে ধ্বনি আমার বাঁশির স্থরে সাড়া তার জাগিবে তখনি, এই স্বরসাধনায় পৌছিল ন। বহুতর ডাক— রয়ে গেছে ফাক। কল্পনায় অনুমানে ধরিতীর মহা-একতান কত-না নিস্তব্দ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ। তুর্গম তুষারগিরি অসীম নিংশক নীলিমায় অশ্রত যে গান গায় আমার অন্তরে বারবার পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ ভার। দক্ষিণমেরুর উর্ধের যে অজ্ঞাত তার। মহাজনশৃত্যভায় রাত্রি তার করিতেছে দারা, দে আমার অধ্বাত্তে অনিমেষ চোপে অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে। স্থদূরের মথাপ্রাবী প্রচণ্ড নিঝর মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর। প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে নানা কবি ঢালে গান নান। দিক হতে; তাদের স্বার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ -সঙ্গ পাই স্বাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ, গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ নিখিলের সংগীতের স্থাদ।

সব চেয়ে তুর্গম-যে মাহুষ আপন অন্তরালে, তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে। সে অন্তর্ময় অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়। পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দার. বাধা হয়ে আছে মোর বেডাগুলি জীবন্যাত্রার। চাষি খেতে চালাইছে হাল. তাঁতি বদে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল— বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার। অতি কুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে। মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাডার প্রাঙ্গণের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে। জীবনে জীবন যোগ কর৷ না হলে কৃত্রিম পণ্যে বার্থ ইয় গানের পদর।। তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা আমার স্থরের অপূর্ণতা। আমার কবিতা, জানি আমি, গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সুব্রুগামী। ক্নষাণের জীবনের শরিক যে জন, কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন. যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি। সাহিত্যের আমন্দের ভোজে নিজে যা পারি না দিতে নিতা আমি থাকি তারি খেঁাজে। সেটা সতা হোক. শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ। সতা মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্তুরি।

এসে কবি অখ্যাতজনের নির্বাক মনের। মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার--প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার. অবজ্ঞার তাপে শুষ নিরানন্দ সেই মরুভূমি রসে পূর্ণ করি দাও তুমি। অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি তাই তুমি দাও তে। উদ্বারি। সাহিত্যের ঐকতান্সংগীতসভায় একতারা যাহাদের তারাও সন্মান যেন পায়---মৃক যার। ত্রংথে স্থথে, নতশির শুরু যারা বিশ্বের সমুথে, ওগো গুণী. কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন ভ্রনি। তুমি থাকে৷ তাহাদের জ্ঞাতি, তোমার গাতিতে তারা পায় যেন আপনারি থাতি— আমি বারংবার তোমারে করিব নমন্ধার।

উদয়ন

২১ জামুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

22

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
আদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে
হল উথিত নিত্যধাবিত প্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ-মাঝে কেন্দ্র রচিল স্থীয়।

বিশ্বসন্তা মাঝখানে দিল উকি,

এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদদ্ধ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আদে মৃথ-ঢাক। বধু সেজে,
গলায় পরিয়া হার
বৃদ্বৃদ্ মণিকার।
স্পান্থ আসন করে সে লাভ,
অনস্ত তারে অস্তুদীমায় জানায় আবিভাব।

#### ১২

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।
নিজেরে করিয়া অবহেলা
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।
তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দৃত আজি মোরে নিয়ে যায় দ্রে
অক্ল সিন্ধুরে
নিবেদন করিতে প্রণাম,
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

নেই সিন্ধু-মাঝে স্থ দিন্যাত্রা করি দেয় সারা, সেথ। হতে সন্ধ্যাতারা রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ যেথা তার রথ চলেছে সন্ধান করিবারে নৃতন প্রভাত-আলে। তমিম্রার পারে। আজ সব কথা, মনে হয়, শুধু মুখরতা। তার৷ এসে থামিয়াছে পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্যচূড়ায় সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়। লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আদে। দিনশেষে কর্মশালা ভাষা রচনার নিক্দ করিয়া দিক দার। পড়ে থাকু পিছে বহু আবর্জনা, বহু মিছে। বারবার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম-যেথা নাই নাম, যেখানে পেয়েছে লয় সকল বিশেষ পরিচয়, নাই আর আছে এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে, যেখানে অখণ্ড দিন আলোহীন অন্ধকারহীন, আমার আমির ধার। মিলে যেথ। যাবে ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ চৈতন্তের সাগরসংগমে। এই বাহ্য আবরণ, জানি না তো, শেষে নানা রূপে রূপান্তরে কালফ্রোতে বেডাবে কি ভেসে। আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন

শ্লপবৃস্ত ফলের মতন ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অমুভব তারি আপনারে দিতেছে বিস্তারি আমার সকলকিছু-মাঝে। প্রচ্ছন্ন বিরাজে নিগৃঢ় অন্তরে যেই একা, চেয়ে আছি পাই যদি দেখা। পশ্চাতের কবি মৃছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি। স্থদ্র সম্মুথে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী, তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি। অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা-মাঝে মর্তজীবনের কাজে। সে পথের 'পরে ক্ষণে ক্ষণে অগেচরে সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয় এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়। মন বলে, আমি চলিলাম, রেথে যাই আমার প্রণাম তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলে। ফেলেছেন পথে যাহা বাবে বাবে সংশয় ঘুচালো।

উদয়ন

১৯ জাহুয়ারি, ১৯৪১। সকাল

20

স্ষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া দেখি ক্ষণে ক্ষণে তমদের পরপার, যেথা মহা-অব্যক্তের অদীম চৈতন্তে ছিহু লীন।

আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে। করে৷ করে৷ অপারত হে স্থ্, আলোক-আবরণ, তোমার অন্তর্বতম পর্ম জ্যোতির মধ্যে দেখি আপনার আত্মার স্বরূপ। যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু, ভম্মে যার দেহ অন্ত হবে, যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া শত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ। এ মর্তের লীলাক্ষেত্রে স্থথে ত্বঃথে অমূতের স্থাদ পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে, বারে বারে অদীমেরে দেখেছি দীমার অন্তরালে। বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে, (महे ऋन्तरतत करभ, সে সংগীতে অনির্বচনীয়। থেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দার ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম, দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেগগুলি মূল্য থার মৃত্যুর অতীত।

উদয়ন ১১ মাঘ, ১৩৪৭। সকাল

28

পাহাড়ের নীলে আর দিগস্তের নীলে
শ্ন্তে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্থান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু থোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝথানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পাঙ।

ভাপ্তারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর ২তে দূরে
অনাহত স্থরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে চঙ চঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ।

গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ

#### 50

মনে পড়ে, শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটির; হিমাদ্রি যেথায় তার সমুচ্চ শান্তির আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিপরের দীমা লজ্মন করিতে চায় দূরতম শৃন্মের মহিমা। অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে; নিশ্চল সবুজবকা, নিবিড় নৈঃশব্যে রাথে ছেয়ে ছায়াপুঞ্জ তার। শৈলশৃঙ্গ-অন্তরালে প্রথম অরুণোদয়-ঘোষণার কালে অস্তরে আনিত স্পন্দ বিশ্বজীবনের সত্যক্ত চঞ্চত।। নির্জন বনের গৃঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে লভিতাম হৃদয়েতে যে বিস্ময় ধরণীর প্রাণের আদিম স্ট্রনায়। সহসা নাম-না-জানা পাথিদের চকিত পাথায় চিন্তা মোর যেত ভেসে শুভ্রহিমরেথান্ধিত মহানিকদেশে। বেলা যেত, লোকালয় তুলিত ত্বরিত করি স্থপ্যেখিত শিথিল সময়।

গিরিগাত্রে পথ গেছে বেঁকে, বোঝা বহি চলে লোক, গাড়ি ছুটে চলে থেকে থেকে পাৰ্বতা জনতা বিদেশী প্রাণযাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা মনে যায় রেখে. রেগা-রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এ কে। শুনি মাঝে মাঝে অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে, কর্মের দৌত্য সে করে প্রহরে প্রহরে। প্রথন আলোর স্পর্শ লাগে, আতিথোর স্থা জাগে ঘরে ঘরে। স্তরে স্তরে দ্বারের সোপানে নানারঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে গৃহিণীর যত্ন বহি প্রকৃতির লিপি নিয়ে আদে আকাশে বাতাসে। কলহাম্যে মান্তষের স্নেহের বারতা যুগযুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে দার্থকত।।

উদয়ন ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

36

দামামা ঐ বাজে,

দিন-বদলের পালা এল
বোড়ো যুগের মাঝে।
ভক্ত হবে নির্মম এক নৃতন অধ্যায়,
নইলে কেন এত অপব্যয়—
আসছে নেমে নিষ্ট্র অস্তায়,
অস্তায়েরে টেনে আনে অস্তায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।

ক্লপণতার পাথর-ঠেল। বিষম বক্তাধার। লোপ করে দেয় নিঃস্ব মাটির নিক্ষলা চেহার।। জমে-ওঠা মৃত বালির স্তর ভাগিয়ে নিয়ে ভর্তি করে লুপ্তির গহরর; পলিমাটির ঘটার অবকাশ, মঞ্কে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস। তুব্লা খেতের পুরানো সব পুনরুক্তি যত অর্থহারা হয় সে বোবার মতো। অন্তরেতে মৃত বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে দঞ্চিত---ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়, ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়। অপঘাতের ধাকা এসে পড়ে ওদের ঘাড়ে, জাগায় হাড়ে হাড়ে। হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে নৃতন ফদল চাষের তরে আনবে নৃতন থেতে। শেষ পরীক্ষা ঘটাবে ছুর্দৈবে— জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে, কী রইবে। পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি, দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি।

७४ (म, ১৯৪०

59

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুধরিত
নিস্তব্ধ গ্যাতির যুগে—
আজিকার এইমতো প্রাণযাত্রাকলোলিত প্রাতে
থারা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে

আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
দলে দলে থাঁর।
উত্তীর্ণ হন নি লক্ষ্য, তৃষানিদারুণ
মক্রবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমৃদ্র থাদের চিহ্ন দিয়েছে মৃছিয়া,
অনারন্ধ কর্মপথে
অক্তার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে—
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত-আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার।

উদয়ন

১২ ডিসেম্বর, ১৯৪০। সকাল

#### 56

নানা ছংথে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অক্তমনা, তারা শোনো
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব্বভুচ্ছতার উর্ধ্বে দীপ যারা জ্ঞালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের থব কর যদি
থবতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরশ্বরণীয়।

29

বয়দ আমার বুঝি হয়তো তথন হবে বারো, অথবা কী জানি হবে ছয়েক বছর বেশি আরো। পুরাতন নীলকুঠি-দোতলার 'পর ছিল মোর ঘর। সামনে উধাও ছাত---দিন আরু রাত আলো আর অন্ধকারে সাথিহীন বালকের ভাবনারে এলোমেলো জাগাইয়া যেত. অর্থশৃন্য প্রাণ তারা পেত, যেমন সন্থে নীচে আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠছে বেতগাছ ঝোপঝাড়ে পুকুরের পাড়ে সবুজের আলপনায় রঙ দিয়ে লেপে। সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে নীলচাষ-আমলের প্রাচীন মর্মর তথনো চলিছে বহি বংসর বংসর। বুদ্ধ সে গাছের মতো তেমনি আদিম পুরাতন বয়স-অতীত সেই বালকের মন নিখিল প্রাণের পেত নাড়া. আকাশের অনিমেষ দৃষ্টির ডাকে দিত সাড়া, তাকায়ে রহিত দূরে। রাখালের বাঁশির করুণ স্থরে অন্তিত্বের যে বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, নাডীতে উঠিত নেচে। জাগ্রত ছিল না বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বাহিরে যাহা তাই মনের দেউডি-পারে দ্বারী-কাছে বাধা পায় নাই।

স্বপ্নজনতার বিশ্বে ছিল দ্রষ্টা কিংবা স্রষ্টা রূপে, পণ্যহীন দিনগুলি ভাসাইয়া দিত চূপে চূপে পাতার ভেলায় নির্থ খেলায়। টাটু ঘোড়া চড়ি রথতলা মাঠে গিয়ে তুর্দাম ছুটাত তড়বড়ি, রক্তে তার মাতিয়ে তুলিত গতি, নিজেরে ভাবিত সেনাপতি পড়ার কেতাবে যারে দেখে ছবি মনে নিয়েছিল এঁকে। যুদ্ধহীন রণক্ষেত্রে ইতিহাসহীন সেই মাঠে এমনি সকাল তার কাটে। জবা নিয়ে গাঁদা নিয়ে নিঙাডিয়া রস মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত, সে লেখার যশ আপন মর্মের মাঝে হয়েছে রঙিন— বাহিরের করতালিহীন। সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে তার কাচ থেকে বাঘশিকারের গল্প নিস্তন্ধ সে ছাতের উপর, মনে হ'ত, সংসারের সব চেয়ে আশ্চর্য থবর। দম করে মনে মনে ছুটিত বন্দুক, কাঁপিয়া উঠিত বুক। চারি দিকে শাথায়িত স্থনিবিড় প্রয়োজন যত তারি মাঝে এ বালক অর্কিড-তরুকার মতো ডোরাকাটা থেয়ালের অদ্ভুত বিকাশে দোলে শুধু খেলার বাতাসে। যেন সে বচয়িতার হাতে পুঁথির প্রথম শৃক্ত পাতে অলংকরণ আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কী লেখা, বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।

আজ যবে চলিতেছে সাংঘাতিক হিসাবনিকাশ, দিন্দিগত্তে ক্ষমাহীন অদৃষ্টের দশনবিকাশ, বিধাতার ছেলেমান্থ্যির থেলাঘর যত ছিল ভেঙে সব হল চৌচির। আজ মনে পড়ে সেই দিন আর রাত, প্রশস্ত দে ছাত, সেই আলো সেই অন্ধকারে কর্মসাদের মাঝে নৈষ্ঠ্যদীপের পারে বালকের মনথানা মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক যেন। এ সংসারে কী হতেছে কেন ভাগ্যের চক্রান্তে কোথা কী যে, প্রশ্নহীন বিশ্বে তার জিজ্ঞাস। করে নি কভু নিজে এ নিখিলে যে জগৎ ছেলেমান্থবির বয়ঙ্কের দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল কৌতুকহাসির, বালকের জানা ছিল না তা। সেইখানে অবাধ আসন তার পাতা। সেথা তার দেবলোক, স্বকল্পিত স্বর্গের কিনারা, বৃদ্ধির ভৎ সনা নাই, নাই সেথা প্রাণ্ডের পাহারা, যুক্তির সংকেত নাই পথে, ইচ্ছা দঞ্চরণ করে বল্গামূক্ত রথে।

#### 20

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণতুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাং হয়েছে বিদ্রোহী,
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে
উঠেছে অধীর হয়ে থেপে।
লক্তিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অনুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ,

ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্তে হানে পরিহাস। সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি— বিচিত্র তাদের ভঙ্গী, বিচিত্র আকৃতি। বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর নিশ্বসিত প্রনের আদিম ধ্রনির জন্মেছি সন্তান, যথনি মানবকঠে মনোহান প্রাণ নাড়ীর দোলায় সন্ত জেগেছে নাচিয়া উঠেছি বাঁচিয়া। শিশুকণ্ঠে আদিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি অন্তিত্বের প্রথম কাকলি। গিরিশিরে যে পাগল-ঝোরা শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমর। আসিয়াছি লোকালয়ে স্ষ্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে। মর্মরমুখর বেগে त्य ध्वनित्र करलां ९ मव व्यवस्थात भन्नत्व भन्नत्व, যে ধানি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ, নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকাণ্ড প্রলাপ, সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত বন্য ঘোটকের মতে। মান্ত্র শব্দেরে তার জটিল নিয়মস্ত্রজালে বার্তাবহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে। বল্গাবন্ধ শব্দ-অশ্বে চড়ি মান্ত্র করেছে জ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি। জড়ের অচল বাধা তর্কবেগে করিয়া হরণ অদৃখ্য রহস্থলোকে গহনে করেছে সঞ্চরণ, ব্যুহে বাঁধি শব্দ-অক্ষোহিণী প্রতি ক্ষণে মৃঢ়তার আক্রমণ লইতেছে জিনি।

কখনো চোরের মতো পশে ওরা স্বপ্নরাজ্যতলে, ঘুমের ভাটার জলে নাহি পায় বাধা-যাহা-তাহা নিয়ে আদে, ছন্দের বাঁধনে পড়ে বাঁধা, তাই দিয়ে বুদ্ধি অন্তমনা করে সেই শিল্পের রচনা সূত্র যার অসংলগ্ন স্থালিত শিথিল, বিধির স্টির সাথে না রাথে একান্ত তার মিল; যেমন মাতিয়া উঠে দশ-বিশ কুকুরের ছানা-এ ওর ঘাড়েতে চড়ে, কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা, কে কাহারে লাগায় কামড, জাগায় ভীষণ শব্দে গর্জনের ঝড়, সে কামড়ে সে গর্জনে কোনো অর্থ নাই হিংস্রতার, উদাম হইয়। উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গী তার। মনে মনে দেখিতেছি, সারা বেলা ধরি দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিল্ল করি--আকাণে আকাণে যেন বাজে, আগ ডুম বাগ ডুম ঘোড়াডুম সাজে।

গৌরীপুরভবন, কালিম্পঙ ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

## ২১

রক্তমাথ। দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরপ্রামের
অন্ধ্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে;
ছুটে চ.ল বিভীষিকা মূছ ভুর দিকে দিগন্তরে।
বন্তা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দুরে দুরে

সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো, দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত, লোলজিহবা সেই কুকুরের দল অন্ধ হয়ে ছিঁ ড়িল শৃঙ্খল, ভূলে গেল আত্মপর; আদিম বক্ততা তার উদ্বারিয়া উদ্দাম নথর পুরাতন ঐতিহের পাতাগুলা ছিন্ন করে, ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে পঙ্গলিপ্ত চিক্লের বিকার। অসন্মষ্ট বিধাতার ওর। দৃত বুঝি, শত শত বর্ষের পাপের পুঁজি ছড়াছড়ি করে দেয় এক সীমা হতে সীমান্তরে, রাষ্ট্রমদমত্রদের মহাভাগু চূর্ণ করে আবর্জনাকু গুতলে। মানব আপন সতা বার্থ করিয়াছে দলে দলে, বিধাতার সংকল্পের নিতাই করেছে বিপ্যয় ইতিহাসময়। সেই পাপে আবাহত্যা-অভিশাপে আপনার সাধিছে বিলয়। হয়েছে নির্দয় আপন ভীষণ শত্রু আপনার 'পরে. ধুলিদাৎ করে ভরিভোজী বিলাদীর ভাগুরপ্রচীর।

শ্বশানবিহারবিলাসিনী ছিন্নমন্তা, মৃহুতেই মালুষের স্থেম্বপ্ল জিনি বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহার।,
শতস্রোতে নিজ রক্তধার।
নিজে করি' পান।
এ কুংসিং লীলা যবে হবে অবদান,
বীভংস তাগুবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভত্মশয্যাতলে এসে
নবস্ষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে—
আজি দেই স্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

গৌরীপুরভবন, কালিম্পঙ ২২ মে, ১৯৪০।

### २२

দিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দ্রান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্গভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাথে সর্বনাশ চাপা।
হতভাগ্য যে রাজ্যের স্থবিস্তীর্ণ দৈক্যজীর্ণ প্রাণ
রাজ্যুক্টেরে নিত্য করিছে কুংসিত অপমান,
অসহ তাহার ছঃখ তাপ
রাজারে না যদি লাগে, লাগে তারে বিধাতার শাপ।
মহা-ঐশ্বর্ফের নিয়তলে
অর্থানন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষ্ধানলে,
ভাষপ্রায় কল্যিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর ত্য়াব,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্যুত দেহ চর্মনার

শোষণ করিছে দিনরাত
কদ্ধ আবোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত—
দেখা মুমূর্র দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়।
এক পাখা শীর্ণ যে পাথির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির,
সম্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আদিবে বিধির কাছে হিদাব চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চুর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাদা তার বাধিবে কন্ধালে।

উদয়ন ২৪ জান্থয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

২৩

জীবনবংনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে
ললাট কক্ষক স্পর্শ
অনাদি জ্যোতির দান-রূপে—
নব নব জাগরণে প্রভাতে প্রভাতে
মর্ত এ আয়ুর দীমানায়।
মানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পদ্ভক পসিয়া
অমর্তলোকের দারে
নিস্তায়-জড়িত রাজিসম।
হে দবিতা তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিবা আবিতাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

উদয়ন ৭ পৌষ, ১৩৪৭। সকাল ২8

পোড়ো বাড়ি, শৃত্য দালান—
বোবা স্থতির চাপা কাঁদন ছছ করে,
মরা-দিনের-কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার
শুমরে ওঠে প্রেতের কঠে দারা তুপুরবেলা।
মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে
হাওয়ার হাঁপানি।
হঠাং হানে বৈশাখী তার বর্বরতা
ফাগুনদিনের যাবার পথে।

স্পৃষ্টিপীড়া ধাকা লাগায়
শিল্পকারের তুলির পিছনে।
রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে
রূপের বেদনা
দাথিহারার তপ্ত রাঙা রঙে।
কখনো বা ঢিল লেগে যায় তুলির টানে;
পাশের গলির চিক-ঢাকা ঐ ঝাপদা আকাশতলে
হঠাং যথন রণিয়ে ওঠে
দংকেতঝংকার,
আঙুলের ডগার 'পরে নাচিয়ে তোলে মাতালটাকে।
গোধূলির দিঁত্ব ছায়ায় ঝ'রে পড়ে
পাগলা আবেগের
হাউই-ফাটা আগুনমুরি।

বাধা পায়, বাধা কাটায় চিত্রকরের তূলি।
সেই বাধা তার কথনো বা হিংস্র অশ্লীলতায়,
কথনো বা মদির অসংযমে।
মনের মধ্যে ঘোলা স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে,
ভেসে চলে ফেনিয়ে-ওঠা অসংলয়তা।

রূপের বোঝাই ডিঙি নিয়ে চলল রূপকার রাতের উজান স্রোত পেরিয়ে হঠাৎ-মেলা ঘাটে। ডাইনে বাঁয়ে স্থর-বেলুরের দাঁড়ের ঝাপট চলে, তাল দিয়ে যায় ভাষান-খেলা শিল্পাধনার।

শাস্তিনিকেতন ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

20

জটিল সংসাব,
মোচন করিতে গ্রন্থি জড়াইয়া পড়ি বারংবার।
গম্যা নহে সোজা,
তর্গম পথের যাত্রা স্কন্দে বহি ত্শ্চিন্তার বোঝা।
পথে পথে যথাতথা
শত শত ক্ত্রিম বক্রতা।
অন্তক্ষণ
হতাশাস হয়ে শেষে হার মানে মন।
জীবনের ভাঙা ছন্দে ভ্রন্থ হিয় মিল,
বাঁচিবার উৎসাহ ধূলিতলে লুটায় শিথিল।

ওগো আশাহারা,
শুষ্কতার 'পরে আনো নিখিলের রসবক্যাধারা।
বিরাট আকাশে,
বনে বনে, ধরণীর ঘাদে ঘাদে,
স্থগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে
গাছে গাছে,
অন্তহীন শান্তি-উৎসম্রোতে।
অন্তঃশীল যে রহস্থ আধারে আলোতে
তারে দত্ত করুক আহ্বান
আদিম প্রাণের যজ্ঞে মর্মের দহজ সামগান।

আব্মার মহিম। যাহ। তুচ্ছতায় দিয়েছে জ্জরি মান অবসাদে, তারে দাও দ্ব করি, লুপ্ত হয়ে ধাক শৃহাতলে ভালোকের ভূলোকের দশিলিত মন্ত্রণার বলে।

### 24

ফুলদানি হতে একে একে
আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে
ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিক্ষতি নাহি দেখি।
শেষ ব্যন্থ নাহি হানে জীবনের পানে অস্থনর।
যে মাটির কাছে ঋণী
আপনার ঘণা দিয়ে অশুচি করে না তারে ফুল,
রূপে গন্ধে ফিরে দেয় মান অবশেষ।
বিদায়ের সককণ স্পর্শ আছে তাহে;
নাইকে। ভংগনা।
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোহে যবে করে মুগোম্থি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ধ দিবসের দৃষ্টিবিনিম্য়—
সমুজ্জল গৌরবের প্রণত স্থন্ধর অবসান।

উদয়ন ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। বিকাল

### ২৭

বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়
সন্ধ্যা— তারি নীরব নির্দেশে
নিখিল গতির বেগ ধায় তারি পানে।
চৌদিকে ধুসরবর্ণ আবরণ নামে।

মন বলে, ঘরে যাব---কোথ। ঘর নাহি জানে। দার পোলে সন্ধ্যা নিংসঙ্গিনী, সমুখে নীরন্ধ অন্ধকার। সকল আলোর অন্তরালে বিশ্বতির দৃতী খুলে নেয় এ মর্তের ঋণ-করা সাজসজ্জা যত --প্রক্ষিপ্ত যা কিছু তার নিত্যতার মাঝে ছিন্ন জীর্ণ মলিন অভ্যাস। আঁধারে অবগাহন-স্নানে নির্মল করিয়া দেয় নবজন্ম নগ্ন ভূমিক।রে। জীবনের প্রাস্থভাগে অন্তিম রহস্তপথে দেয় মৃক্ত করি স্টির নৃতন রহস্তেরে। নব জন্মদিন তারে বলি আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে

#### २५

নদীর পালিত এই জীবন আমার।
নানা গিরিশিথরের দান
নাড়ীতে নাড়ীতে তার বহে,
নানা পলিমাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত,
প্রাণের রহস্তরস নানা দিক হতে
শঙ্গে শক্তো লভিল সঞ্চার।
পূর্বপশ্চিমের নানা গীতপ্রোতজালে
ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।
যে নদী বিশ্বের দৃতী
দূরকে নিকটে আনে,
অজানার অভার্থনা নিয়ে আসে ঘরের ত্য়ারে,

সে আমার রচেছিল জন্মদিন—

চিরদিন তার স্রোতে

বাধন-বাহিরে মোর চলমান বাস।
ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি রাত্য, আমি পথচারী,
অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবদের থালি।

উদয়ন ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪১। ছুপুর

#### ২৯

তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মান্ত্য। তোমাদের আবেষ্টন, চলাফেরা, চারি দিকে টেউ ওঠা-পড়া, শবই চেন। জগতের তবু তার আমন্ত্রণে দিধ।— সব। হতে আমি দূরে, তোমাদের নাড়ীর যে ভাষা সে আমার আপন প্রাণের, বিষয় বিশায় লাগে যবে দেখি স্পর্শ তার সমংকোচ পরিচয় নিয়ে আনে যেন প্রবাসীর পাওবর্ণ শীর্ণ আত্মীয়ত।। আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে মিল হবে কী করিয়া—আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে— ভয় হয়, রিক্ত পাত্র বৃঝি, বৃঝি তার রসস্বাদ হারায়েছে পূর্বপরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে রবে না সম্মান। তাই আশকার এ দূরত্ব হতে এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা-মাঝে তোমাদের ডেকে বলি, যে জীবনলক্ষী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ দারিদ্রোর লাঞ্চনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান, অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে

ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুদ্র তিলকের রেখা;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
দে অন্তিম অন্তর্গানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের প্রপারে শুভশুধ্বনি।

উদয়ন ৯ মার্চ, ১৯৪১। সকাল

# নাটক ও প্রহসন

# শ্রোবণগাথা

## <u> भारकशाया</u>

নটরাজ। মহারাজ, আদেশ করেন যদি, বর্ধার অভ্যর্থনা দিয়ে আজ উৎসবের ভূমিকা করা যাক।

রাজা। ভূমিকার কী প্রয়োজন।

নটরাজ। ধুয়োর যে প্রয়োজন গানে। ঐ ধুয়োটাই অঙ্গরের মতো ছোটো হয়ে দেখা দেয়, তার পরে শাখায় পল্লবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রাজা। আচ্ছা, তা হলে বিলম্বে কাজ নেই।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হর্ষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসোরত রভসে
ঘনগৌরবে নব্যোবনা বর্ষা,
শ্রাম গম্ভীর সরসা।
শুরু গর্জনে নীল অর্ণ্য শিহরে,
উতলা কলাপী কেকাকলর্বে বিহরে;
নিথিল চিত্তহ্র্যা
ঘনগৌরবে আসিছে মৃত্ত ব্র্যা।

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকলননা,
জনপদবধৃ তড়িৎ-চকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।
ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা,
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।

আনো মৃদক্ষ গ্রজ গ্রলী মধুরা,
বাজাও শচ্ম, হলুরব করো বধুরা,
এসেছে বরষা ওগো নব অন্ধরাগিণী,
ওগো প্রিয়ন্থতাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে অয়ি ভাবাকুললোচনা
ভূজপাতায় নবগীত করো রচনা,
মেঘমলার রাগিণী;
এসেছে বরষা ওগো নব অন্ধরাগিণী।

কেতকীকেশরে কেশপাশ করে। স্থরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরে। করবী,
কদমরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে তুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
শ্মিতবিকশিত বয়নে,
কদমরেণু বিছাইয়া ফুলশয়নে।

এসেছে বরষা, এসেছে নবীন বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভ্বনভরসা,
ভূলিছে পবনে সনসন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে গন্ধমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত-শত গীত-মুথরিত বনবীথিকা॥

নটরাজ। ওগো কমলিকা, এখন তবে শুক্ত করো তোমাদের পাল। । রাজা। কী দিয়ে শুক্ত করবে। নটরাজ। বনভূমির আত্মনিবেদন দিয়ে। রাজা। কার কাছে আত্মনিবেদন। নটরাজ। আকাশপথে যিনি এসেছেন অতিথি— আবির্ভাব যাঁর অরণ্যের রাসমঞ্চে, পূর্বদিগন্তে উড়েছে যাঁর কেশকলাপ।

সভাকবি। ওহে নটরাজ, আমরা আধুনিক কালের কবি— ফুলকাটা বুলি দিয়ে আমরা কথা কই নে— তুমি যেটা অত করে ঘুরিয়ে বললে, আমরা সেটাকে সাদা ভাষায় বলে থাকি বাদলা।

নটরাজ। বাদলা নামে রাজপথের ধুলোয়, সেটাকে দেয় কাদাক'রে। বাদলানামে রাজপ্রহরীদের পাগড়ির 'পরে, তার পাকে পাকে জমিয়ে তোলে কফের প্রকোপ। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি নামেন ধরণীর প্রাণমন্দিরে, বিরহীর মর্যবেদনায়।

রাজা। তোমাদের দেশের লোক কথা জমাতে পারে বটে। সভাকবি। ওঁদের শব্দ আছে বিস্তর, কিন্তু মহারাজ, অর্থের বড়ো টানাটানি। নটরাজ। নইলে রাজদারে আসব কোন ফুংখে। এইবার শুক্ত করো।

বাকি আমি রাখব না কিছুই।

তোমার চলার পথে পথে ছেয়ে দেব ভুঁই।

ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়

গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,

উজাড় করে দেব পায়ে বকুল বেলা জুই।

পুরব-সাগর পার হয়ে যে এলে পথিক তুমি,

আমার

সকল দেব অতিথিরে আমি বনভূমি।

আমার কুলায়-ভরা রয়েছে গান, সব ভোমারেই করেছি দান, দেবার কাঙাল করে আমায় চরণ ধ্থন ছুই॥

রাজা। দেখলুম, শুনলুম, লাগল ভালো, কিন্তু বুঝে পড়ে নিতে গেলে পুঁথির দরকার। আছে পুঁথি?

নটরাজ। 'এই নাও, মহারাজ।

রাজা। তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা হন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। এ কি চীনা অক্ষরে লেখা নাকি।

নটরাজ। বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে। রাজা। কিন্তু, রচনা যার সে গেল কোথায়। নটরাজ। সে পালিয়েছে। রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। পালাবার তাৎপর্য কী।

নটরাজ। পাছে এখানকার বৃদ্ধিমানরা বলেন, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আরও তঃথের বিষয়— যদি কিছু না বলে হাঁ করে থাকেন।

সভাকবি। এ তো বড়ো কৌতুক! পাঁজিতে লিখছে পূর্ণিমা, এ দিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ বলে বসে তাঁর আলোটা ঝাপসা।

নটরাজ। বিশল্যকরণীটারই দরকার, গন্ধমাদনটা বাদ দিলেও চলে! না'ই রইলেন কবি, গানগুলো রইল।

সভাকবি। একটা ভাবনার বিষয় রয়ে গেল। গানে স্বয়ং কবিই স্থর বসিয়েছেন নাকি।
নটরাজ। তা নয় তো কী। ফুলে যিনি দিয়েছেন রঙ তিনিই লাগিয়েছেন গন্ধ।
সভাকবি। সর্বনাশ! নিজের অধিকারে পেয়ে এবার দেবেন রাগিণীর মাথ। হেঁট
ক'রে। বাণীকে উপরে চডিয়ে দিয়ে বীণার ঘটাবেন অপমান।

নটরাজ। অপমান ঘটানো একে বলে না, এ পরিণয় ঘটানো। রাগিণী যতিদিন অন্টা ততদিন তিনি স্বতম্ত্র। কাব্যের সঙ্গে বিবাহ হলেই তিনি কবিজের ছায়েবাছগতা। সপ্তপদীগমনের সময় কাব্যই যদি রাগিণীর পিছন পিছন চলে, সেটাকে বলব স্তৈণের লক্ষণ। সেটা তোমাদের গৌড়ীয় পারিবারিক রীতি হতে পারে, কিন্তু রসরাজ্যের রীতি নয়।

রাজা। ওহে কবি, কথাটা বোধ হচ্ছে যেন তোমাকেই লক্ষ্য করে। ঘরের খবর জানলে কী করে।

সভাকবি। জনশ্রুতির 'পরে ভার, বানানো কথায় লোকরঞ্জন করা।

রাজা। জনশ্রতিকে তা হলে কবি আখ্যা দিলে হয়। অলমতিবিস্তরেণ। যথারীতি কাজ আরম্ভ করো।

সভাকবি। আমরা সহ্থ করব ওঁদের স্বরবর্ষণ, মহাবীর ভীম্মের মতো।

নটরাজ। ধরণীর তপস্থা সার্থক হয়েছে, প্রণতি। ক্রন্ত্র আজ বন্ধুরূপ ধরেছেন, তাঁর তৃতীয় নেত্রের জলদগ্নি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ত্র করেছে শ্রামল জটাভার— প্রসন্ধ তাঁর মুখ। প্রথমে সেই বন্ধুদর্শনের আনন্দকে আজ মুখরিত করো।

তপের তাপের বাঁধন কাটুক রসের বর্ধনে।
হৃদয় আমার, শ্রামল বঁধুর করুণ স্পার্শ নে।
অবোর-ঝরন শ্রাবণজ্জলে
তিমিরমেত্র বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল নিবিড় হর্ধনে।

ভক্ষক গগন, ভক্ষক কানন, ভক্ষক নিখিল ধরা, দেখুক ভুবন মিলনস্থপন মধুর বেদনা-ভরা। পরান-ভরানো ঘনছায়াজাল বাহির আকাশ করুক আড়াল, নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক পরম দর্শনে।

নমো নমো নম করুণাঘন নম হে।
নয়নশ্লিঞ্চ অমৃতাঞ্জনপরশে,
জীবন পূর্ণ স্থাবসবর্ষে,
তব দর্শনধ্নসার্থক মন হে,
অরুপণবর্ষণ করুণাঘন হে।
নম হে নম হে॥

সভাকবি। নটরাজ মহারানী-মাতার কল্যাণে দেদিন রাজবাড়ি থেকে কিছু ভোজাপানীয় সংগ্রহ করে নিয়ে আক্ষছিলেম গৃহিণীর ভাণ্ডার-অভিমুখে। মধ্যপথে বাহনটা পড়ল উচট থেয়ে, ছড়িয়ে পড়ল মোদক মিষ্টান্ন পথের পাকে, গড়িয়ে পড়ল পায়সান্ন ভাঙা হাঁড়ি থেকে নালার মধ্যে। তখন মুফলধারে বর্ষণ হচ্ছে— নৈবেগুটা শ্রাবণ স্বয়ং নিয়ে গেলেন ভাসিয়ে। তোমাদের এই প্রণামটাও দেখি সেইরকম। খুবই ছড়িয়েছ বটে, কিন্তু পৌছল কোথায় ভেবে পাচ্ছি নে।

নটরাজ। কবিবর, আমাদের প্রণামের রদ তোমার ইাড়িভাঙা পায়েদের রদ নয়— ওকে নষ্ট করতে পারবে না কোনো পাঁকের অপদেবতা; স্থবের পাত্রে রইল ও চিরকালের মতো, চিরকালের শ্রামল বঁধুর ভোগে বর্ষে বর্ষে ওর অক্ষয় উৎদর্গ।

রাজা। কিছু মনে কোরো না নটরাজ, আমাদের সভাকবি ত্ঃসহ আধুনিক। ইাড়িভাঙা পায়েদের রস পাঁকে গড়ালে উনি সেটাকে নিয়ে চৌরপঙ্কশতক রচনা করতে পারেন, কিন্তু তৃপ্তি পান না সেই রসে যার সঙ্গে না আছে জঠরের যোগ, না আছে ভাণ্ডারের। তোমার কাজ অসংকোচে করে যাও, এখানে অক্য শ্রোভাও আছে।

নটরাজ। বনমালিনী, এবার তবে বর্ধাধারান্ধানের আমন্ত্রণ ঘোষণা করে দাও নূপুরের ঝংকারে, নৃত্যের হিল্লোলে। চেয়ে দেখো, প্রাবণঘনভামলার সিক্ত বেণীবন্ধন দিগন্তে স্থালিত, তার ছায়াবসনাঞ্চল প্রসারিত ঐ তমালতালীবনশ্রেণীর শিথরে শিথরে। এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে,

এসো করো স্থান নবধারাজলে ।

দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,

পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ—

কাজল নয়নে, যুথীমালা গলে,

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ।

আজি খনে খনে হাসিখানি স্থী,

অধরে নয়নে উঠুক চমকি ।

মল্লারগানে তব মধুস্বরে

দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে—

ঘন বরিষনে জলকলকলে

এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে ॥

রাজা। উত্তম। কিন্তু চাঞ্চল্য যেন কিছু বেশি, বর্ষাশ্বতু তো বসস্ত নয়। নটরাজ। তা হলে ভিতরে তাকিয়ে দেখুন। সেথানে পুলক জেগেছে; সে পুলক গভীর, সে প্রশান্ত।

সভাকবি। ঐতো মৃশকিল। ভিতরের দিকে? ও দিকটাতে বাঁধা রাস্তা নেই তো।

নটরাজ। পথ পাওয়া যাবে স্থরের প্রোতে। অন্তরাকাশে সজল হাওয়া মৃথর হয়ে উঠল। বিরহের দীর্ঘনিখাস উঠেছে সেথানে— কার বিরহ জানা নেই। ওগো গীতরসিকা, বিশ্ববেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় এ কী রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি॥

রাজা। কী বল হে, কী মনে হচ্ছে তোমাব।

সভাকবি। সত্য কথা বলি, মহারাজ। অনেক কবিত্ব করেছি, অমক্রশতক পেরিয়ে শান্তিশতকে পৌছবার বয়স হয়ে এল— কিন্তু এই যে এঁরা অশরীরী বিরহের কথা বলেন যা নিরবলম্ব, এটা কেমন যেন প্রেতলোকের ব্যাপার বলে মনে হয়।

রাজা। শুনলে তো, নটরাজ! একটু মিলনের আভাদ লাগাও, অন্তত দূর থেকে আশা পাওয়া যায় এমন আয়োজন করতে দোয কী।

সভাকবি। ঠিক বলেছেন, মহারাজ। পাত পেড়ে বসলে ওঁদের মতে যদি কবিত্ববিক্ষ হয়, অন্তত রামাঘর থেকে গন্ধটা বাতাসে মেলে দিতে দোষ কী।

় নটরাজ। বরমপি বিরহো ন সঙ্গমন্ত স্থা। পেটভরা মিলনে স্থর চাপা পড়ে, একটু ক্ষুধা বাকি রাখা চাই, কবিরাজরা এমন কথা ব'লে থাকেন। আচ্ছা, তবে মিলনতরীর সারিগান বিরহবন্তার ও পার থেকে আস্থক সজল হাওয়ায়।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল-বাতাস মাতে মালতীর গল্পে।
উৎসবসভা-মাঝে প্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্রামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
তুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া বরষনে ম্থরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘনমক্রে॥

রাজা। এ গানটাতে একটু উৎসাহ আছে। দেগছি, তোমার মৃদঙ্গুলার হাত ছটো অস্থির হয়ে উঠেছে— ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। এবার তা হলে একটা অশ্রত গীতচ্ছদের মূর্তি দেখা যাক। সভাকবি। শুনলেন ভাষাটা! অশ্রত গীত! নিরন্ন ভোজনের আংরোজন! রাজা। দোষ দিয়ো না, যাদের যেমন রীতি। তোমাদের নিমন্ত্রণে আমিষের প্রাচুয়।

সভাকবি। আজা হাঁ মহারাজ, আমরা আধুনিক, আমিষলোলুপ। নটরাজ। শ্রামলিয়া, দেহভঙ্গীর নিঃশব্দ গানের জন্তে অপেক্ষা করছি।

#### नां

রাজা। অতি উত্তম। শৃত্যকে পূর্ণ করেছ তুমি। এই নাও পুরস্কার। নটরাজ, তোমাদের পালাগানে একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখেছি, এতে বিরহের অংশটাই যেন বেশি। তাতে ওজন ঠিক থাকে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ এক দিকে, একটিমাত্র ফুল এক দিকে—তাতেও ওজন থাকে। অসীম অন্ধকার এক দিকে, একটি তারা এক দিকে—তাতেও ওজনের ভুল হয় না। বিরহের সরোবর হোক-না অকূল, তারই মধ্যে একটিমাত্র মিলনের পদাই যথেষ্ট।

সভাকবি। এঁদের দেশের লোক বাচালের সেরা, কথায় পেরে উঠবেন না। আমি বলি সন্ধি করা যাক— ক্ষণকালের জত্যে মিলনও ক্ষান্ত দিক, বিরহও চুপ মেরে থাক্। শ্রাবণ তো মেয়ে নয় মহারাজ, দে পুরুষ, ওঁর গানে দেই পুরুষের মূর্তি দেখিয়ে দিন্-না।

নটরাজ। ভালোবলেছ, কবি। তবে এসো উগ্রসেন, উন্মত্তকে বাঁধো কঠিন ছন্দে, বজ্ঞকে মঞ্জীর ক'রে নাচূক ভৈরবের অফুচর।

হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমক গুরুগুক,
ঘন মেঘের ভূক কুটিল কুঞিত।
হল রোমাঞ্চিত বনবনাস্তর,
ছলিল চঞ্চল বক্ষোহিন্দোলে
মিলনস্থপ্লে সে কোন্ অতিথি রে!
সঘনবর্ষণ-শব্দ-ম্থরিত
বজ্ঞসচকিত ত্রস্ত শর্বরী,
মালতীবল্লরী কাঁপায় পল্লব
করুণ কল্লোলে, কানন শহ্বিত
বিল্লিঝংকৃত॥

রাজা। এই তো নৃত্য! কঠিনের বক্ষপ্রাবী আনন্দের নির্মর। এ তো মন ভোলাবার নয়, এ মন দোলাবার।

সভাকবি। কিন্তু এই তুর্দম আবেগ বেশিক্ষণ সইবে না। ঐ দেখুন, আপনার পারিষদের দল নেপথ্যের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কড়াভোগ ওদের গলা দিয়ে নামে না, একটু মিঠুয়া চাই।

রাজা। নটরাজ, শুনলে তো। অতএব কিঞ্চিং মিষ্টাল্লমিতরেজনাঃ।

নটরাজ। প্রস্তুত আছি। তা হলে প্রাবণপূর্ণিমার লুকোচুরির কথাটা ফাঁস করে দেওয়া যাক। ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার
আজি রইলে আড়ালে।
স্বপনের আবরণে লুকিয়ে দাঁড়ালে।
আপনারি মনে জানি নে একেল।
হাদয়-আঙিনায় করিছ কী থেলা,
তুমি আপনায় খুঁজে কি ফের'
কি তুমি আপনায় হারালে।
এ কি মনে রাখা, এ কি ভূলে যাওয়া,
এ কি শ্রোতে ভাসা, এ কি ক্লে বাওয়া।
কভু বা নয়ানে কভু বা পরানে
কর' লুকোচুরি কেন-যে কে জানে,
কভু বা ছায়ায় কভু বা আলোয়
কোন্ দোলায়-যে নাড়ালে॥

রাজা। ব্রতে পারলুম না এঁর মনোরঞ্জন হল কিনা। সে অসাধ্য চেষ্টায় প্রয়োজন নেই। আমার অন্তরোধ এই, রসের ধারাবর্ধণ যথেষ্ট হয়েছে, এখন রসের ঝোড়ো হাওয়া লাগিয়ে দাও।

নটরাজ। মহারাজ, আপনার দঙ্গে আমারও মনের ভাব মিলছে। এবার শ্রাবণের ভেরীধ্বনি শোনা যাক। স্বপ্তকে জাগিয়ে তুলুক, চেতিয়ে তুলুক অক্তমনাকে।

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে—
এই বরষায় নবজামের আগমনের কালে।

যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা

চরম রাতের অখধারায় আজ হয়ে যাক দার।—

যাবার যাহা যাক সে চলে ক্রনাচের তালে।

আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,

নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বৃকের 'পরে।

নদীর জলে বান ডেকেছে, কুল গেল তার ভেসে,

যুথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিক্রদ্রেশে—

পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে॥

রাজা। আমার সভাকবিকে বিমর্থ করে দিয়েছ। তোমাদের এই গানে গানকে

ছাড়িয়ে গানের কবিকে দেখা যাচ্ছে বেশি, এখানে ইনি দেখছেন ওঁর প্রতিঘলীকে। মনে মনে তর্ক করছেন, কী ক'রে আধুনিক ভাষায় এর খুব একটা কর্কশ জবাব দেওয়া যায়। আমি বলি— কাজ নেই, একটা সাদা ভাবের গান সাদা স্থরে ধরো, যদি সম্ভব হয় ওঁর মনটা স্থান্থ হোক।

নটরাজ। মহারাজের আদেশ পালন করব। আমাদের ভাষায় যতটা সম্ভব সহজ করেই প্রকাশ করব, কিন্তু যত্ত্বেকতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্রদোষঃ। সকরুণা, এই বারিপতনশব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বিচ্ছেদের আশস্কাকে স্থরের যোগে মধুর করে তোলো।

ভেবেছিলেম আসবে ফিরে,

তাই ফাগুন-শেষে দিলেম বিদায়।

যথন গেলে তথন ভাসি নয়ননীরে,

এখন শ্রাবণদিনে মরি দ্বিধায়।

বাদল-সাঁঝের অন্ধকারে আপনি কাদাই আপনারে,

একা ঝরো ঝরো বারিধারে

ভাবি কী ডাকে ফিরাব তোমায়।

যখন থাক আখির কাছে

তখন দেখি ভিতর বাহির সব ভ'রে আছে।

সেই ভরা দিনের ভরসাতে

চাই বিরহের ভয় ঘোচাতে,

ত্র তোমা-হারা বিজন রাতে

কেবল 'হারাই হারাই' বাজে হিয়ায়॥

সভাকবি। নটরাজ, আমার ধারণা ছিল বসস্ত ঋতুরই ধাতটা বায়ুপ্রধান— সেই বায়ুর প্রকোপেই বিরহমিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে। কফপ্রধান ধাত বর্ধার—কিন্তু তোমার পালায় তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। রক্ত হয়েছে তার চঞ্চল। তা হলে বর্ধায় বসন্তে প্রভেদটা কী।

নটরাজ। সোজা কথায় বৃ্ঝিয়ে দেব— বদস্তের পাথি গান করে, বর্ষার পাথি উড়ে চলে।

সভাকবি। তোমাদের দেশে এইটেকেই সোজা কথা বলে! আমাদের প্রতি কিছু দয়া থাকে যদি কথাটা আরও সোজা করতে হবে। নটরাজ। বদন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকরণ করে তোলে— আর বর্ধায় বলাকাই বল, হংসশ্রেণীই বল, উধাও হয়ে মৃক্ত পথে চলে শ্রে— কৈলাসশিথর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকৃল সন্দ্রতটের দিকে। ভাবনার এই তুই জাত আছে। ন্থের তর্ক ছেড়ে স্থরের ব্যাখ্যা ধরা যাক। পুরবিকা, ধরে। গান।

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি;

থরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বৃঝি ঐ গাঁথি গাঁথি।

স্থদ্রের বাঁশির স্বরে

কে ওদের হৃদয় হরে,

হ্রাশার ফ্লাহসে উদাস করে;

উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাথা ওদের ওঠে মাতি।

থদের ঘুম ছুটেছে, ভয় টুটেছে একেবারে;

অলক্ষেতে লক্ষ্য ওদের, পিছন পানে তাকায় না রে।

যে বাসা ছিল জানা,

কে ওদের দিল হানা,

না জানার পথে ওদের নাই রে মানা;

থরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি॥

নটরাজ। আপনার ঐ সভাকবির মৃথথানা কিছুক্ষণ বন্ধ রাখুন। ওঁর গোমুখীবিনিঃস্থত বাক্যনিঝর এ দেশের কঠোর শিলাখণ্ডের উপর পাক থেয়ে বেড়াক। আমরা এনেছি স্থরলোকের ধারা— আলোকের সভাপ্রাঙ্গণ ধুয়ে দিতে হবে। কাজ শেষ হলেই বিদায় নেব।

রাজা। আচ্ছা নটরাজ, তোমার পথের উপদ্রবকে নিরস্ত রাথব। পাল তুলে চলে যাও।

নটরাজ। মঞ্লা, তা হলে হাওয়াটা শোধন করে নিয়ে আর-একবার আবাহন-গান ধরো।

> তৃষ্ণার শান্তি, স্থন্দরকান্তি, তুমি এলে নিথিলের সন্তাপভঞ্জন।

আঁক' ধরাবক্ষে
দিক্বধৃচক্ষে
স্থাতিল স্কোমল শ্রামরদরঞ্জন।
এলে বীর, ছন্দে—
তব কটিবন্ধে
বিত্যুৎ-অদিলতা বেজে ওঠে বাঞ্জন।
তব উত্তরীয়ে
ছায়া দিলে ভরিয়ে
তমালবনশিগরে নবনীল-অঞ্জন।
বিল্লির মক্রে
মালতীর গন্ধে
মিলাইলে চঞ্চল মধুকরগুঞ্জন।
নৃত্যের ভঙ্গে
এলে নবরক্ষে,
সচকিত পল্লবে নাচে যেন গঞ্জন॥

রাজা। ওহে নটরাজ, সভাকবির মৃথে আর শব্দমাত্র নেই। এর চেয়ে বড়ো সাধুবাদ আর আশা কোরো না।

সভাকবি। আছে মহারাজ, আছে, বলবার বিষয় আছে—- হঠাৎ মৃথ বন্ধ করে দেবেন না।

রাজা। আচ্ছা, বলো।

সভাকবি। আমি আধুনিক বটে, কিন্তু নাচ সম্বন্ধে আমি প্রাচীনপন্থী। রাজা। কী বলতে চাও।

সভাকবি। নৃত্যকলায় দোষ আছে, ওটাকে হেয় করে রাগাই শ্রেয়।

রাজা। কাব্যে কোথাও কোনো দোষ সম্ভব নয় বুঝি! কত কালিদাস এবং অকালিদাস দেখা গেল, ওঁদের শ্লোকগুলোর মধ্যে পাঁক বাঁচিয়ে চলা দায় যে।

সভাকবি। কাব্য বলুন, গীতকলা বলুন, ওরা অভিজাতশ্রেণীয়, ওদের দোষকেও শিরোধার্য করতে হয়। কিন্তু ঐ নৃত্যকলার আভিজাত্য নেই, গৌড়দেশের ব্রাহ্মণর। ওকে অনাচরণীয়া ব'লে থাকেন।

নটরাজ। কবিবর, তোমার গৌড়দেশের স্থচনা হবার বহু পূর্বে যথন আদিদেবের

আহ্বানে স্প্টি-উৎসব জাগল তথন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহিমালার নৃত্যে। স্থাচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড় ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। স্থানোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে আগ্রান্ত ক্রমমৃত্যুর, স্প্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মন্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিটিনী। মান্ত্যের অক্ষে অক্ষে স্থানের আনন্দকে তর্ক্বিত করবার ভার নিয়েছি আমরাই; তোমাদের মোহাচ্ছন্ন চোথে নির্মল দৃষ্টি জাগাব, নইলে বৃথা আমাদের সাধনা।

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
হাসিকান্ন। হীরা পান্না দোলে ভালে;
কাপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে;
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মৃক্তি, নাচে বন্ধ;
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ॥
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ॥

রাজা। এর উপরে আর কথা চলে না। এখন আমার একটা অম্পুরোধ আছে। আমি ভালোবাদি কড়া পাকের রস। বর্ধার স্বটাই তে। কান্না নয়, ওতে আছে ঐরাবতের গর্জন, আছে উচ্চৈঃশ্রবার দৌড়।

নটরাজ। আছে বই কি। এসো তবে বিহ্যুন্ময়ী, শ্রাবণ যে স্বয়ং বজ্নপাণি মহেল্রের সভাসদ্, নৃত্যে হুরে তোমরা তার প্রমাণ করে দাও।

দেখা না-দেখায় মেশা হে বিছাৎলতা,
কাঁপাও ঝড়ের বৃকে এ কী ব্যাকুলতা।
গগনে সে ঘূরে ঘূরে থোঁজে কাছে, গোঁজে দূরে;
সহসা কী হাসি হাস', নাহি কচ কথা।

আঁধার ঘনায় শৃত্যে; নাহি জানে নাম, কী রুদ্র সন্ধানে সিন্ধু তুলিছে তুর্দাম। অরণ্য হতাশ প্রাণে আকাশে ললাট হানে; দিকে দিকে কেঁদে ফিরে কী তুঃসহ ব্যথা॥

নটরাজ। ওহে ওন্তাদ, তোমার গানের পিছনে পিছনে ঐ যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল। গরজত বর্থত চমকত বিজুরী। ত্ই পক্ষের পাল্ল। চলুক। স্থরে তালে কথায়, আর মেঘে বিভাতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক্-হারানো তুঃসাহসে সকল বাঁধন পড়ুক থসে;
কিসের বাধা ঘরের কোণে শাসনসীমালজ্মনে।
বেদনা তোর বিজুলশিথা জলুক অন্তরে,
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্রমন্তরে।
অঙ্কানাতে করবি গাহন, ঝড় সে হবে পথের বাহন;
শেষ ক'রে দিস আপ নারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে॥

সভাকবি। ঐ রে ঘুরে ফিরে আবার এসে পড়ল—সেই অজানা, সেই নিক্দেশের পিছনে-ছোটা পাগলামি।

নটরাজ। উজ্জয়িনীর সভাকবিরও ছিল এ পাগলামি। মেঘ দেখলেই তাঁকেও পেয়ে বসত অকারণ উৎকণ্ঠা; তিনি বলেছেন, মেঘালোকে ভবতি স্থানোহপ্যক্তথাবৃত্তি চেতঃ— এখানকার সভাকবি কি তার প্রতিবাদ করবেন।

সভাকবি। এত বড়ো সাহ্স নেই আমার। কালিদাসকে নমস্কার ক'রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব মেঘ-দেখা হাহুতাশটাকে মনে আনতে।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে থাক্ কিছুক্ষণ হাহতাশ, এখন অন্য কথা পাড়া যাক। মহারাজ, সব চেয়ে যারা ছোটো, উৎসবে সব চেয়ে সত্য তাদেরই বাণী। বড়ো বড়ো শাল তাল তমালের কথাই কবিরা বড়ো করে বলেন— যে কচিপাতাগুলি বন জুড়ে কোলাহল করে তাদের জন্মে স্থান রাখেন অল্পই।

রাজা। সত্য বলেছ, নটরাজ। ক্রিয়াকর্মের দিনে পাড়ার বুড়ো বুড়ো কর্তারা ভাঙা গলায় হাঁকডাক করে, কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশুদের কলরবে।

নটরাজ। ঐ কথাটাই বলতে যাচ্ছিলুম। কিশলয়িনী, এসো তুমি প্রাবণের আসরে।

পর। অকারণে চঞ্চল;

ডালে ডালে দোলে বায়্হিলোলে

নব পল্লবদল।

বাতাদে বাতাদে প্রাণভর। বাণী

শুনিতে পেয়েছে কথন কী জানি,

মর্মরতানে দিকে দিকে আনে কৈশোর-কোলাহল।

পুর। কান পেতে শোনে গগনে গগনে মেঘে মেঘে কানাকানি,

বনে বনে জানাজানি।

পুর। প্রাণ-ঝরনার উচ্ছল ধার

ঝারিয়া ঝারিয়া বহে অনিবার,

চিরতাপদিনী ধরণীর পুরা শ্রামশিগা হোমানল॥

রাজা। সাধু সাধু! কিন্তু নটরাজ, এ হল ললিত চাঞ্চল্য— এবার একটা তুর্ললিত চাঞ্চল্য দেখিয়ে দাও।

নটরাজ। এমন চাঞ্চল্য আছে যাতে বাঁধন শক্ত করে, আবার এমন আছে যাতে শিকল ছেঁড়ে। সেই মৃক্তির উদ্বেগ আছে শ্রাবণের অন্তরে। এসো তে। বিজ্বলি, এসো বিপাশা।

হা বে, বে বে, বে বে, আমার ছেড়ে দে বে, দে বে—
যেমন ছাড়া বনের পাথি মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা যেমন বাধন-হারা,
বাদল বাতাদ যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে।
হা রে, বে রে, বে রে, আমায় রাগবে ধ'রে কে রে—
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে,
বজ্র যেমন বেগে গর্জে ঝড়ের মেঘে,
অট্হাস্যে সকল বিল্ল- বাধার বক্ষ চেরে॥

শভাকবি। মহারাজ, আমাদের তুর্বল ফচি, ক্ষীণ আমাদের পরিপাকশক্তি। আমাদের প্রতি দয়ামায়া রাথবেন। জানেন তো, ব্রাহ্মণা মধুরপ্রিয়াঃ। রুদ্রবদ রাজগুদেরই মানায়।

নটরাজ। আচ্ছা, তবে শোনো। কিন্তু বলে রাখছি, রদ জোগান দিলেই যে রদ ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রদরাজের দয়া থাকা চাই। মম মন-উপবনে চলে অভিসাবে আঁধার রাতে বিরহিণী রক্তে তারি নৃপুর বাজে রিনি রিনি। তৃক তৃক করে হিনা, মেঘ উঠে গরজিয়া. ঝিল্লি ঝনকে ঝিনি ঝিনি। মন মন-উপবনে ঝরে বারিধারা. গগনে নাহি শশী তারা। বিজুলির চমকনে মিলে আালো খনে খনে,

নটরাজ। অরণ্য আজ গীতহীন, বর্ধাধারায় নেচে চলেছে জলস্রোত বনের প্রাঙ্গণে— যুনুনা, তোমরা তারই প্রচ্ছন্ন স্থরের নৃত্য দেখিয়ে দাও মহারাজকে।

নাচ

রাজা। তোমার পালা বোধ হচ্ছে শেষের দিকে পৌছল— এইবার গভীরে নামো যেথানে শান্তি, যেথানে স্তব্ধতা, যেথানে জীবনমরণের সন্মিলন। নটরাজ। আমারও মন তাই বলছে।

বজ্ঞে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।

সেই স্থরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।

ভূলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে

মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে,

সপ্তদিরু দিক্-দিগন্ত জাগাও যে ঝংকারে।

আরাম হতে ছিল্ল ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে

অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি স্নমহান॥

নটরাজ। মহারাজ, রাত্রি অবসানপ্রায়। গানে আপনার অভিনিবেশ কি ক্লান্ত হয়ে এল।

রাজা। কী বলো, নটরাজ ! মন অভিষিক্ত হতে সময় লাগে। অন্তরে এখন রস প্রবেশ করেছে। আমার সভাকবির বিরস মুখ দেখে আমার মনের ভাব অন্তমান কোরো না। প্রহর গণনা ক'রে আনন্দের সীমানির্ণয়! এ কেমন কথা! সভাকবি। মহারাজ, দেশকালপাত্রের মধ্যে দেশও অসীম, কালও অসীম, কিন্তু আপনার পাত্রদের ধৈর্যের সীমা আছে। তোরণদার থেকে চতুর্থ প্রহরের ঘটা বাজল, এখন সভাভঙ্গ করলে সেটা নিন্দনীয় হবে না।

রাজ।। কিন্তু তংপূর্বে উষাসমাগমের একটা অভিনন্দন-গান হোক। নইলে ভদ্রীতিবিঞ্জ হবে। যে-অন্তগমন নব অভ্যুদয়ের আশাস না রেথেই যায় সে তো প্রলয়সন্ধ্যা।

নটরাজ। এ কথা সত্য। তবে এসো অরুণিকা, জাগাও প্রভাতের আগমনী। বিধবেদাতে প্রাবণের রসদান্যজ্ঞ সমাধা হল। প্রাবণ তার কমগুলু নিংশেষ করে দিয়ে বিদায়ের মুথে দাঁড়িয়েছে। শরতের প্রথম উষার স্পর্শমণি লেগেছে আকাশে।

দেখো দেখো, শুকতারা আঁপি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।

ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে—
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো স্থী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ও শোনো ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়—
আয় আয় আয় ॥

নটরাজ। মহারাজ, শরৎ দ্বারের কাছে এসে পৌচেছে, এইবার বিদায়গান। রসলোক থেকে আপনার সভাকবি মৃক্তি পেলেন বস্তুলোকে। সভাকবি। অর্থাৎ, অপদার্থ থেকে পদার্থে।

> বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-স্থর। গানের পালা শেষ করে দে, যাবি অনেক দুর।

ছাড়ল থেয়া ও পার হতে ভাতুদিনের ভরা স্রোতে,
ছুলছে তরী নদীর পথে তরঙ্গবন্ধুর।
কদমকেশর চেকেছে আজ বনপথের ধূলি,
মৌমাছিরা কেয়াবনের পথ গিয়েছে ভূলি।
অরণ্যে আজ স্তর হাওয়া, আকাশ আজি শিশির ছাওয়া,
আলোতে আজ স্থৃতির আভাস বৃষ্টির বিন্দুর॥

# নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

### বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত এবং সে গান নাচের উপযোগী। এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই-জাতীয় রচনায় স্বভাবতই স্থুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রেম ক'রে থাকে, এই কারণে স্থরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্থকর বোধ হয়

### দৃখ্য

মণিপুর-অরণ্য

মণিপুর-প্রাসাদ

পাত্র

অর্জুন চিত্রাঙ্গদা স্থাগণ মদন অর্জুনের বক্তপরিচর গ্রামবাসীগণ

### ভূমিকা

প্রভাতের আদিম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে।
অর্ধস্থপ্ত চক্ষ্র 'পরে লাগে তারই প্রথম প্রেরণা।
অবশেষে রক্তিম আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুল্লতায়
সম্জ্জল হয় জাগ্রত জগতে।
তেমনি সভ্যের প্রথম উপক্রম সাজসজ্জার বহিরক্তে,
বর্ণবৈচিথ্যে,

তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত।

একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্চাদন,

তথনই প্রবৃদ্ধ মনের কাছে তার পূণ বিকাশ।

এই ভত্তটি চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্যকথা।
এই নাট্যকাহিনীতে আছে—
প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মৃক্তি সেই কুহক হতে

১হজ সভ্যের নিঃল'কুত মহিমায়॥

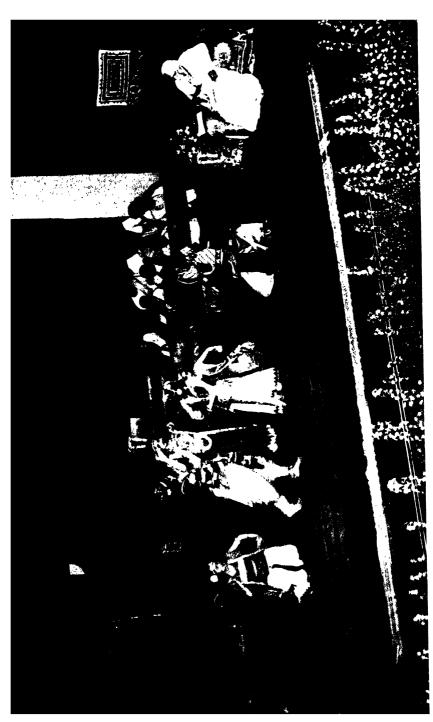

## िं जिल्ला

মণিপুররাজের ভক্তিতে তুই হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তৎসত্তেও যথন রাজকুলে চিত্রাঙ্গদার জন্ম হল তথন রাজা তাঁকে পুত্ররপেই পালন করলেন। রাজকতা। অভ্যাস করলেন ধন্মবিতা; শিক্ষা করলেন যুদ্ধবিতা, রাজদণ্ডনীতি।

অর্জুন দ্বাদশবর্ষব্যাপী ব্রহ্মচয্ত্রত গ্রহণ ক'রে ভ্রমণ করতে করতে এসেছেন মণিপুরে। তথন এই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

> মোহিনী মায়া এল, এল যৌবনকুঞ্জবনে। এল হৃদয়শিকারে, এল গোপন পদসঞ্চারে. এল স্বর্ণকিরণবিজডিত অন্ধকারে। পাতিল ইন্দ্রজালের ফাঁসি, হাওয়ায় হাওয়ায় ছায়ায় ছায়ায় বাজায় বাঁশি। करत वीरतत वीर्य-भतीका. হানে সাধুর সাধনদীকা, সর্বনাশের বেড়াজাল বেটিল চারি ধারে। এসো স্থন্দর নিরলংকার, এসে সত্য নিরহংকার-স্বপ্লের তুর্গ হানো, আনো মৃক্তি আনো, ছলনার বন্ধন ছেদি এসো পৌরুষ-উদ্ধারে॥

2

প্রথম দুশ্যে চিত্রাঙ্গদার শিকার আয়োজন

গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে পর্বতশিখরে,

অরণ্যে তমশ্ছায়।

ম্থর নির্বরকলকলোলে ব্যাধের চরণধ্বনি শুনিতে না পায় ভীক হরিণদম্পতি।

হারণদম্পাত।

চিত্রব্যান্ত পদনথচিহ্নরেথাশ্রেণী রেথে গেছে এ পথপদ্ধ-'পরে,

मिरश **रिट्र श्राम श्राम छ**हात मस्राम ।

#### বনপথে অজুনি নিদ্রিত

শিকারের বাধা মনে করে চিত্রাঙ্গদার দখী তাঁকে তাড়না করলে

षर्जून। षरा की पृःमश स्मर्थी,

অর্জুনে যে করে অশ্রদ্ধা

কোথা তার আগ্রয়!

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!

বালকবেশীদের দেখে সকৌতুক অবজ্ঞায়

অর্জন। হাহা হাহা হাহা, বালকের দল,

মা'র কোলে যাও চলে, নাই ভয়।

অহো কী অদ্ভুত কৌতুক!

[ প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা। অর্জুন! তুমি অর্জুন!

ফিরে এসো, ফিরে এসো,

ক্ষমা দিয়ে কোরো না অসমান,

যুদ্ধে করো আহ্বান!

বীর-হাতে মৃত্যুর গৌরব করি যেন অমুভব ---অর্ন! তুমি অজুন! হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যর্থনা মহতের, এল দেবতা তোর জগতের, रान हिन. গেল তোরে গেল ছলি— অর্ন! তুমি অর্ন! বেলা যায় বহিয়া, স্থীগণ। দাও কহিয়া কোন্বনে যাব শিকারে। কাজল মেঘে সজল বায়ে হরিণ ছুটে বেণুবনচ্ছায়ে। থাক থাক মিছে কেন এই খেলা আর। विदाक्षा। জীবনে হল বিত্ঞা, আপনার 'পরে ধিকার।

আগ্র-উদ্দীপনার গান

ওবে বড় নেমে আয়, আয় বে আমার
ভকনো পাতার ডালে,
এই বরষায় নবস্থামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রধারায়
আজ হয়ে যাক সারা;
যাবার যাহা যাক সে চলে
কল্র নাচের তালে।
আসন আমার পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,

নবীন বদন পরতে হবে

দিক্ত বৃকের 'পরে।

নদীর জলে বান ডেকেছে

কুল গেল তার ভেদে,

যুণীবনের গন্ধবাণী

ছুটল নিক্ছেশে—

পরান আমার জাগল বৃঝি

মরণ-অন্তরালে॥

मशी। मथा, कौ प्तथा प्रिथित जुभि! এক পলকের আঘাতেই পদিল কি আপন পুরানে। পরিচয়। রবিকরপাতে কোরকের আবরণ টুটি মাধবা কি প্রথম চিনিল আপনারে। **ठिबाक्**म। বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোথে ! বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে স্থলোকে! ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি, ছিল মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে, জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে। अकृष्टेमक्षत्री क्क्वरान, সংগীতশৃত্য বিষয় মনে দশীরিক্ত চিরত্ব:খরাতি পোহাব কি নিৰ্জনে শয়ন পাতি! **इन्दर (इ, इन्दर (इ,** বরমাল্যখানি তব আনো বহে, অবগুঠনছায়া ঘুচায়ে দিয়ে হেরো লজ্জিত স্মিতমুথ শুভ আলোকে॥

[ প্রস্থান

Ş

স্থীদের গান

যাও ধদি যাও তবে
তোমায় ফিরিতে হবে
বার্থ চোথের জলে
আমি লুটাব না ধূলিতলে,
বাতি নিবায়ে যাব না যাব না
মোর জাবনের উৎসবে।
মোর সাধনা ভীরু নহে,
শক্তি আমার হবে মৃক্ত
দ্বার ধদি রুদ্ধ রহে।
বিন্থ মৃহুর্তেরে করি না ভয়—
হবে জয়, হবে জয়,
দিনে দিনে হৃদয়ের গ্রন্থি তব
খুলিব প্রেমের গৌরবে॥

স্থীসহ স্থানে আগমন

ठिबाक्ना।

শুনি ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
অতল জলের আহ্বান।
মন রয় না, রয় না, রয় না ঘরে,
চঞ্চল প্রাণ।
ভাসায়ে দিব আপনারে
ভরা জোয়ারে,
সকল ভাবনা-ভুবানো ধারায়
করিব স্থান।
ব্যর্থ বাসনার দাহ
হবে নির্বাণ।

ঢেউ দিয়েছে জ্বলে। ঢেউ দিল আমার মর্মতলে। এ কা ব্যাকুলতা আজি আকাশে, এই বাতাদে যেন উতল। অপারীর উত্তরীয় করে রোমাঞ্চ দান, দূর সিন্ধৃতীরে কার মঞ্চীরে গুঞ্জরতান ॥

স্থীদের পতি

দে তোরা আমায় নৃতন ক'রে দে নৃতন আভরণে। হেমন্তের অভিদম্পাতে

রিক্ত অকিঞ্চন কাননভূমি;

বদন্তে হোক দৈতাবিমোচন নব লাবণ্যধনে।

শৃত্য শাখা লজ্জা ভুলে যাক

পল্লব-আবরণে।

বাজুক প্রেমের মায়ামন্তে मशीगन।

পুলকিত প্রাণের বীণাযন্তে

চিরস্করের অভিবন্দন।।

আনন্দচঞ্চল নৃত্য অঙ্গে অঙ্গে বহে যাক

शिक्षांत शिक्षांत,

যৌবন পাকু সন্মান

বাঞ্চিতসন্মিলনে ॥

ি সকলের প্রস্থান >

অজু নের প্রবেশ ও ধ্যানে উপবেশন তাঁকে প্রদক্ষিণ ক'রে চিত্রাঙ্গদার নৃত্য

আমি তোমারে করিব নিবেদন চিত্ৰাঙ্গদা। আমার হৃদয় প্রাণ মন!

व्यर्जून ।

ক্ষমা করো আমায়, বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গনে, এন্ধচারী এতধারী।

[ প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদা।

হার হার, নারীরে করেছি ব্যর্থ দীর্ঘকাল জীবনে আমার। ধিক ধয়ঃশর!

ধিক্ বাহ্বল!

মুহূর্তের অশ্রবন্তাবেগে

ভাসায়ে দিল যে মোর পৌরুষসাধনা। অক্কতার্থ যৌবনের দীর্ঘথাসে বসস্তেরে করিল ব্যাকুল॥

রোদন-ভরা এ বসস্ত

কখনে। আসে নি বুঝি আগোঁ।

মোর বিরহবেদনা রাঙালে। কিংশুকরক্তিমরাগে।

স্থীগ্ণ। তোমার বৈশাথে ছিল

প্রথব রৌদের জালা,

কখন্ বাদল

আনে আযাঢ়ের পালা,

হায় হায় হায়।

**डियोक्स**।

কুঞ্জারে বন্মলিকা

সেজেছে পরিয়া নব পত্রালিকা,

সারা দিন-রজনী অনিমিখা

কার পথ চেয়ে জাগে।

স্থীগণ। কঠিন পাষাণে কেমনে গোপনে ছিল,

সহসা ঝর্না

নামিল অশ্রুতাল।।

হায় হায় হায়।

চিত্রাক্সন। দক্ষিণসমীরে দূর গগনে

একেলা বিরহী গাহে বুঝি গো।

কুঞ্বনে মোর মুকুল যত

আবরণবন্ধন ছিঁড়িতে চাহে।

স্থীগণ। মৃগয়া করিতে

বাহির হল যে বনে

भूगी रुख (ने रि

এল কি অবলা বালা।

হায় হায় হায়।

চিত্রাঙ্গদা। আমি এ প্রাণের কদ্ধ দারে

ব্যাকুল কর হানি বারে বারে,

দেওয়া হল না যে আপনারে

এই ব্যথা মনে লাগে॥

স্থীগণ। যে ছিল আপন

শক্তির অভিমানে

কার পায়ে আনে

হার মানিবার ডালা।

হায় হায় হায়॥

একজন দগী।

**ব্ৰগ্নচ**ৰ্য !

পুরুষের স্পর্ধা এ যে !

নারীর এ পরাভবে

লজ্জা পাবে বিশ্বের রমণী।

পঞ্চশর, তোমারি এ পরাজয়।

জাগো হে অতমু,

স্থীরে বিজয়দ্তী করে। তব,

নিরম্ব নারীর অম্ব দাও তারে,

দাও তারে অবলার বল।

মদনকে চিত্রাঙ্গদার পূজানিবেদন

চিত্রাঙ্গদা।

আমার এই বিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে। দিব কাঙালিনীর আঁচল

তোমার পথে পথে বিছায়ে।

যে পুপ্পে গাঁথ পুস্পধত্ম তারি ফুলে ফুলে হে অতন্ত,

আমার পূজা-নিবেদনের দৈগ্র দিয়ো ঘুচায়ে।

তোমার রণজয়ের অভিযানে আময়ি নিয়ো.

ফুলবাণের টিকা আমার ভালে এঁকে দিয়ো!

আমার শৃত্যতা দাও যদি

স্থায় ভরি

দিব তোমার জয়ধ্বনি

ঘোষণ করি;

ফান্তুনের আহ্বান জাগাও আমার কায়ে

দক্ষিণবায়ে॥

মদনের প্রাবেশ

মদন।

মণিপুরনৃপছহিত। তোমারে চিনি, তাপদিনী।

মোর পূজায় তব ছিল ন। মন,

তবে কেন অকারণ

মোর দারে এলে তরুণী,

কহো কহো শুনি॥

চিত্রাঙ্গদা।

পুরুষের বিছা করেছিম্ন শিক্ষা লভি নাই মনোহরণের দীক্ষা- কুহ্মধন্ত,
অপমানে লাঞ্চিত তরুণ তন্ত।
অর্জুন ব্রহ্মচারা
মোর মুথে হেরিল না নারী,
ফিরাইল, গেল ফিরে।
দয়া করো অভাগীরে—
শুর্ এক বরষের জন্তে
পুস্পলাবণ্যে
মোর দেহ পাক্ তব স্থর্গের মূল্য
মর্তে অতুল্য॥
তাই আমি দিন্তু বর,

म्मन्।

কটাব্দে রবে তব পঞ্চম শর,
মম পঞ্চম শর—
দিবে মন মোহি,
নারীবিদ্রোহী সন্ন্যাসীরে
পাবে অচিরে,
বন্দী করিবে ভূজপাশে
বিদ্রুপরাজকন্ত।
কান্তর্হান্তন্ত্রিক্যে হবে ধন্তা

O

ন্তনরপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা।

এ কী দেখি! এ কে এল মোর দেহে পূর্ব-ইতিহাসহারা! আমি কোন্ গত জনমের স্বপ্ন; বিশ্বের অপরিচিত আমি আমি নহি রাজককা চিত্রাঞ্চন,
আমি শুবু এক রাত্রে ফোটা
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল,
এক প্রভাতের শুবু পরমায়ু,
তার পরে ধ্লিশয়া,
তার পরে ধরণীর চির-অবহেলা।

#### সরোবরতীরে

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।
পুস্পবিকাশের স্থরে
দেখ মন উঠে পূরে,
কী মাধুরী স্থগন্ধ
বাতাদে যায় ভাসি।
সহসা মনে জাগে আশা,
মোর আছতি পেয়েছে অগ্নির ভাষা।
আজ মম রূপে বেশে
লিপি লিখি কার উদ্দেশে,
এল

মীনকেতৃ,
কোন্ মহ। বাক্ষমীরে দিয়েছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি।
এ মায়ালাবণ্য মোর কী অভিসম্পাত!
ক্ষণিক যৌবনবতা
রক্তমোতে তরঙ্গিয়া
উন্নাদ করেছে মোরে।

নূতন কাস্তির উত্তেজনার নূত্য স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মন্ততা, জাগায় দেহে মনে এ কী বিপুল ব্যথা। বহে মম শিরে শিরে

এ কী দাহ, কী প্রবাহ—

চকিতে সর্বদেহে ছুটে তড়িংলতা।

ঝড়ের পবনগর্জে হারাই আপনায়,
হুরস্ত যৌবনক্ষ্ম অশান্ত বন্তায়।

তরঙ্গ উঠে প্রাণে

দিগন্তে কাহার পানে,
ইঙ্গিতের ভাষায় কাঁদে—

নাহি নাহি কথা॥

প্রস্থান

এরে ক্ষমা কোরো সথা, এ যে এল তব আঁথি ভূলাতে, শুধু ক্ষণকালতরে মোহ দোলায় ত্লাতে, আঁথি ভূলাতে।

মায়াপুরী হতে এল নাবি, নিয়ে এল স্বপ্নের চাবি, তব কঠিন হৃদয়-ছ্য়ার থুলাতে, আঁথি ভূলাতে॥

অজুনের প্রবেশ

অর্জুন। কাহারে হেরিলাম!

সে কি সত্য, সে কি মায়া,

সে কি কায়া,

সে কি হুবর্ণকিরণে-রঞ্জিত ছায়া।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

এসো এসো যে হও সে হও,
বলো বলো তুমি স্বপন নও।
অনিন্যস্কর দেহলতা
বহে সকল আকাজ্ঞার পূর্ণতা॥

চিত্রাঙ্গদা। তুমি অতিথি, অতিথি আমার। বলো কোনু নামে করি সংকার।

অর্জুন। পাণ্ডব আমি অর্জুন গাণ্ডীবধর।,

নুপতিকন্তা।

rলহো মোর খ্যাতি,

লহো মোর কীর্তি.

লহে। পৌৰুষ-গৰ্ব।

লহো আমার সর্ব॥

চিত্রাঙ্গদা। কোন্ছলনা এ যে নিয়েছে আকার,

এর কাছে মানিবে কি হার।

ধিকৃ ধিক্ ধিক্ ।

বীর তুমি বিশ্বজয়ী,

নারী এ যে মায়াময়ী,

পিঞ্জর রচিবে কি

এ মরীচিকার।

धिक् धिक् धिक्।

लब्जा, लब्जा, शंश এ की लब्जा,

মিথ্যা রূপ মোর, মিথ্যা সজ্জা।

এ যে মিছে স্বপ্নের স্বর্গ,

এ যে শুণু ক্ষণিকের অর্ঘ্য,

এই কি তোমার উপহার।

धिक् धिक् धिक् !

অর্জুন। হে হৃন্দরী, উন্নথিত যৌবন আমার

সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ দিল ছিন্ন করি।

পৌরুষের সে অধৈর্য

তাহারে গৌরব মানি আমি।

আমি তো আচারভীক নারী নহি,

শাস্ত্রবাক্যে বাঁধা।

এদো স্থা, তঃসাহসী প্রেম

বহন করুক আমাদের

অজানার পথে।

চিত্রাঙ্গদা।

তবে তাই হোক।

কিন্তু মনে রেখো,

কিংশুকদলের প্রাস্তে এই যে ত্লিছে একটু শিশির— তুমি যারে করিছ কামন। সে এমনি শিশিরের কণ। নিমিষের সোহাগিনী।

\_\_\_

কোন্ দেবতা সে, কী পরিহাসে
ভাসালো মায়ার ভেলায়।
স্বপ্নের পাথি এসো মোরা মাতি
স্বর্গের কৌতুক-থেলায়।
স্থ্রের প্রবাহে হাসির তরক্ষে
বাতাসে বাতাসে ভেসে যাব রঙ্গে,

নৃত্যবিভঙ্গে,
মাধবীবনের মধুগন্ধে
মোদিত মোহিত মন্থর বেলায়।
যে ফুলমাল। তুলায়েছ আজি
বোমাঞ্চিত বক্ষতলে,
মধুরজনীতে রেখে। সরসিয়।
মোহের মদির জলে।
নবোদিত সুর্থের করসম্পাতে

বিকল হবে হায় লজ্জা-আঘাতে, দিন গত হলে নৃতন প্রভাতে

> মিলাবে ধুলার তলে কার অবহেলায়।

অৰ্জুন।

আজ মোরে সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি,
অক্ষয় ঐশ্ব তুমি,
এক নারী সকল দৈন্তের তুমি
মহা অবসান,
সব সাধনার তুমি
শেষ পরিণাম।
সে আমি যে আমি নই, আমি নই -হায়, পার্থ, হায়,

সে যে কোন্ দেবের ছলনা।

যাও যাও ফিরে যাও, ফিরে যাও, বীর।
শৌষ বীষ মহত্ব তোমার

দিয়ো না মিথ্যার পায়ে—

যাও যাও ফিরে যাও।

প্রস্থান

অর্জুন। এ কী তৃষ্ণা, এ কী দাহ!
এ যে অগ্নিলতা, পাকে পাকে
ঘেরিয়াছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ।
উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে

চিত্রাঙ্গদা।

সর্বাঙ্গ টুটিয়া।

অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজালা।
বিধিল হৃদয় নিদয় বাণে
বেদন-ঢালা।
বক্ষে জালায় অগ্নিশিখা,
চক্ষে কাঁপায় মরীচিকা,
মরণ-স্থতোয় গাঁথল কে মোর
বরণমালা।

চেনা ভ্বন হারিয়ে গেল
স্বপন-ছায়াতে,
ফাগুন-দিনের পলাশরঙের
রঙিন মায়াতে।
যাত্রা আমার নিক্দেশা,
পথ-হারানোর লাগল নেশা,
অচিন দেশে এবার আমার

8

মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা। ভাষে চাকে ক্লান্ত হতাশন;

এ খেলা খেলাবে, হে ভগবন,

আর কতখন।

শেষ যাহা হবেই হবে, তারে

সহজে হতে দাও শেষ।

হুন্দর যাক রেখে স্থপ্নের রেশ।

জীর্ণ কোরো না, কোরো না,

যা ছিল নৃতন।

মদন।

না না না সগী, ভায় নেই, ভায় নেই—

ফুল যবে সাক্ষ করে খেলা

ফল ধরে সেই।

হয়্ম-অচেতন বয়্য

রেখে যাক মন্ত্রম্পানন॥

[ প্রস্থান

অৰ্জুন ও চিত্ৰাঙ্গদা কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুস্থম-চয়নে। সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার ছুখানি নয়নে। দেখিতে দেখিতে নৃতন আলোকে কি দিল রচিয়া ধ্যানের পুলকে নৃতন ভুবন নৃতন হ্যুলোকে মোদের মিলিত নয়নে। বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আদে, এল সব তারা ঢাকিতে। হারানো সে আলে৷ আসন বিছালো শুধু তুজনের আঁখিতে। ভাষাহার। মম বিজন রোদনা প্রকাশের লাগি করেছে সাধনা, চিরজীবনেরি বাণীর বেদন। মিটিল দোঁহার নয়নে॥

প্রিস্থান

#### অর্জুনের প্রবেশ

অর্জুন। কেন রে ক্লান্তি আদে আবেশভার বহিয়া।
দেহ মন প্রাণ দিবানিশি জীব অবসাদে।
ছিন্ন করো এখনি বীর্যবিলোপী এ কুহেলিকা;
এই কর্মহারা কারাগারে রয়েছ কোন প্রমাদে।

গ্রামবাসীগণের প্রবেশ

গ্রামবাদীগণ। হো এল এল এল রে দস্থার দল, গজিয়া নামে যেন বফার জল। চল্ তোরা পঞ্গ্রামী, চল্ তোরা কলিকধামী, মল্লপল্লী হতে চল্, 'জয় চিত্ৰাক্ষদা' বল্, বল্বল্ভাই রে—

ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই, নাই রে।

অর্জুন। জনপদবাসী, শোনো শোনো,

রক্ষক তোমাদের নাই কোনো গ

গ্রামবাদী। তীর্থে গেছেন কোথা তিনি গোপনব্রতধারিণী,

চিত্রাঙ্গদা তিনি রাজকুমারী।

অর্জুন। নারী ! তিনি নারী ! গ্রামবাসীগণ। স্নেহবলে তিনি মাতা,

বাহবলে তিনি রাজা।

তাঁর নামে ভেরী বাজা,

'জয় জয় জয়' বলো ভাই বে-ভয় নাই, ভয় নাই, নাই বে ॥

সন্ত্রাসের বিহবলত। নিজেরে অপমান।
সংকটের কল্পনাতে হোরো না মিয়মাণ।
মৃক্ত করো ভয়,
আপনা-মাঝে শক্তি ধরো, নিজেরে করো জয়।
ছ্র্রলেরে রক্ষা করো, ছ্র্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মৃক্ত করো ভয়,
নিজের 'পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান

মৃক্ত করে। ভয়, হুরুহ কাজে নিজেরি দিয়ো কঠিন পরিচয়।

নীরব হয়ে নম হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।

প্রস্থান

#### চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্ৰাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ, কী ভাবিছ !

অর্জুন। চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী

কেমন না জানি

আমি তাই ভাবি মনে মনে।

শুনি ক্ষেহে সে নারী

বীর্ঘে সে পুরুষ,

শুনি সিংহাসনা যেন সে

সিংহবাহিনী।

জান যদি বলে। প্রিয়ে,

বলো তার কথা।

চিত্রাঙ্গদা।

ছি ছি, কুংদিৎ কুরূপ দে।

হেন বঙ্কিম ভুকুষুণ নাহি তার,

হেন উজ্জ্বল কজ্জল-আঁখিতারা।

সন্ধিতে পারে লক্ষ্য

কীণান্ধিত তার বাহু,

বিঁধিতে পারে না বীরবক্ষ

কুটিল কটাকশরে।

নাহি লজ্জা, নাহি শঙ্কা,

নাহি নিষ্ঠুর স্থন্দর রঙ্গ,

নাহি নীরব ভঙ্গীর সংগীতলীলা

ইঙ্গিতছন্দমধুর॥

অৰ্জুন। আগ্ৰহ

আগ্রহ মোর অধীর অতি-

কোথা সে রমণী বীর্যবতী।

কোষবিমুক্ত ক্বপাণলতা—

দারুণ দে, স্থন্দর সে

উন্নত বজের রুদ্রসে,

নহে সে ভোগীর লোচনলোভা;

ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা॥

স্থীগণ।

নারীর ললিত লোভন লীলায় এখনি কেন এ ক্লান্তি। এখনি কি দথা, খেলা হল অবসান।

যে মধুর রদে ছিলে বিহ্বল

সে কি মধুমাখা ভ্ৰান্তি,

সে কি স্বপ্নের দান,

সে কি সত্যের অপমান।

দূর ত্রাশায় হৃদয় ভরিছ,

কঠিন প্রেমের প্রতিমা গড়িছ, কী মনে ভাবিয়া নারীতে করিছ

পৌক্ষসন্ধান।

এও কি মায়ার দান।

সহসা মন্ত্রবলে

নমনীয় এই কমনীয়তারে

যদি আমাদের সথী একেবারে

পরের বদন-সমান ছিন্ন

করি ফেলে ধ্লিতলে,

সবে না সবে না সে নৈরাখ্য-

ভাগ্যের সেই অট্টহাস্ত

জানি জানি স্থা, ক্ষুক্ত করিবে

লুৰ পুরুষপ্রাণ,

হানিবে নিঠুর বাণ ॥

অৰ্জন।

যদি মিলে দেখা

তবে তারি সাথে

ছুটে যাব আমি

আৰ্ততাণে।

ভোগের আবেশ হতে

ঝাঁপ দিব যুদ্ধশ্ৰোতে।

আজি মোর চঞ্চল রক্তের মাঝে ঝননন ঝননন ঝঞ্চনা বাজে চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী একাধারে মিলিত পুরুষ নারী॥

চিত্রাঙ্গদা।

ভাগাবতী সে যে,

এত দিনে তার আহ্বান

এল তব বীরের প্রাণে।

আজ অমাবস্থার রাতি

হোক অবসান।

কাল শুভ শুল প্রাতে

দর্শন মিলিবে তার,

মিথ্যায় আরুত নারী

ঘুচাবে মায়া-অবগুৰ্গন ॥

#### অজু নের প্রতি

স্থী। রম

রমণীর মন ভোলাবার ছলাকল।
দ্র ক'রে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াক নারী,

সরল উন্নত বীর্ঘনন্ত অন্তরের বলে পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরু-সম্

যেন সে সম্মান পায় পুরুষের।

রজনীর নর্মসংচরী,

যেন হয় পুরুষের কর্মদহচরী,

যেন বামহস্তদম

দক্ষিণহস্তের থাকে সহকারী।

তাহে যেন পুরুষের তৃপ্তি হয়, বীরোত্তম।



চিত্রাঙ্গদা ও মদন

চিত্রাঙ্গদা।

লহো লহো ফিরে লহো

তোমার এই বর,

(१ जनकरम्व ।

মৃক্তি দেহো মোরে, ঘুচায়ে দাও

মদন।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

এই মিথ্যার জাল, ए अनक्षात । চুরির ধন আমার দিব ফিরায়ে তোমার পায়ে আমার অঙ্গণোভা: অধররক্ত-রাঙিমা যাক মিলায়ে অশোকবনে, হে অনঙ্গদেব। যাক যাক যাক এ ছলনা, যাক এ স্বপন, হে অনঙ্গদেব ॥ তাই হোক তবে তাই হোক, কেটে যাক রঙিন কুয়াশা, দেখা দিক শুল্ল আলোক। মায়া ছেড়ে দিক পথ, প্রেমের আত্মক জয়রথ, রূপের অতীত রূপ দেখে যেন প্রেমিকের চোগ—

[ প্রস্থান

বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে,
আতরণে আজি আবরণ কেন রবে।
ভালোবাসা যদি মেশে মায়াময় মোহে
আলোতে আঁধারে দোঁহারে হারাব দোঁহে,
ধেয়ে আসে হিয়া তোমার সহজ রবে—
আতরণ দিয়া আবরণ কেন তবে।
ভাবের রসেতে যাহার নয়ন ভোবা
ভ্ষণে তাহারে দেখাও কিসের শোভা।
কাছে এসে তবু কেন রয়ে গেলে দ্রে।
বাহির-বাঁধনে বাঁধিবে কি বয়ুরে।
নিজের ধনে কি নিজে চুরি করে লবে—
আতরণে আজি আবরণ কেন তবে॥

দৃষ্টি হতে থলে যাক, থলে যাক মোহনিৰ্মোক ॥

#### P

#### চিত্রাঙ্গদার সহচর-সহচরীগণ

অর্জুনের প্রতি

এসো এসো পুরুষোত্তম,

এসো এসো বীর মম।

তোমার পথ চেয়ে

আছে প্রদীপ জালা।

আজি পরিবে বীরান্ধনার হাতে

**मृश्च नना**र्हे, मथा,

বীরের বরণমাল।।

ছিন্ন ক'রে দিবে সে তার

শক্তির অভিমান,

তোমার চরণে করিবে দান

আত্মনিবেদনের ডালা,

চরণে করিবে দান।

আজ পরাবে বীরাঙ্গনা তোমার

দৃপ্ত ললাটে স্থা,

বীরের বরণমাল।।

मशी।

হে কৌন্তেয়,

ভালো লেগেছিল ব'লে

তব করযুগে সখী দিয়েছিল ভরি

त्मोन्दर्यत्र छानि,

নন্দনকানন হতে পুষ্প তুলে এনে

বহু সাধনায়।

যদি দাঙ্গ হল পূজা,

তবে আজ্ঞা করো প্রভু,

নির্মাল্যের সাজি

থাক্ পড়ে মন্দির-বাহিরে।

এইবার প্রসন্ন নয়নে চাও

সেবিকার পানে

অর্জুন।

#### চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী।
নহি দেবী, নহি সামান্তা নারা।
পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে
দেনহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
দেনহি নহি।
যদি পার্শে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
আজ শুধু করি নিবেদন—
আমি চিত্রাঙ্গদা রাজেন্দ্রনন্দিনী॥

ধন্য ধন্য ধন্য আমি।

#### সমবেত নৃত্য

তৃষ্ণার শান্তি স্থন্দরকান্তি

তুমি এসো বিরহের সন্তাপ-ভঞ্জন।

দোলা দাও বক্ষে,

এঁকে দাও চক্ষে

স্থানের তূলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।

এনে দাও চিত্তে

রক্তের নৃত্যে

বকুলনিকুঞ্জের মধুকরগুঞ্জন।
উদ্বেল উতরোল

যম্নার কল্লোল,

কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন

আনো নব পল্পবে নর্তন উল্লোল, অশোকের শাখা ঘেরি' বল্পরীবন্ধন ॥

এসো এসো বসস্ত, ধরাতলে—
আনো মৃহ মৃহ নব তান,
আনো নব প্রাণ,
নব গান,

আনে৷ গন্ধমদভবে অলস সমীরণ,

আনো বিশ্বের অন্তরে অন্তরে নিবিড় চেতনা। আনো নব উল্লাসহিল্লোল, আনো আনো আনন্দছন্দের হিন্দোলা

ধরাতলে ৷

ভাঙো ভাঙো বন্ধনশৃঙ্খল, আনো আনো উদ্দীপ্ত প্রাণের বেদনা ধরাতলে।

এনে। থরথর-কম্পিত
মর্যমুখরিত
মধু সৌরভপুলকিত
ফুল-আকুল মালতীবল্লীবিতানে
স্থখছায়ে মধুবায়ে।

এসো বিকশিত উন্মুখ,

এসো চিরউৎস্থক,

নন্দনপথ-চির্যাত্রী। আনো বাঁশরিমন্ত্রিত মিলনের রাত্রি, প্রিপূর্ণ স্থাপাত্র

নিয়ে এসে।।

এসো অরুণচরণ কমলবরন তরুণ উষার কোলে। এসে জ্যোৎস্বাবিবশ নিশীথে, এসো নীরব কুঞ্জকুটীরে, স্থস্প্ত সরস।নীরে। এসে। তড়িৎশিখাসম ঝঞ্চাবিভঙ্গে, সিন্ধতরঙ্গদোলে। জাগরমূথর প্রভাতে, এদে৷ এসে নগরে প্রান্তরে বনে, এদে। কর্মে বচনে মনে। এদো মঞ্জীরগুঞ্জর চরণে, এসে। গীতমুখর কলকণ্ঠে। মঞ্জুল মল্লিকামাল্যে, এসো এসে। কোমল কিশলয়বসনে। এদে। স্থন্দর, যৌৰনবেগে। ্র এসে। দৃপ্ত বীর, নব তেজে। ওহে তুর্মদ, করে। জয়যাত্রা জরাপরাভব-সমরে---পবনে কেশররেণু ছড়ায়ে, চঞ্চল কুন্তল উড়ায়ে

অর্জুন। মা মিং কিল তং বনাং শাখাং মধুমতীমিং।

যথা স্থপর্ণঃ প্রপতন্ পক্ষো নিহন্তি ভূম্যাম্

এবা নিহন্মি তে মনং।

চিত্রাঙ্গদা। যথেমে ভাবা পৃথিবী সভা পর্যেতি সূর্যঃ

এবা পর্যেমি তে মনং।
উভয়ে। অক্ষো নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমজনম্।
অন্তঃ কুণুষ মাং হদি মন ইন্নো সহাসতি॥

শান্তিনিকেতন ৮ গান্ধন, ১৩৪২

#### মন্ত্রের অনুবাদ

ফুল্ল শাথা যেমন মধুমতী
মধুরা হও তেমনি মোর প্রতি।
বিহঙ্গ যথা উড়িবার মূথে
পাথায় ভূমিরে হানে
তেমনি আমার অস্তরবেগ
লাগুক তোমার প্রাণে।

আকাশধরা রবিরে ঘিরি ঘেমন করি ফেরে, আমার মন ঘিরিবে ফিরি তোমার হৃদয়েরে।

আমাদের আঁথি হোক্ মধুসিক্ত, অপাঙ্গ হয় যেন প্রেমে লিপ্ত। হৃদয়ের ব্যবধান হোক্ মৃক্ত, আমাদের মন হোক্ যোগযুক্ত।

# নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা



## চণ্ডালিকা

### প্রথম দৃশ্য

একদল ফুলওয়ালি চলেছে ফুল বিক্রি করতে

ফুলওয়ালির দল। নব বদস্তের দানের ডালি এনেছি তোদেরি দ্বারে,
আয় আয় আয়,
পরিবি গলার হারে।
লতার বাঁধন হারায়ে মাধবী মরিছে কেঁদে—
বেণীর বাঁধনে রাথিবি বেঁধে,
অলকদোলায় ছ্লাবি তারে,
আয় আয় আয়।
বনমাধুরী করিবি চুরি
আপন নবীন মাধুরীতে—
সোহিনী রাগিণী জাগাবে সে তোদের
দেহের বীণার তারে,

আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা বসস্তের মন্ত্রলিপি। এর মাধুর্যে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ। সাহানা রাগিণী এর রাঙা রঙে রঞ্জিত, মধুকরের ক্ষা অশ্রুত ছন্দে গন্ধে তার গুঞ্জরে।

আয় আয় আয় ॥

আন গো ডালা, গাঁথ গো মালা, আন মাধ্বী মালতী অশোকমঞ্জরী, আয় তোরা আয়। আন করবী রঙ্গন কাঞ্চন রজনীগন্ধা প্রফুল মলিকা, আয় তোরা আয়। माना পর গো মানা পর হৃন্দরী, ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্। আজি পূর্ণিমা রাতে জাগিছে চন্দ্রমা, বকুলকুঞ দক্ষিণবাতাদে ত্বলিছে কাঁপিছে থরথর মৃত্ব মর্মরি। নৃত্যপরা বনান্ধনা বনান্ধনে সঞ্জের, চঞ্চলিত চরণ ঘেরি মঞ্জীর তার গুঞ্জরে। দিস নে মধুরাতি রুথা বহিয়ে উদাসিনী, হায় রে। শুভলগন গেলে চলে ফিরে দেবে না ধরা. স্থাপসরা ধুলায় দেবে শৃক্ত করি, শুকাবে বঞ্জুলমঞ্জরী। চক্রকরে অভিষিক্ত নিশীথে ঝিল্লিমুখর বনছায়ে তব্দ্রাহারা পিক-বিরহকাকলী-কৃঞ্জিত দক্ষিণবায়ে

একৃতি ফুল চাইভেই ভাকে ঘূণা করে চলে গেল দইওয়ালার প্রবেশ

মালঞ্চ মোর ভরল ফুলে ফুলে ফুলে গো, কিংশুকশাথা চঞ্চল হল ফুলে ফুলে গো।

দইওয়ালা। দই চাই গো, দই চাই, দই চাই গো ? শুমলী আমার গাই, তুলনা তাহার নাই। কৰণানদীর ধারে
ভোরবেলা নিয়ে যাই তারে—
দুর্বাদলঘন মাঠে তারে
সারা বেলা চরাই, চরাই গো।
দেহথানি তার চিক্কণ কালো,
যত দেখি তত লাগে তালো।
কাছে বসে ঘাই ব'কে,
উত্তর দেয় সে চোথে,
পিঠে মোর রাথে মাথা—
গায়ে তার হাত বুলাই, হাত বুলাই গো॥

চণ্ডালকস্থা প্রকৃতি দই কিনতে চাইল একজন মেয়ে সাবধান করে দিল

মেয়ে। প্তকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
প্ত যে চণ্ডালিনীর ঝি—
নষ্ট হবে যে দই
দে কথা জানো না কি।

[ দইওয়ালার প্রস্থান

#### চুড়িওয়ালার প্রবেশ

চুড়িওয়ালা। ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে,

এসো এসো দেখো চেয়ে,

এনেছি কাঁকনজোড়া

সোনালি তারে মোড়া।

আমার কথা শোনো,

হাতে লহ প'রে,

যারে রাখিতে চাহ ধ'রে

কাঁকন তৃটি বেড়ি হয়ে

বাঁধিবে মন তাহার—

আমি দিলাম কয়ে॥

প্রকৃতি চুড়ি নিতে হাত বাড়াভেই

মেয়ের।।

ওকে ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, ছি, ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।

[ চুড়িওয়ালা প্রভৃতির প্রস্থান

প্রকৃতি।

যে আমারে পাঠাল এই

অপমানের অন্ধকারে

পৃজিব না, পৃজিব না সেই দেবতারে পৃজিব না।

क्न भिव कूल, क्न भिव कूल,

কেন দিব ফুল আমি তারে—

যে আমারে চিরজীবন

রেথে দিল এই ধিকৃকারে।

জানি না হায় রে কী ত্রাশায় রে

পূজাদীপ জালি মন্দিরদ্বারে।

আলে। তার নিল হরিয়া

দেবতা ছলনা করিয়া,

আঁধারে রাখিল আমারে॥

পথ বেয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ

ভিক্ষুগণ।

যো সন্নিসিন্নো

বরবোধিমূলে,

মারং দদেনং মহতিং বিজেত্বা

সধ্যৈধি মাগঞ্চি অনন্তঞ্ঞানে লোকুত্তমা তং পণমামি বৃদ্ধ।

[ প্রস্থান

প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ

ম।। কী ষে ভাবিদ তুই অন্তমনে

নিষ্কারণে—

বেলা বহে যায়, বেলা বহে যায় যে।

রাজবাড়িতে ঐ বাজে ঘণ্টা ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং,

বেলা বহে যায়।

রৌদ্র হয়েছে অতি তিখনো

আঙিনা হয় নি যে নিকোনো,

তোলা হল না জল,

পাড়া হল না ফল,

कथन् वा চুলো তুই ধরাবি।

কখন্ ছাগল তুই চরাবি।

ত্বরা কর্, ত্বরা কর্, ত্বরা কর্—

कन जूल निरा जूरे हन चत !

রাজবাডিতে ঐ বাজে ঘণ্টা

**ढ**९ **ढ**९ **ढ**९ **ढ**९ **ढ**९,

ঐ যে বেলা বহে যায়।

প্রকৃতি। কাজ নেই, কাজ নেই মা,

কাজ নেই মোর ঘরকন্নায়।

যাক ভেসে যাক

যাক ভেদে দব বক্তায়।

জন্ম কেন দিলি মোরে,

লাঞ্চনা জীবন ভ'রে —

মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ !

কার কাছে বল্ করেছি কোন পাপ,

বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্তায়॥

ম।। থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে,

মিথ্যা কানা কাদ্ তুই

মিথ্যা তুঃথ গ'ড়ে ॥

প্রস্থান

প্ৰকৃতিঃ জল তোলা

#### বুদ্ধশিয় আনন্দের প্রবেশ

আনন। জল দাও আমায় জল দাও,

রৌদ্র প্রথরতর, পথ স্থদীর্ঘ,

আমায় জল দাও।

আমি তাপিত পিপাসিত,

আমায় জল দাও।

আমি প্রান্ত,

আমায় জল দাও।

প্রকৃতি। ক্ষমা করো প্রভু,ক্ষমা করো মোরে— আমি চণ্ডালের কন্সা,

মোর কৃপের বারি অশুচি।

ভোমারে দেব জল হেন পুণ্যের আমি

নহি অধিকারিণী,

আমি চণ্ডালের ক্তা।

আনন্দ। যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্তা।

সেই বারি তীর্থবারি

যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে,

যাহা তাপিত প্রান্তেরে স্নিগ্ধ করে

সেই তো পবিত্র বারি।

জল দাও আমায় জল দাও।

छन मान

কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী।

[ প্রস্থান

প্রকৃতি। শুধু একটি গণ্ডূষ জ্বল,
আহা নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায়।
আমার কৃপ ষে হল অকৃল সমূদ্র—
এই ষে নাচে এই যে নাচে তরক তাহার,
আমার জীবন জুড়ে নাচে—

টলোমলো করে আমার প্রাণ,
আমার জীবন জুড়ে নাচে।
ওগো কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী পরম মুক্তি!
একটি গণ্ডুম জল—
আমার জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডুম জল ॥

মেয়ে পুরুষের প্রবেশ ফদল কাটার আহ্বান

মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে,
আয় আয় আয় ।

ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফদলে—

মরি হায় হায় হায় ।

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে,

দিগ্বধ্রা ফদলথেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে—

মরি হায় হায় হায় ।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল ।

ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো হুয়ার খোলো ।

আালোর হাসি উঠল জেগে,

পাতায় পাতায় চমক লেগে
বনের খুশি ধরে না গো, ঐ ষে উথলে—

মরি হায় হায় হায় ॥

গুগো ডেকো না মোরে ডেকো না ।

আমার কাজভোলা মন, আছে দূরে কোন্—
করে স্বপনের সাধনা।
ধরা দেবে না অধরা ছায়া,
রচি গেছে মনে মোহিনী মায়া—
জানি না এ কী দেবতারি দয়া,
জানি না এ কী ছলনা।

প্রকৃতি।

আঁধার অঙ্গনে প্রদীপ জালি নি,
দক্ষ কাননের আমি যে মালিনী,
শৃত্য হাতে আমি কাঙালিনী
করি নিশিদিন যাপনা।
যদি সে আসে তার চরণছায়ে
বেদনা আমার দিব বিছায়ে,
জানাব তাহারে অশ্রাসিক্ত
রিক্ত জীবনের কামনা॥

# দ্বিতীয় দৃশ্য

অর্ঘ্য নিয়ে বৌদ্ধনারীদের মন্দিরে গমন

স্বর্ণবর্ণে সম্জ্জ্জ্বল নব চম্পাদলে
বন্দিব শ্রীমূনীন্দ্রের পাদপদ্মতলে।
পুণ্যগদ্ধে পূর্ণ বায়ু হল স্থগদ্ধিত,
পুষ্পমাল্যে করি তাঁর চরণ বন্দিত॥

্ৰিস্থান

প্রকৃতি।

ফুল বলে, ধন্য আমি
ধন্য আমি মাটির 'পরে।
দেবতা ওগো, তোমার সেবা
আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে,
দরা করে দাও ভূলিতে,
নাই ধূলি মোর অস্তরে।
নয়ন তোমার নত করো,
দলগুলি কাঁপে ধরোধরো।

চরণপরশ দিয়ো দিয়ো, ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,

ধরার প্রণাম আমি তোমার তরে॥

মা। তুই অবাক ক'রে দিলি আমায় মেয়ে।

পুরাণে শুনি না কি তপ করেছেন উমা রোদের জলনে.

তোর কি হল তাই।

প্রকৃতি। হাঁ মা, আমি বদেছি তপের আসনে।

মা। তোর সাধনা কাহার জন্মে।

প্রকৃতি। যে আমারে দিয়েছে ডাক,

বচনহার। আমাকে দিয়েছে বাক।

যে আমারি জেনেছে নাম,

ওগো তারি নামখানি মোর হৃদয়ে থাক।

আমি তারি বিচ্ছেদদহনে তপ করি চিত্তের গছনে।

তঃথের পাবকে হয়ে যায় শুদ্ধ

্ অন্তরে মলিন যাহা আছে রুদ্ধ,

অপমান-নাগিনীর খুলে যায় পাক ॥

মা। কিসের ডাক তোর কিসের ডাক।

কোন্ পাতালবাসী অপদেবতার ইশারা

তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে,

আমি মন্ত্র প'ড়ে কাটাব তার মায়।।

প্রকৃতি। আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে—

জল দাও, জল দাও।

মা। পোড়া কপাল আমার!

কে বলেছে তোকে 'জল দাও'!

সে কি তোর আপন জাতের কেউ।

প্রকৃতি। হাঁ গো মা, সেই কথাই তো ব'লে গেলেন তিনি,

তিনি আমার আপন জাতের লোক।

আমি চণ্ডালী, সে যে মিথ্যা, সে যে মিথ্যা,

20125

সে যে দারুণ মিথা।

শ্রাবণের কালো যে মেঘ

তারে যদি নাম দাও 'চণ্ডাল',

তা ব'লে কি জাত ঘূচিবে তার,

ত্ত অশুচি হবে কি তার জল।

তিনি ব'লে গেলেন আমায়,--

নিজেরে নিন্দা কোরো না,

মানবের বংশ তোমার,

মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।

ছি ছি মা, মিথাা নিন্দা রটাস নে নিজের,

সে-যে পাপ।

রাজার বংশে দাসী জন্মায় অসংখ্য,

আমি দে দাসী নই।

দিজের বংশে চণ্ডাল কত আছে,

আমি নই চণ্ডালী।

মা। কী কথা বলিস তুই,

আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।

তোর মুখে কে দিল এমন বাণী।

স্বপ্নে কি কেউ ভর করেছে তোকে

তোর গতজন্মের সাথি।

আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।

প্রকৃতি। এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম,

নতুন জন্ম আমার'।

সেদিন বাজল তুপুরের ঘণ্টা,

ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্ত্র,

স্পান করাতেছিলেম কুয়োতলায়

মা-মরা বাছুরটিকে।

সামনে এসে দাঁড়ালেন

বৌদ্ধ ভিক্ষ্ আমার—

वनत्नम, जन माछ।

শিউরে উঠল দেহ আমার,
চমকে উঠল প্রান।
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মান্থবের তৃঞা-মেটানো সন্মান।

বলে, দাও জল, দাও জল। দেব আমি কে দিয়েছে হেন সম্বল। কালো মেঘ-পানে চেয়ে এল ধেয়ে

চাতক বিহ্বল—

বলে, দাও জল।

ভূমিতলে হারা

উৎসের ধারা

অন্ধক†রে

কারাগারে।

কার স্থগভীর বাণী

मिन श्रीन

কালো শিলাতল-

বলে, দাও জল।

মা। বাছা, মন্ত্র করেছে কে তোকে,

তোর পথ-চাওয়া মন টান দিয়েছে কে।

প্রকৃতি। সে যে পথিক আমার,

হৃদয়পথের পথিক আমার।

হায় রে আর সে তো এল না এল না,

এ পথে এল না,

আর সে যে চাইল না জল।

আমার হাদয় তাই হল মরুভূমি,
শুকিয়ে গেল তার রস—
সে যে চাইল না জল।

চক্ষে আমার তৃষ্ণা,
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি রুষ্টবিহীন বৈশাখী দিন,
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।
বড় উঠেছে তপ্ত হাওয়ায় হাওয়ায়,
মনকে স্থানুর শৃত্যে ধাওয়ায়—
অবগুঠন যায় যে উড়ে।
যে ফুল কানন করত আলো,
কালো হয়ে সে শুকালো।
বারনারে কে দিল বাধা—
নিষ্ঠুর পাষাণে বাঁধা
তুংথের শিপরচূড়ে॥

মা। বাছা, দহজ ক'রে বল আমাকে

মন কাকে তোর চায়।
বেছে নিস মনের মতন বর—
রয়েছে তো অনেক আপন জন।
আকাশের চাঁদের পানে
হাত বাড়াস নে।

প্রকৃতি। আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সন্মান,
ঝরে-পড়া ধুতরো ফুল
ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রভু, ওগো প্রভু,
সেই ফুলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না দিয়ো না।

#### রাজবাড়ির অনুচরের প্রবেশ

অম্চর। সাত দেশেতে খুঁজে খুঁজে গো

শেষকালে এই ঠাঁই

ভাগ্যে দেখা পেলেম রক্ষা তাই।

মা। কেনগোকী চাই।

অহ্বতর। রানীমার পোষা পাথি কোথায় উড়ে গেছে-

সেই নিদারুণ শোকে

ঘুম নেই তাঁর চোগে,

ও চারণের বউ।

ফিরিয়ে এনে দিতেই হবে তোকে,

ও চারণের বউ।

মা। উড়োপাথি আদবে ফিরে

এমন কী গুণ জানি।

অমুচর। মিথ্যে ওজর শুনব না, শুনব না,

শুনবে না তোর রানী।

যাত্ব ক'রে মন্ত্র প'ড়ে ফিরে আনতেই হবে

থালাস পাবি তবে,

ও চারণের বউ।

[ প্রস্থান

প্রকৃতি। ওগোমা, ঐ কথাই তো ভালো।

মন্ত্ৰ জানিস তুই,

মন্ত্ৰ প'ড়ে

· দে তাঁকে তুই এনে।

মা। ওরে দর্বনাশী, কী কথা তুই বলিস-

আগুন নিয়ে থেলা!

শুনে বুক কেঁপে ওঠে,

ভয়ে মরি।

প্রকৃতি। আমি ভয় করি নে মা,

ভয় করি নে।

ভয় করি মা, পাছে

সাহস ধায় নেমে, পাছে নিজের আমি মূল্য ভূলি। এত বড়ো স্পর্ধা আমার,

একী আশ্চৰ্য !

এই আশ্চর্য সে'ই ঘটিয়েছে—
ভারো বেশি ঘটবে না কি,

আদবে না আমার পাশে,

বসবে না আধো-আঁচলে ?

মা। তাঁকে আনতে যদি পারি

মূল্য দিতে পারবি কি তুই তার।

জীবনে কিছুই যে তোর

থাকবে না বার্কি।

প্রকৃতি। না, কিছুই থাকবে না, কিছুই থাকবে না,

কিছুই না, কিছুই না।

যদি আমার সব মিটে যায়

সব মিটে যায়,

তবেই আমি বেঁচে যাব যে

চিরদিনের তরে

যথন কিছুই থাকবে না।

দেবার আমার আছে কিছু

এই কথাটাই যে

ভূলিয়ে রেখেছিল সবাই মিলে— আজ জেনেছি, আমি নই-যে অভাগিনী ;

দেবই আমি, দেবই আমি, দেব.

উজাড় করে দেব আমারে।

কোনো ভয় আর নেই আমার।

পড়্তোর মন্তর, পড়্তোর মন্তর,

ভিক্রে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,

সে'ই তারে দিবে সম্মান—

এত মান আর কেউ দিতে কি পারে

বাছা, তুই যে আমার বুকচেরা ধন। মা। তোর কথাতেই চলেছি পাপের পথে, পাপীয়দী। হে পবিত্র মহাপুরুষ, আমার অপরাধের শক্তি যত ক্ষমার শক্তি তোমার আবো অনেক গুণে বড়ো। তোমারে করিব অসমান— তবু প্রণাম, তবু প্রণাম, তবু প্রণাম। আমায় দোষী করে।। প্রকৃতি। ধুলায়-পড়া মান কুস্থম পায়ের তলায় ধরো। অপরাধে ভরা ডালি নিজ হাতে করো খালি, তার পরে সেই শৃক্ত ডালায় তোমার করুণা ভরো---আমায় দোষী করে।। তুমি উচ্চ, আমি তুচ্ছ ধরব তোমায় ফাঁদে আমার অপরাধে। আমার দোষকে তোমার পুণ্য করবে তো কলম্খ্যা— ক্ষমায় গেঁথে সকল ক্ৰটি গলায় তোমার পরো॥ কী অসীম সাহস তোর, মেয়ে। 411 প্রকৃতি। আমার সাহস ! তাঁর সাহসের নাই তুলনা। কেউ যে কথা বলতে পারে নি তিনি ব'লে দিলেন কত সহজে—

जन माछ।

Ġ.

ঐ একটু বাণী---তার দীপ্তি কত: আলো ক'রে দিল আমার সারা জন্ম। বুকের উপর কালো পাথর চাপা ছিল যে, সেটাকে ঠেলে দিল— উथनि উঠन तरमत धाता। ওরা কে যায়

় মা। পীতবদন-পরা সন্ন্যাসী।

বৌদ্ধ ভিক্ষুর দল

নমো নমো বুদ্ধদিবাকরায়, ভিক্ষুগণ। নমো নমো গোতমচন্দিমায়, নমো নমো নন্তগুণগুরায়, নমো নমো সাকিয়নন্দনায়।

মা, ঐ যে তিনি চলেছেন প্রকৃতি। সবার আগে আগে! ফিরে তাকালেন না, ফিরে তাকালেন না— তাঁর নিজের হাতের এই নৃতন স্ষ্টিরে षांत्र (मिथलन ना क्रा ! এই মাটি, এই মাটি, এই মাটিই তোর আপন রে! হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে শুধু এক নিমেষের জন্মে! থাকতে হবে তোকে মাটিতেই স্বার পায়ের তলায়। ওরে বাছা, দেখতে পারি নে তোর ছংখ---या। আনবই আনবই, আনবই তারে মন্ত্র প'ডে।

পড়্তুই সব চেয়ে নিষ্কুর মন্ত্র,

প্রকৃতি।

পাকে পাকে দাগ দিয়ে
জড়ায়ে ধকক ওর মনকে।
যেখানেই যাক,
কখনো এড়াতে আমাকে
পারবে না, পারবে না।

আকর্ষণীময়ে যোগ দেবার জন্মে মা তার শিহাদলকে ডাক দিল

মা। আয় তোরা আয়, আয় তোরা আয়।

या।

তাদের প্রবেশ ও নৃত্য

যায় যদি যাক সাগরতীরে—

আবার আন্ত্বক, আন্ত্বক ফিরে।

রেপে দেব আসন পেতে
হৃদয়েতে।

পথের ধুলো ভিজিয়ে দেব

আশ্রুনীরে।

যায় যদি যাক শৈলশিরে—
আন্ত্বক ফিরে, আন্ত্বক ফিরে।

লুকিয়ে রব গিরিগুহায়,
ভাকব উহায়—

মায়ের মায়ানৃত্য

আমার স্থপন ওর জাগরণ রইবে ঘিরে॥

ভাবনা করিস নে তুই—

এই দেখ মায়াদর্পণ আমার,

হাতে নিয়ে নাচবি যখন

দেখতে পাবি তাঁর কী হল দশা। এইবার এসো এসো রুদ্রভৈরবের সন্তান, জাগাও তাণ্ডবনৃত্য।

প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

ম য়ের মালানৃত্য

প্রকৃতি। ঐ দেখ্পশ্চিমে মেঘ ঘনালো, মন্ত্র থাটবে মা, থাটবে---উড়ে যাবে শুষ দাধনা সন্ন্যাসীর শুকনো পাতার মতন। নিববে বাতি, পথ হবে অন্ধকার, ঝড়ে-বাদা-ভাঙা পাথি ঘুরে ঘুরে পড়বে এসে মোর দ্বারে। তুরু তুরু করে মোর বক্ষ, মনের মাঝে ঝিলিক দিতেছে বিজুলি। দূরে যেন ফেনিয়ে উঠেছে সমুদ্র— তল নেই, কূল নেই তার। মন্ত্র থাটবে মা, থাটবে। এইবার আয়নার সামনে নাচ্ দেখি তুই, মা। एमश्रामिकी होशा भएन।

প্রকৃতির নৃত্য

প্রকৃতি। লজ্জা ছি ছি লজ্জা!
আকাশে তুলে তুই বাহু
অভিশাপ দিচ্ছেন কাকে।
নিজেরে মারছেন বহ্নির বেত্র,
শেল বিঁধছেন যেন আপনার মর্মে।
মা। ওরে বাছা, এখনি অধীর হলি যদি,
শেষে ডোর কী হবে দশা।

আমি দেখব না, আমি দেখব না, প্রকৃতি। আমি দেখব না তোর দর্পণ। বুক ফেটে যায়, যায় গো, বুক ফেটে যায়। কী ভয়ংকর হুংখের ঘূর্ণিঝঞ্বা---মহান বনস্পতি ধুলায় কি লুটাবে, ভাঙবে কি অভ্রভেদী তার গৌরব। দেখব না, আমি দেখব না তোর দর্পণ। ना ना ना। থাক্ তবে থাক্ এই মায়া। মা। প্রাণপণে ফিরিয়ে আনব মোর মন্ত্র— নাড়ী যদি ছিঁড়ে যায় যাক, ফুরায়ে যায় যদি যাক নিশ্বাস। সেই ভালে। মা, সেই ভালে।। প্রকৃতি। থাক তোর মন্ত্র, থাক তোর---আর কাজ নাই, কাজ নাই, কাজ নাই।

না না না, পড়্মন্ত তুই, পড়্তোর মন্ত্র—
পথ তো আর নেই বাকি।
আসবে সে, আসবে সে, আসবে,
আমার জীবনমৃত্যু-দীমানায় আসবে।
নিবিড় রাত্রে এসে পৌছবে পাস্থ,
বুকের জালা দিয়ে আমি
জালিয়ে দিব দীপথানি -সে আসবে।

তুঃথ দিয়ে মেটাব তুঃথ তোমার। স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার।

মোর সংসার দিব যে জালি, শোধন হবে এ মোহের কালি— মরণব্যথা দিব তোমার চরণে উপহার॥ বাছা, মোর মন্ত্র আর তো বাকি নেই, या। প্রাণ মোর এল কণ্ঠে। প্রকৃতি। মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন টলেছে আসন তাঁহার। ঐ আসছে, আসছে, আসছে। या वर मृत्त, या नक त्यां कर मृत्त, যা চন্দ্রসূর্য পেরিয়ে, ঐ আসছে, আসছে, আসছে— কাঁপছে আমার বক্ষ ভূমিকম্পে। বল্ দেখি বাছা, কী তুই দেখছিদ আয়নায়। মা ৷ প্রকৃতি। ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে, চারি.দিকে বিত্যাৎ চমকে।

অঙ্গ ঘিরে ঘিরে তাঁর
অগ্নির আবেষ্টন,
যেন শিবের ক্রোধানলদীপ্তি।
তোর মন্ত্রবাণী ধরি কালীনাগিনীমূর্তি
গজিছে বিষনিশ্বাদে,
কলুষিত করে তাঁর পুণ্যশিখা।

#### আ্নুক্রের ছায়া-অভিনয়

মা। ওরে পাষাণী,
কী নিষ্ঠুর মন তোর,
কী কঠিন প্রাণ,
এখনো তো আছিস বেঁচে।
প্রকৃতি। ক্ষ্ধার্ড প্রেম তার নাই দয়া,
তার নাই ভয়, নাই লজ্জা।

নিষ্ঠুর পীণ আমার,
আমি মানব না হার, মানব না হার—
বাঁধব তাঁরে মায়াবাঁধনে,
জড়াব আমারি হাসি-কাঁদনে।
ঐ দেখ, ঐ নদী হয়েছেন পার—
একা চলেছেন ঘন বনের পথে।
যেন কিছু নাই তাঁর চোধের সমুখে—
নাই সত্য, নাই মিথ্যা;
নাই ভালো, নাই মন্দ।

मारक नाड़ा मिरव

মা ।

তুর্বল হোদ নে হোদ নে, এইবার পড় তোর শেষনাগমন্ত্র— নাগপাশ-বন্ধনমন্ত। জাগে নি এখনো জাগে নি রসাতলবাসিনী নাগিনী। বাজ বাজ বাজ বাশি, বাজ রে মহাভীমপাতালী রাগিণী. জেগে ওঠ্মায়াকালী নাগিনী-ওরে মোর মন্ত্রে কান দে— छोन तम, छोन तम, छोन तम, छोन तम। বিষগৰ্জনে ওকে ডাক দে— পাক দে, পাক দে, পাক দে, পাক দে। গহার হতে তুই বার ই. সপ্সমুদ্র পার হ। বেঁধে তারে আন্রে— টান্রে, টান্রে, টান্রে, টান্রে। নাগিনী জাগল, জাগল, জাগল-পাক দিতে এ লাগল, লাগল, লাগল— মায়াটান ঐ টানল, টানল, টানল।

#### (वैंद्ध ज्योनन, (वैंद्ध ज्योनन, (वैंद्ध ज्योनन ॥

এইবার নৃত্যে করো আহ্বান—
ধর তোরা গান।
আয় তোরা যোগ দিবি আয়
যোগিনীর দল।
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়,
আয় তোরা আয়,

ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আদে স্বপ্ন, मक्ल। তেমনি উঠে এসো এসো i শমীশাখার বক্ষ হতে যেমন জলে অগ্নি, তেমনি তুমি এসো এসো। ঈশানকোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি ষেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ, তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে, এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো। আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়, যেমন আদে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে তেমনি তুমি এদো, তুমি এদো এদো। স্থদুর হিমগিরির শিখরে মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপদ বৈশাথ, প্রথর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে বক্তাধারা যেমন নেমে আদে-তেমনি তুমি এদো, তুমি এদো এদো॥ আর দেরি করিদ নে, দেখ দর্পণ— মা। আমার শক্তি হল যে ক্ষয়। ना, एतथव ना जामि एतथव ना, প্রকৃতি।

আমি শুনব—

মনের মধ্যে আমি শুনব, ধ্যানের মধ্যে আমি শুনব,

তাঁর চরণধ্বনি।

ঐ দেখ এল ঝড়, এল ঝড়,

তাঁর আগমনীর ঐ ঝড়—

পৃথিবী কাঁপছে থরো থরো থরো থরো,

গুরু গুরু করে মোর বক্ষ।

মা। তোর অভিশাপ নিয়ে আসে

হতভাগিনী।

প্রকৃতি। অভিশাপ নয় নয়,

অভিশাপ নয় নয়—

আনছে আমার জন্মান্তর,

মরণের সিংহদার ঐ খুলছে।

ভাঙল দার.

ভাঙল প্রাচার.

ভাঙল এ জন্মের মিথ্যা।

ওগো আমার সর্বনাশ.

ভগে। আমার সর্বন্ধ,

তুমি এদেছ

আমার অপমানের চূড়ায়।

মোর অন্ধকারের উর্ধে রাখো

তব চরণ জ্যোতির্ময়।

মা। ত্র নিষ্ঠর মেয়ে,

আর যে সহে না, সহে না, সহে না।

প্রকৃতি। ওমা, ওমা, ওমা,

ফিরিয়ে নে তোর মন্ত্র

এখনি এখনি এখনি।

ও রাক্সী, কী করলি তুই,

কী করলি তুই--

মরলি নে কেন, পাপীয়দী।

কোথা আমার সেই দীপ্ত সম্জ্জন
শুল্ল স্থনিৰ্যন
স্থান্ত স্থানের আলো।
আহা কী মান, কী ক্লান্ত—
আত্মপরাভব কী গভীর।
যাক যাক যাক,
সব যাক, সব যাক—
অপমান করিস নে বীরের,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক তাঁর,
জয় হোক তাঁর,

আনন্দের প্রবেশ
প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,
দিলে তার এত মূল্য,
নিলে তার এত তৃঃধ।
ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—
মাটিতে টেনেছি তোমারে,
এনেছি নীচে,
ধূলি হতে তুলি নাও আমায়
তব পুণ্যলোকে।
ক্ষমা করো।
জয় হোক তোমার জয় হোক।
কল্যাণ হোক তব, কল্যাণী।

व्यानमा

-সকলে বুদ্ধকে প্ৰণাম

मकल।

বুন্ধো স্বস্থন্ধো করুণামহাপ্পবো, যোচ্চন্ত স্বন্ধ্বর ঞানলোচনো লোকস্স পাপৃপকিলেসঘাতকো বন্দামি বৃদ্ধং অহমাদরেণ তং॥

# শামা

# भाग

### প্রথম দৃশ্য

#### বজ্ঞসেন ও তাহার বন্ধু

বন্ধ। তুমি ইন্দ্রমণির হার

এনেছ স্থবৰ্ণ দ্বীপ থেকে---

রাজমহিষীর কানে যে তার খবর

দিয়েছে কে।

দাও আমায়, রাজবাড়িতে দেব বেচে

ইন্দ্রমণির হার---

চিরদিনের মতে। তুমি যাবে বেঁচে।

বজ্ঞদেন। নানাবয়ু,

আমি অনেক করেছি বেচাকেনা,

অনেক হয়েছে লেনাদেনা—

ना ना ना,

এ তো হাটে বিকোবার নয় হার—

ना ना ना।

কণ্ঠে দিব আমি তারি

যারে বিনা মূল্যে দিতে পারি-

ওগো আছে সে কোথায়,

আজো তারে হয় নাই চেনা।

না না না, বন্ধু।

বন্ধু। জান না কি

পিছনে ভোমার রয়েছে রাজার চর।

বছ্ৰদেন। জানি জানি, তাই তো আমি

চলেছি দেশান্তর।

এ মানিক পেলেম আমি অনেক দেবতা পূজে,

বাধার সঙ্গে যুঝে—

এ মানিক দেব যারে অমনি তারে পাব খুজে,

চলেছি দেশ-দেশাস্তর ॥

বন্ধু দুরে প্রহরীকে দেখতে পেরে বন্ধুদেনকে মালা-সমেত পালাতে বলল

কোটালের প্রবেশ

কোটাল। থামো থামো,

কোথায় চলেছ পালায়ে

সে কোন্ গোপন দায়ে।

আমি নগর-কোটালের চর।

বজ্রসেন। আমি বণিক, আমি চলেছি

্ৰাপন ব্যবসায়ে,

চলেছি দেশান্তর।

কোটাল। কী আছে তোমার পেটিকায়।

বছ্রদেন। আছে মোর প্রাণ, আছে মোর শ্বাস।

কোটাল। খোলো, খোলো, রুথা কোরো না পরিহাস।

বছ্রদেন। এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে—

मार्रिशन ! मार्रिशन ! जूमि ছूँ या ना, हूँ या ना এरत ।

তোমার মরণ, নয় তো আমার মরণ—

যমের দিব্য করে। যদি এরে হরণ—

ছूँ हो ना, ছूँ हो ना, ছूँ हो ना।

[ বজ্রসেনের পলায়ন

#### সেই দিকে ভাকিরে

কোটাল। ভালো ভালো তুমি দেখব পালাও কোথা।
মশানে তোমার শূল হয়েছে পৌতা—

এ কথা মনে রেখে
ভোমার ইষ্টদেবতারে শ্বরিয়ো এখন থেকে॥

[প্রস্থান

# দ্বিতীয় দৃশ্য

খামার সভাগৃহে কয়েকটি সহচরী বসে আছে

নানা কাজে নিযুক্ত

স্থারা। হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব— নীরবে জাগ একাকী শৃক্ত মন্দিরে,

> কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া। স্থপনরূপিণী অলোকস্থলরী

অলক্ষ্য অলকাপুরী-নিবাসিনী, তাহার মুরতি রচিলে বেদনায় হৃদয়মাঝারে॥

উত্তীয়ের প্রবেশ

স্থীরা। ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও

٠. ئى

বহিয়া বিফল বাসন।।

চিরদিন আছ দুরে

অজানার মতো নিভৃত অচেনা পুরে।

কাছে আস তবু আস না,

বহিয়া বিফল বাসনা।

পারি না তোমায় বুঝিতে—

ভিতরে কারে কি পেয়েছ,

বাহিরে চাহ না খুঁ জিতে।

না-বলা তোমার বেদনা যত

বিরহপ্রদীপে শিখার মতো,

নয়নে তোমার উঠেছে জ্বলিয়া

নীরব কী সম্ভাষণা ॥

উত্তীয়। মায়াবনবিহারিণী হরিণী

গহনস্বপনসঞ্চারিণী,

কেন তারে ধরিবারে করি পণ

অকারণ 1

থাক্ থাক্, নিজ-মনে দূরেতে, আমি শুধু বাঁশরির হুরেতে পরশ করিব ওর প্রাণমন

অকারণ ॥

দখীরা। হতাশ হোয়ে। না, হোয়ে। না,

হোয়ো না, সথা।

निष्कदत जूनाय लाया ना, लाया ना

আঁধার গুহাতলে।

উত্তীয়। চমকিবে ফাগুনের পবনে,

পশিবে আকাশবাণী শ্রবণে,

চিত্ত আকুল হবে অমুখন

অকারণ।

দূর হতে আমি তারে সাধিব,

গোপনে বিরহডোরে বাঁধিব— বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন

অকারণ ॥

স্থীরা। হবে স্থা, হবে তব হবে জয়---

নাহি ভয়, নাহি ভয়, নাহি ভয়।

হে প্রেমিকতাপদ, নিঃশেষে আত্ম-আহতি

क्लिय ह्या क्ल ॥

[ প্রস্থান

#### স্থীসহ শ্রামার প্রবেশ

সখী। জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা,

হে গরবিনী।

বৃথাই কাটিবে বেলা, সাল হবে যে খেলা—

স্থার হাটে ফুরাবে বিকিকিনি,

হে গ্রবিনী।

মনের মাতৃষ লুকিয়ে আসে,

দাঁড়ায় পাশে, হায়—

হেসে চলে যায় জোয়ারজনে
ভাসিয়ে ভেলা,
ত্র্লভ ধনে ত্ঃথের পণে লও গে। জিনি,
ত্রে গরবিনী।
ফাগুন যথন যাবে গো নিয়ে
ফুলের ডালা,
কী দিয়ে তথন গাঁ।থবে ডোমার
বরণমালা।
বাজবে বাঁশি দুরের হাওয়ায়,
চোথের জলে শ্তে চাওয়ায়
কাটবে প্রহর—
বাজবে বুকে বিদায়পথে চরণ-ফেলা দিন্যামিনী,
তে গরবিনী॥

শ্রামা। ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই—
কোথা সে যে আছে সংগোপনে,
প্রতিদিন শত তচ্চের আডালে আডা

প্রতিদিন শত তুচ্ছের আড়ালে আড়ালে। এসো মম সার্থক স্বপ্ন,

করো মোর যৌবন স্থন্দর, দক্ষিণবায়ু আনো পুষ্পবনে।

ঘুচাও বিষাদের কুহেলিকা,

নবপ্রাণমন্ত্রের আনো বাণী।

পিপাসিত জীবনের ক্ষ্ৰ আশা

আঁধারে আঁধারে গোঁজে ভাষা—

শৃত্যে পথহারা পবনের ছন্দে,

ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে॥

সধীদের মৃত্যুচর্চা, শেবে শ্রামার সজ্জা-সাধন, এমন সময়

বজ্রসেন ছুটে এল। পিছনে কোটাল

टकांगिन। धत् धत् थे कांत्र, के कांत्र।

বজ্ঞসেন। নই আমি নই চোর, নই চোর, নই চোর— অক্তায় অপবাদে আমারে ফেলো না ফাঁদে

কোটাল। ঐ বটে, ঐ চোর, ঐ চোর, ঐ চোর।

[ প্রস্থান

বক্সসেন যে দিকে গোল খ্যামা সে দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল

খ্যামা। আহা মরি মরি,

মহেন্দ্রনিন্দিতকাস্তি উল্লভদর্শন কারে বন্দী করে আনে

চোরের মতন কঠিন শৃঙ্খলে।

नीख या त्नां मरुहत्री, या त्ना, या त्ना-

বল্ গে নগরপালে মোর নাম করি,

খ্যামা ডাকিতেছে তারে।

বন্দী সাথে লয়ে একবার

আসে যেন আমার আলয়ে দয়া করি॥

[ খ্যামা ও স্থাদের প্রস্থান

স্থী। স্থলবের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে

ঘুচাবে কে।

নিঃসহায়ের অশ্রবারি পীড়িতের চক্ষে

মুছাবে কে।

আর্তের ক্রন্সনে হেরো ব্যথিত বস্কুদ্ধরা,

অক্যায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা---

প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে ত্র্বলেরে,

অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

[ সহচরীর প্রস্থান

বজ্রসেন ও কোটাল-সহ শ্যামার পুনঃ প্রবেশ

শ্রামা। তোমাদের এ কী ভ্রান্তি— কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি,

প্রহরী, মরি মরি।

এমন করে কি ওকে বাঁধে। দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে। বন্দী করেছ কোন দোষে।

কোটাল।

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে,

চোর চাই যে করেই হোক।

হোক-না দে যেই-কোনো লোক, চোর চাই ।

নহিলে মোদের যাবে মান!

चामा। निर्फाषी विर्फाणीय वार्थ। প्राण,

তুই দিন মাগিত্ব সময়।

কোটাল: রাথিব তোমার অস্থনয়;

তুই দিন কারাগারে রবে,

তার পর যা হয় তা হবে। বজ্ঞদেন। এ কী খেলা হে স্থন্দরী,

কিসের এ কৌতুক।

দাও অপমান-ত্থ---

মোরে নিয়ে কেন, কেন এ কৌতুক।

খামা। নহে নহে, এ নহে কৌতুক।

মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার

সঁপি দিয়া শৃঙ্খল তোমার

নিতে পারি নিজ দেহে।

তব্ অপমানে মোর

অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

[ বজুসেনকে নিয়ে প্রহরীর প্রস্থান

সঙ্গে ভামা কিছু দূর গিয়ে ফিরে এসে

খ্যামা। রাজার প্রহরী ওরা অন্তায় অপবাদে
নিরাহের প্রাণ বধিবে ব'লে কারাগারে বাঁধে।
ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো,
আছ কি বীর কোনো,

দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে অবিচারের ফাঁদে অন্যায় অপবাদে।

উত্তীয়ের প্রবেশ

উত্তীয়। ফায় অফায় জানি নে, জানি নে, জানি নে, শুধু তোমারে জানি

ওগো হুদরী।

চাও কি প্রেমের চরম মূল্য— দেব আনি,

দেব আনি ওগো হুন্দরী।

প্রিয় যে তোমার, বাঁচাবে যারে,

নেবে মোর প্রাণঋণ—

তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে

বাঁধা রব চিরদিন

মরণডোবে।

কেমনে ছাড়িবে মোরে,

ওগো হুন্দরী।

খ্রামা। এতদিন তুমি স্থা, চাহ নি কিছু;

নীরবে ছিলে করি নয়ন নিচু।

রাজ-অঙ্গুরী মম করিলাম দান,

তোমারে দিলাম মোর শেষ সম্মান।

তব বীর-হাতে এই ভূষণের সাথে

আমার প্রণাম যাক তব পিছু পিছু।

উত্তীয়। আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান—

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জান নাই তার মুল্যের পরিমাণ।

রজনীগন্ধা অগোচরে

যেমন রজনী স্বপনে ভরে

দৌরভে.

তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,

তুমি জ্ঞান নাই, মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান। বিদায় নেবার সময় এবার হল— প্রসন্ন মুখ তোলো,

মুখ তোলো, মুখ তোলো—
মধুর মরণে পূর্ণ করিয়া স পিয়া যাব প্রাণ

যারে জান নাই, যারে জান নাই,

• যারে জান নাই,

তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান ॥

শ্রামা হাত থ'রে উত্তীরের মুখের দিকে চেরে রইল অলকণ পরে হাত ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেল

मशौ ।

তোমার প্রেমের বীর্ষে

তোমার প্রবল প্রাণ স্থীরে করিলে দান।

তব মরণের ডোরে

বাঁধিলে বাঁধিলে ওরে

অসীম পাপে

অনন্ত শাপে।

তোমার চরম অর্ঘ্য

কিনিল স্থীর লাগি নারকী প্রেমের স্বর্গ।

উত্তীয়। প্রহরী, ওগো প্রহরী,

লহো লহো লহো মোরে বাঁধি।

ৰিদেশী নহে সে তব শাসনপাত্ৰ,

আমি একা অপরাধী।

কোটাল। তুমিই করেছ তবে চুরি ?

উত্তীয়। এই দেখো রাজ-অঙ্গুরী---

রাজ-আভরণ দেহে করেছি ধারণ আজি, সেই পরিতাপে আমি কাঁদি।

[ উত্তীয়কে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

मशी।

বুক যে ফেটে যায়, হায় হায় রে।
তোর তরুণ জীবন দিলি নিজারণে
মৃত্যুপিপাসিনীর পায় রে।
ওরে সথা,
মধুর তুল ভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি
কেন অকালে
পুষ্পবিহান গীতিহারা মরণমক্রর পারে,

প্রস্থান

#### কারাগারে উত্তীয়। প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী।

নাম লহো দেবতার; দেরি তব নাই আর, দেরি তব নাই আর। ওরে পাষগু, লহো চরম দণ্ড; তোর অস্ত যে নাই আস্পর্ধার।

#### শ্রামার ক্রত প্রবেশ

ভাষা।

থাম্ রে, থাম্ রে তোরা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—
দোষী ও-ষে নয় নয়, মিথ্যা মিথ্যা সবই,
আমারি ছলনা ও ষে—
বেঁধে নিয়ে যা মোরে
রাজার চরণে।

প্রহরী।

हूপ करता, मृत्त यां ७, मृत्त यां ७ नांत्री — वांधा मिरशा ना, वांधा मिरशा ना।

[ হুই হাতে মুখ ঢেকে শ্রামার প্রস্থান

প্রহরীর উত্তীয়কে হতা

मशी।

কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলে।
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্তি ভেদি
 তুর্দিন তুর্থেগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাশি।

অকরুণ নির্মম ভূবনে দেখিত্ব এ কী সহসা---কোনু আপনা-সমর্পণ, মুখে নির্ভন্ন হাদি॥

# তৃতীয় দৃশ্য

শ্রামা। বাজে গুরু গুরু শকার ডকা, ঝঞ্চা ঘনায় দূরে ভীষণ নীরবে। কত রব স্থপস্থপ্লের ঘোরে আপনা ভূলে, সহসা জাগিতে হবে রে॥

#### বজ্রদেনের প্রবেশ

শ্যামা। হে বিদেশী এসো এসো। হে আমার প্রিয়, অভাগীরে করুণা করিয়ো, এসো এসো। তোমা-সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি হে হৃদয়স্বামী,

জীবনে মরণে প্রভু।

জাবনে মন্ত্রে প্রভূ ।
বজ্ঞসেন । এ কী আনন্দ, আহা—
হৃদয়ে দেহে ঘুচালে মম সকল বন্ধ ।
তৃঃখ আমার আজি হল যে ধন্ত,
মৃত্যুগহনে লাগে অমৃতস্থগন্ধ ।
এলে কারাগারে
রক্তনীর পারে উষাসম,
মৃক্তিরূপা অয়ি লন্ধী দ্য়াময়ী ।
ভামা । বোলো না, বোলো না, বোলো না

আমি দয়াময়ী। মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। বোলোনা।

এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত নহে তা কঠিন আমার মতো। শামি দয়াগয়ী!
মিধ্যা, মিধ্যা, মিধ্যা।
বিজ্ঞানে । কেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে,
ক্রেনো, প্রিয়ে।
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।
কলম্ব ধাহা আছে,
দূর হয় তার কাছে,
কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে॥

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।
ভূলিব ভাবনা পিছনে চাব না,
পাল তুলে দাও, দাও দাও।
প্রবল পবনে তরঙ্গ তুলিল—
হাদয় তুলিল, তুলিল তুলিল,
পাগল হে নাবিক,
ভূলাও দিগ্বিদিক,

मथी।

পাল তুলে দাও, দাও দাও ॥
হায় হায় রে হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অক্লে চলেছিস ভাসি।
ভানিতে কি পাস দ্র আকাশে
কোন্ বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।

ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে মরণের ফাঁসি।

রঙিন মেঘের তলে গোপন অশ্রন্তলে

> বিধাতার দারুণ<sub>্</sub>বিদ্রপবজ্ঞে সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি॥

# চতুর্থ দৃশ্য

#### কোটালের প্রবেশ

কোটাল।

পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরস্করী
কোথা তারে ধরি, কোথা তারে ধরি।
রক্ষা রবে না, রক্ষা রবে না—
এমন ক্ষতি রাজার দবে না,
রক্ষা রবে না।
বন হতে কেন গেল অশোকমঞ্জরী
ফাস্কনের অঙ্গন শৃত্য করি।
ওরে কে তুই ভূলালি—
ফিরিয়ে দে তারে মোদের বনের ত্লালী,
তারে কে তুই ভূলালি।

[ প্রস্থান

মেয়েদের প্রবেশ। শেষে প্রহরীর প্রবেশ

স্থীপ্ৰ।

রাজভবনের সমাদর সমান ছেড়ে
এল আমাদের সথা।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না—
কেমনে যাবে জজানা পথে
অন্ধকারে দিক নির্থি।

অচেনা প্রেমের চমক লেগে
প্রণয়বাতে দে উঠেছে জেগে—
গ্রুবতারাকে পিছনে রেখে
ধৃমকেতুকে চলেছে লখি।
কাল সকালে পুরোনো পথে
তার কখনো ফিরিবে ও কি।
দেরি কোরো না, দেরি কোরো না, দেরি কোরো না।

প্রহরী। দাঁড়াও, কোথা চলো, তোমরা কে বলো বলো।
দখীগণ। আমরা আহিরিনী, দারা হল বিকিকিনি—
দূর গাঁয়ে চলি ধেয়ে আমরা বিদেশী মেয়ে।
প্রহরী। ঘাটে বদে হোথা ও কে।
দখীগণ। দাখি মোদের ও যে নেয়ে—
থেতে হবে দূর পারে,
এনেছি তাই ডেকে তারে।
নিয়ে যাবে তরী বেয়ে
দাখী মোদের ও যে নেয়ে—
ওগো প্রহরী, বাধা দিয়ো না, বাধা দিয়ো না,

প্রস্থান

সধী। কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল ছুই অজানারে এ কী সংশ্যেরি অন্ধকারে। দিশাহারা হাওয়ায় তরঙ্গদোলায় মিলনতরণীথানি ধায় রে কোন্ বিচ্ছেদের পারে॥

বজ্ঞসেন ও শ্রামার প্রবেশ

মিনতি করি.

ওগো প্রহরী।

বজ্বদেন। হৃদয়ে বসন্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল সেই প্রেম সেই মালিকায় রূপ নিল, রূপ নিল। এই ফুলহারে প্রেয়দী তোমারে বরণ করি অক্ষয় মধুর স্থাময় হোক মিলনবিভাবরী।

প্রেয়দী তোমায় প্রাণবেদিকায় প্রেমের পৃজায় বরণ করি॥ কহো কহো মোরে প্রিয়ে, আমারে করেছ মৃক্ত কী সম্পদ দিয়ে। অয়ি বিদেশিনী,

তোমার কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।

খ্যামা। নহে নহে নহে— সে কথা এখন নহে।

সহচরী। নীরবে থাকিদ সথী, ও তুই মীরবে থাকিদ।

তোর প্রেমেতে আছে যে কাঁটা

তারে আপন বুকে বিঁধিয়ে রাখিস।

দয়িতেরে দিয়েছিলি স্থা,

আজিও তাহে মেটে নি ক্ষ্ধা—

এখনি তাহে মিশাবি কি বিষ।

যে জলনে তুই মরিবি মরমে মরমে

কেন তারে বাহিরে ডাকিস॥

বজ্রদেন। কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রত

কহে। বিবরিয়া।

জানি যদি প্রিয়ে, শোধ দিব

এ জীবন দিয়ে এই মোর পণ।

খ্যামা। তোমা লাগি যা করেছি

কঠিন সে কাজ,

আরো স্বকঠিন আজ তোমারে সে কথা বলা।

বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,

ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর;

মোর অহনয়ে তব চুরি-অপবাদ

নিজ-'পরে লয়ে

সঁপেছে আপন প্রাণ।

বজ্রদেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিষ্ঠা,

জীবনে পাবি না শাস্তি।

ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্ব-আঘাতে।

খ্রামা। ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।

এ পাপের যে অভিসম্পাত

20128

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।

তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো।

বজ্ঞদেন। এজন্মের লাগি

তোর পাপমূল্যে কেনা

মহাপাপভাগী

এ জীবন করিলি ধিক্কত।

কলঙ্কিনী ধিক নিশাস মোর

তোর কাছে ঋণী।

খ্যামা। তোমার কাছে দোষ করি নাই,

দোষ করি নাই।

দোষী আমি বিধাতার পায়ে.

তিনি করিবেন রোষ—

সহিব নীরবে।

তুমি যদি না করো দয়া

मत्त नो, मत्त नो, मत्त नो॥

বজ্ঞদেন। তবু ছাড়িবি না মোরে ?

খামা। ছাড়িব না, ছাড়িব না, ছাড়িব না।

তোমা লাগি পাপ নাথ,

তুমি করে। মর্মাঘাত।

ছাড়িব না।

খ্যামাকে বক্সদেনের আঘাত ও খ্যামার পতন

[ বজ্রসেনের প্রস্থান

নেপথ্য। হায় এ কী সমাপন!

অমৃতপাত্র ভাঙিলি,

করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ;

এ ছর্লভ প্রেম মূল্য হারালো

কলকে, অসন্মানে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

পল্লীরমণীরা। তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা,

হায় বিদেশী পাছ।

এই দাৰুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়

তুমি কি পথলান্ত।

তৃই চক্তে এ কী দাহ

জানি নে, জানি নে, জানি নে, কী ষে চাহ।

চলো চলো আমাদের ঘরে,

চলো চলো ক্ষণেকের তরে,

পাবে ছায়া, পাবে জল।

সব তাপ হবে তব শান্ত।

কথা কেন নেয় না কানে,

কোথা চ'লে যায় কে জানে।

মরণের কোন্ দৃত ওরে

করে দিল ব্বি উদ্লান্ত।

[ সকলের প্রস্থান

বজ্রাসনের প্রবেশ

বজ্পেন।

এসো এসো এসো প্রিয়ে,
মরণলোক হতে নৃতন প্রাণ নিয়ে।
নিফল মম জীবন,
নীরস মম ভূবন,
শৃন্য হৃদয় পূরণ করো
মাধুরীস্থা দিয়ে।

সহসা নুপুর দেখিরা কুড়াইরা লইল

হায় রে, হায় রে, নৃপুর,
তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি
কলগুঞ্জনস্থর।
নীরব ক্রন্দনে বেদনাবন্ধনে
রাথিলি ধরিয়া বিরহ ভরিয়া
শ্বরণ স্থমধুর।
তার কোমল-চরণ-শ্বরণ স্থমধুর।

### তোর বংকারহীন ধিকারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর ॥

| প্রস্থান

নেপথ্য। সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
আপনাতে কেন মিটাল না
যত কিছু ছন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে।
নদী নিয়ে আসে পদ্ধিল জ্লধারা
সাগরহাদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

বজ্বদেন। এসো এসো এসো প্রিয়ে, মরণলোক হতে নৃতন প্রাণ নিয়ে।

শ্রামার প্রবেশ

শ্রামা। এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো।
গেল না গেল না কেন কঠিন পরান মম—
তব নিঠুর করুণ করে! ক্ষমো মোরে।
বক্সদেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে।
যাও যাও যাও যাও গাও, চলে যাও।

শ্রামা চলে বাচ্ছে। বজুসেন চুপ করে দাঁড়িরে শ্রামা একবার ফিরে দাঁড়াল। বজুসেন একটু এগিরে

বছদেন। যাও যাও যাও যাও, চলে যাও।

[ বছসেনকে প্রণাম করে খ্যামার প্রস্থান

বজ্ঞদেন।

ক্ষমিতে পারিলাম না যে ক্ষমো হে মম দীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু। মরিছে তাপে মরিছে লাজে প্রেমের বলহীনতা— ক্ষমো হে মম দীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু। প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি, পাপীরে দিতে শান্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি। জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে যে অভাগিনী পাপের ভারে চরণে তব বিনতা। ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা, পাপীজনশরণ প্রভু ॥

# পরিশিষ্ট

# পরিশোধ

## ( নাট্যগীতি )

কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত "পরিশোধ" নামক পশ্বকাহিনীটকে নৃত্যাভিনর উপলক্ষ্যে
নাট্যীকৃত করা হয়েছে। প্রথম থেকে শেব পর্যন্ত এর সমস্তই হরে বসানো। বলা বাহল্য ছাপার অক্ষরে হরের সঙ্গ দেওরা অসন্তব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্ধ।

5

### গৃহদ্বারে পথপার্শ্বে

শ্বামা।

এখনো কেন সময় নাহি হল
নাম-না-জানা অতিথি,
আঘাত হানিলে না ত্য়ারে
কহিলে না, দ্বার খোলো।
হাজার লোকের মাঝে
রয়েছি একেলা যে,
এসো আমার হঠাৎ আলো
পরান চমকি' তোলো॥

আঁধার বাঁধা আমার ঘরে জানি না কাঁদি কাহার তরে॥

> চরণসেবার সাধনা আনো, সকল দেবার বেদনা আনো, নবীন প্রাণের জাগরমন্ত্র কানে কানে বোলো॥

#### রাজপথে

প্রহরীগণ।

রাজার আদেশ ভাই,
চোর ধরা চাই, চোর ধরা চাই,
কোথা তারে পাই ?
যারে পাও তারে ধরো
কোনো ভয় নাই ॥

বজ্রসেনের প্রবেশ

প্রহরী।

ধর্ ধর্, ঐ চোর, ঐ চোর।

বজ্ঞসেন।

নই আমি, নই নই নই চোর।

অন্তায় অপবাদে

আমারে ফেলো না ফাঁদে।

নই আমি নই চোর।

প্রহরী।

ঐ বটে ঐ চোর ঐ চোর।

বজ্ঞসেন।

এ কথা মিথ্যা অতি ঘোর।

আমি পরদেশী

হেথা নেই স্বজন বন্ধু কেহ মোর;

নই চোর, নই আমি, নই চোর।

শ্বামা।

আহা মরি মরি,

মহেন্দ্রনিন্দিত কাস্তি উন্নতদর্শন কারে বন্দী ক'রে আনে চোরের মতন

কঠিন শৃঙ্খলে। শীঘ্র যা লো সহচরী, বলু গে নগরপালে মোর নাম করি,

শ্বাম ডাকিতেছে তারে। বন্দী সাথে লয়ে

একবার আদে যেন আমার আলয়ে

দয়া করি।

সহচরী।

হৃন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে

ঘুচাবে কে;

নিঃসহায়ের অশ্রবারি পীড়িতের চক্ষে

মূছাবে কে।

আর্তের ক্রন্দনে হেরো ব্যথিত বস্ক্ষরা, অন্তায়ের আক্রমণে বিষবাণে জর্জরা,

প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে তুর্বলেরে, অপমানিতেরে কার দয়া বক্ষে লবে ডেকে।

প্রহরীদের প্রতি

न्या

তোমাদের এ কী ভ্রাস্তি,

কে ঐ পুরুষ দেবকান্তি,

প্রহরী, মরি মরি।

এমন ক'রে কি ওকে বাঁধে।

দেখে যে আমার প্রাণ কাঁদে।

বন্দী করেছ কোনু দোষে?

প্রহরী। চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে

চোর চাই যে ক'রেই হোকৃ।

হোক-না সে যেই-কোনো লোক;

নহিলে মোদের যাবে মান।

শ্রামা। নির্দোষী বিদেশীর রাখো প্রাণ,

তুই দিন মাগিত্ব সময়।

প্রহরী। রাথিব তোমার অহনয়;

তুই দিন কারাগারে রবে

তার পর যা হয় তা হবে।

বজ্রসেন। এ কী খেলা, হে স্থন্দরী,

কিসের এ কৌতুক।

কেন দাও অপমান-ত্থ,

মোরে নিয়ে কেন,

কেন এ কৌতুক।

খামা। নহে নহে, নহে এ কৌতুক।

মোর অঙ্গের স্বর্ণ-অলংকার

সঁপি দিয়া, শৃঙ্খল তোমার

নিতে পারি নিজ দেহে। তব অপমানে

মোর অন্তরাত্মা আজি অপমান মানে।

বজ্রসেন। কোনু অ্যাচিত আশার আলো

দেখা দিল রে তিমির রাত্রি ভেদি'

ত্র্দিন ত্র্থাগে,

কাহার মাধুরী বাজাইল করুণ বাঁশি।

অচেনা নির্মম ভূবনে দেখিত্ব এ কী সহসা

কোন্ অজানার হুন্দর মূথে সান্থনা হাসি॥

Ş

#### কারাঘর

#### শ্যামার প্রবেশ

এ কী আনন্দ বজ্রসেন। श्रुपार प्राप्त प्राप्त भ्रम प्रकल वस्त । তৃঃথ আমার আজি হল যে ধন্ত, মৃত্যুগহনে লাগে অমৃত স্থান্ধ। এলে কারাগারে রজনীর পারে উষাসম, মৃক্তিরপা অয়ি, লক্ষী দয়াময়ী। বোলো না, বোলো না, আমি দয়াময়ী। শ্বামা। মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। এ কারাপ্রাচীরে শিলা আছে যত নহে তা কঠিন আমার মতো। আমি দয়াময়ী! মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হরষে, বজ্ঞদেন। জেনো, প্রিয়ে, সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে। কলক যাহা আছে দূর হয় তার কাছে, কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে। হে বিদেশী, এসো এসো। হে আমার প্রিয়, ভামা। এই কথা স্মরণে রাখিয়ো, তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি হে হৃদয়স্বামী, জীবনে মরণে প্রভু॥

বজ্রসেন।

প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে

বাঁধন খুলে দাও, দাও দাও।

ভূলিব ভাবনা পিছনে চাব না

পাল তুলে দাও, দাও দাও।

প্রবল পবনে তরক তুলিল

क्षमग्र ज्लिन, ज्लिन ज्लिन

পাগল হে নাবিক

ज्ञां ७ मिग् विमिक .

পাল তুলে দাও, দাও দাও ॥

শ্বামা।

চরণ ধরিতে দিয়ে৷ গো আমারে

निया ना निया ना नताय।

জীবন মরণ স্থুখ ছুখ দিয়ে

বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥

খলিত শিথিল কামনার ভার

বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,

নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,

ফেলো না আমারে ছডায়ে।

বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে পারি না ফিরিতে ত্য়ারে ত্য়ারে, তোমার করিয়া নিয়ো গো আমারে বরণের মালা পরায়ে॥

বজ্ঞসেন ও শ্রামা

তরণীতে

খামা।

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী। ভীরে বসে যায় যে বেলা, মরি গো মরি॥

ফুল ফোটানো সারা ক'রে

বসস্ত যে গেল স'রে

নিয়ে বারা ফুলের ডালাঁ।
বলো কী করি ॥
বলো কী করি ॥
বলা উঠেছে ছল্ছলিয়ে তেউ উঠেছে তুলে,
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা বিজ্ঞন তরুমূলে,
শ্ভামনে কোথায় তাকাস
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাশির হ্বরে
উঠে শিহরি ॥

বজ্রসেন।

কহে। কহে। মোরে প্রিয়ে
আমারে করেছ মুক্ত কী সম্পদ দিয়ে।
অয়ি বিদেশিনী,
তোমারি কাছে আমি কত ঋণে ঋণী।
নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

ভামা।

ঐ রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে॥

সামনে যথন যাবি ওরে,
থাক্ না পিছন পিছে প'ড়ে,

পিঠে তারে বইতে গেলে

একলা প'ড়ে রইবি কুলে॥

ঘরের বোঝা টেনে টেনে
পারের ঘাটে রাথলি এনে
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হল গেলি ভূলে।
ডাক্ রে আবার মাঝিরে ডাক্,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,
জীবনথানি উজাড় ক'রে
স্পে দে তার চরণমূলে।
কী করিয়া সাধিলে অসাধ্য ব্রভ

বজ্ঞসেন।

🤲 জানি যদি প্রিরেঁ, শোধ দিব এ জীবন দিয়ে

এই মোর পণ॥

খ্যামা। নহে নহে নহে। সে কথা এখন নহে।

তোমা লাগি ষা করেছি

কঠিন সে কাজ,

আরে৷ স্কঠিন আজ

তোমারে সে কথা বলা।

বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম,

ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।

মোর অফুনয়ে তব চুরি-অপবাদ

নিজ-'পরে লয়ে দঁপেছে আপন প্রাণ।

এ জীবনে মম ওগো সর্বোত্তম.

সর্বাধিক মোর এই পাপ তোমার লাগিয়া॥

বজ্ঞদেন। কাঁদিতে হবে রে, রে পাপিছা,

জীবনে পাবি না শান্তি।

ভাঙিবে ভাঙিবে কলুষনীড় বজ্ৰ-আঘাতে।

কোণা তুই লুকাবি মৃথ মৃত্যু-আঁধারে ॥

খ্রামা। ক্ষমা করে। নাথ, ক্ষমা করো।

এ পাপের যে অভিদম্পাত

হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।

তুমি ক্ষমা করে।।

বক্সদেন। এ জন্মের লাগি

তোর পাপম্ল্যে কেনা মহাপাপভাগী

এ জীবন করিলি ধিক্রত। কলন্ধিনী

ধিকৃ নিশাস মোর তোর কাছে ঋণী।

খ্রামা। তোমার কাছে দৌষ করি নাই,

দোষ করি নাই,

দোষী আমি বিধাতার পায়ে;

তিনি করিবেন রোষ— সহিব নীরবে

তুমি যদি না কর দয়া

সবে না, সবে না, সবে না॥

বজ্ঞসেন

তবু ছাড়িবে নে মোরে ?

স্থামা।

ছাড়িব না, ছাড়িব না।

তোমা লাগি পাপ নাথ,

তুমি করে। মর্মাঘাত।

ছাড়িব না।

শ্বামাকে বন্ত্রদেনের হতারি চেষ্টা

নেপথ্যে।

হায়, এ কি সমাপন ! অমৃতপাত্র ভাঙিলি,

করিলি মৃত্যুরে সমর্পণ। এ তুর্লভ প্রেম মৃল্য হারালো, হারালো,

কলকে, অসন্মানে k

8

পথিক রমণী

সব কিছু কেন নিল না, নিল না,

নিল না ভালোবাসা।

আপনাতে কেন মিটাল না যত কিছু দ্বন্দ্বেয়—

ভালো আর মন্দেরে।

সাগর-হৃদয়ে গহনে হয় হারা, ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো

প্রেমের আনন্দে রে॥

প্রস্থান

বজ্ঞ সেন।

ক্ষমিতে পারিলাম না যে

ক্ষমো হে মম দীনতা—

পাপীজনশরণ প্রভূ।

মরিছে তাুপে মরিছে লাজে প্রমের বলহীনতা,

ক্ষমো হে মম দীনতা।

প্রিন্নারে নিতে পারি নি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি, পাপীরে দিতে শান্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি,

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে যে অভাগিনী পাপের ভারে

চরণে তব বিনতা, ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না

আমার ক্ষমাহীনতা।

এসো এসো এসো প্রিয়ে
মরণলোক হতে নৃতন প্রাণ নিয়ে।
নিক্ষল মম জীবন,
নীরস মম ভ্বন
শৃত্য হৃদয় পূরণ করো মাধুরী স্থা দিয়ে॥

নুপর কুড়াইগা লইয়া

হায় বে নৃপুর,

তার করুণ চরণ ত্যজিলি, হারালি কলগুঞ্জনস্থর। নীরব ক্রম্পনে বেদনাবন্ধনে

রাখিলি ধরিয়া বিরহ ভবিয়া শ্বরণ স্থমধুর। তোর ঝংকারহীন ধিকারে কাঁদে প্রাণ মম নিষ্ঠুর॥

শ্রামার প্রবেশ

খামা। এসেছি প্রিয়তম।

ক্ষমো মোরে ক্ষমো।

গেল না, গেল না কেন কঠিন পরান মম

তব নিঠুর করুণ করে।

বজ্ঞদেন। কেন এলি, কেন এলি, কেন এলি ফিরে—

যাও যাও চলে যাও। 🛛 🕻 শ্রামার প্রণাম ও প্রস্থান

36126

বজ্ঞদেন।

ধিক্ ধিক্ ওরে মৃগ্ধ, কেন চাস্ ফিরে ফিরে।

এ যে দূষিত নিষ্ঠ্ব স্বপ্ন এ যে মোহবাপঘন কুক্মাটিকা, দীর্ণ কারবি না কি রে।

অশুচি প্রেমের উচ্ছিষ্টে নিদারুণ বিষ, লোভ না রাথিস

প্রেতবাদ তোর ভগ্ন মন্দিরে॥

নির্মম বিচ্ছেদসাধনায়

পাপ ক্ষালন হোক,

না করো মিথ্যা শোক, ছঃখের তপস্বী রে,

শ্বতিশৃঙ্খল করে৷ ছিন্ন,

আয় বাহিরে

আয় বাহিরে।

নেপথো।

কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে,
যাও চিরবিরহের সাধনায়,
ফিরো না, ফিরো না, ভূলো না মোহে।
গভীর বিষাদের শান্তি পাও হৃদয়ে,
জয়ী হও অন্তর বিদ্রোহে॥
যাক পিয়াসা, দুচুক ত্রাশা,
যাক মিলায়ে কামনা-কুয়াশা।

যাক মিলায়ে কামনা-কুয়াশা স্বপ্ন-আবেশবিহীন পথে

ষাও বাঁধন-হারা,

তাপবিহীন মধুর স্বৃতি নীরবে ব'হে ॥

আশ্বিন ১৩৪৩ শান্তিনিকেতন

# উপন্যাস ও গল্প



# তিন সঙ্গী



# जिन मञ्जी

## রবিবার

আমার গল্পের প্রধান মাস্থাট প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বংশের ছেলে। বিষয়ব্যাপারে বাপ ওকালতি ব্যবসায়ে আঁটি পর্যন্ত পাকা, ধর্মকর্মে শাক্ত আচারের তীব্র জারক রসে জারিত। এখন আদালতে আর প্র্যাকটিশ করতে হয় না। এক দিকে পূজা-অর্চনা আর-এক দিকে ঘরে বসে আইনের পরামর্শ দেওয়া, এই ছ্টোকে পাশাপাশি রেখে তিনি ইহকাল পরকালের জোড় মিলিয়ে অতি সাবধানে চলেছেন। কোনো দিকেই একটু পা ফসকায় না।

এই রকম নিরেট আচারবাধা দনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে যদি দৈবাং কাঁটাওয়ালা নাস্তিক ওঠে গজিয়ে, তা হলে তার ভিত-দেয়াল-ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে থাকে ইটকাঠের প্রাচীন গাঁথ্নির উপরে। এই আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে হুদান্ত কালাপাহাড়ের অভ্যুদয় হল আমাদের নায়কটিকে নিয়ে।

তার আসল নাম অভয়াচরণ। এই নামের মধ্যে কুলধর্মের যে ছাপ আছে সেটা দিল সে ঘষে উঠিয়ে। বদল ক'রে করলে অভীককুমার। তা ছাড়া ও জানে যে প্রচলিত নম্নার মাত্রষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর কচিতে বাধে।

অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকমের বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ গৌরবর্ণ, চোথ কটা, নাক তাক্ষ্ণ, চিবৃক্টা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভিলতে। আর ওর মৃষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সন্থ করেছে তারা একে শতহন্ত দূরে বর্জনীয় ব'লে গণ্য করত।

দ ছেলের নান্তিকতা নিয়ে বাপ অম্বিকাচরণ বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না। মন্ত তাঁর নজির ছিল প্রসন্ম স্থায়রত্ব, তাঁর আপন জেঠামশায়। বৃদ্ধ স্থায়রত্ব তর্কশাল্পের গোলন্দাজ, চতুস্পাঠীর মাঝখানে বসে অফুস্বার-বিদর্গওয়ালা গোলা দাগেন ঈশবের অন্তিত্ববাদের উপরে। হিন্দুসমাজ হেদে বলে 'গোলা থা ভালা', দাগ পড়ে না সমাজের পাকা প্রাচীরের উপরে। আচারধর্মের থাঁচাটাকে ঘরের দাওয়ায় ত্লিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসের পাথিটাকে শৃগ্ত আকাশে উড়িয়ে দিলে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে না।
কিন্তু অভীক কথায় কথায় লোকাচারকে চালান দিত ভাঙা কুলোয় চড়িয়ে ছাইয়ের
গাদার উদ্দেশে। ঘরের চার দিকে মোরগদম্পতিদের অপ্রতিহত সঞ্চরণ সর্বদাই
মুখরধনিতে প্রমাণ করত তাদের উপর বাড়ির বড়োবারুর আভ্যন্তরিক আকর্ষণ।
এ-সমন্ত মেচ্ছাচারের কথা ক্ষণে কণে বাপের কানে পৌচেছে, সে তিনি কানে তুলতেন
না। এমন কি, বন্ধুভাবে যে ব্যক্তি তাঁকে থবর দিতে আসত, সগর্জনে দেউড়ির অভিমুখে তার নির্গমনপথ ক্রত নির্দেশ করা হত। অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ্ত
নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু অবশেষে অভীক একবার এত বাড়াবাড়ি
করে বদল যে তার অপরাধ অশ্বীকার করা অসন্তব হল। ভদ্রকালী ওদের গৃহদেবতা,
তাঁর খ্যাতি ছিল জাগ্রত ব'লে। অভীকের সতীর্থ বেচারা ভল্কু ভারি ভয় করত ওই
দেবতার অপ্রসন্নতা। তাই অসহিঞ্ হয়ে তার ভক্তিকে অশ্রন্ধেয় প্রমাণ করবার জ্বন্তে
পুজোর ঘরে অভীক এমন-কিছু অনাচার করেছিল যাতে ওর বাপ আগুন হয়ে ব'লে
উঠলেন, 'বেরো আমার ঘর থেকে, তোর মুখ দেখব না।' এতবড়ো ক্ষিপ্রবেগের
কঠোরতা নিয়্মনিষ্ঠ বান্ধণপিণ্ডত-বংশের চরিত্রেই সন্তব।

ছেলে মাকে গিয়ে বললে, "মা, দেবতাকে অনেককাল ছেড়েছি, এমন অবস্থায় আমাকে দেবতার ছাড়াটা নেহাত বাছল্য। কিন্তু জানি বেড়ার ফাঁকের মধ্য দিয়ে হাত বাড়ালে তোমার প্রসাদ মিলবেই। ওইখানে কোনো দেবতার দেবতাগিরি খাটে না, তা যত বড়ো জাগ্রত হোন-না তিনি।"

মা চোথের জল মৃছতে মৃছতে আঁচল থেকে খুলে ওকে একথানি নোট দিতে গোলেন। ও বললে, "ওই নোটথানায় যথন আমার অত্যস্ত বেশি দরকার আর থাকবে না তথনই তোমার হাত থেকে নেব। অলক্ষীর সঙ্গে কারবার করতে জোর লাগে, ব্যাহ্মনোট হাতে নিয়ে তাল ঠোকা যায় না।"

অভীকের সম্বন্ধে আরও হুটো-একটা কথা বলতে হবে। জীবনে ওর ছুটি উলটো জাতের শথ ছিল, এক কলকারথানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা। ওর বাপের ছিল তিনখানা মোটরগাড়ি, তাঁর মফস্বল-অভিযানের বাহন। যন্ত্রবিভায় ওর হাতেথড়ি সেইগুলো নিয়ে। তা ছাড়া তাঁর ক্লায়েন্টের ছিল মোটরের কারথানা, সেইখানে ও শথ ক'রে বেগার থেটেছে অনেকদিন।

অতীক ছবি আঁকা শিথতে গিয়েছিল সরকারী আর্টস্কুলে। কিছুকালের মধ্যেই ওর এই বিশাস দৃঢ় হল যে, আর বেশিদিন শিথলে ওর হাত হবে কলে-তৈরি, ওর মগজ হবে ছাচে-ঢালা। ও আর্টিস্ট, সেই কথাটা প্রমাণ করতে লাগল নিজের জোর আওয়াজে। প্রদর্শনী বের করলে ছবির, কাগজের বিজ্ঞাপনে তার পরিচয় বেরল আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিন্ট অভীককুমার, বাঙালি টিশিয়ান। ও ষতই গর্জন করে বললে 'আমি. আর্টিন্ট', ততই তার প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল একদল লোকের ফাঁকা মনের গুহায়, তারা অভিভূত হয়ে গেল। শিশু এবং তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শিশু। জমল ওর পরিমপ্তলীতে। তারা বিক্ষদলকে আখ্যা দিল ফিলিন্টাইন। ্বলল বুর্জোয়া।

অবশেষে তুর্দিনের সময় অভীক আবিষ্কার করলে যে তার ধনী পিতার তহবিলের কেন্দ্র থেকে আর্টিস্টের নামের 'পরে যে রক্তচ্চটা বিচ্ছুরিত হত তারই দীপ্তিতে ছিল তার খ্যাতির অনেকখানি উজ্জ্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে সে আর-একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিল যে অর্থভাগ্যের বঞ্চনা উপলক্ষ্য করে মেয়েদের নিষ্ঠায় কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি। উপাসিকারা শেষ পর্যন্ত তুই চক্ষ্ বিক্যারিত করে উচ্চমধুর কণ্ঠে তাকে বলছে আর্টিস্ট। কেবল নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে সন্দেহ করেছে যে স্বয়্বং তারা তুই-একজন ছাড়া বাকি সরাই আর্টের বোঝে না কিছুই, ভণ্ডামি করে, গা জলে যায়।

অভীকের জীবনে এর পরবর্তী ইতিহাস স্থণীর্ঘ এবং অস্পষ্ট। ময়লা টুপি আর তেলকালিমাথা নীলরঙের জামা-ইজের প'রে বার্নকোম্পানির কারথানায় প্রথমে মিস্ত্রিগিরি ও পরে হেডমিস্ত্রির কাজ পর্যন্ত চালিয়ে দিয়েছে। ম্সলমান থালাসিদের দলে মিশে চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংস থেয়ে ওর দিন কেটেছে সস্তায়। লোকে বলেছে, ও ম্সলমান হয়েছে; ও বলেছে, ম্সলমান কি নাস্তিকের চেয়েও বড়ো। হাতে যথন কিছু টাকা জমল তথন অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে আবার সে পূর্ণ পরিক্ষ্ট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিশ্র জুটল, শিশ্রা জুটল। চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বে-আব্রুর্মীতিতে যে-সব নয়মনস্তব্রের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত ও অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, পজিটিভ লি ভালগর।

বিভা ছিল এই দলের একেবারে বাইরে। কলেজের প্রথম ধাপের কাছেই অভীকের সঙ্গে ওর আলাপ শুরু। অভীকের বয়স তথন আঠারো, চেহারায় নবযৌবনের তেজ ঝক্ঝক্ করছে, আর তার নেতৃত্ব বড়োবয়দের ছেলেরাও স্বভাবতই নিয়েছে স্বীকার করে।

ব্রাহ্মসমাজে মাহ্ম হয়ে পুরুষদের সঙ্গে মেশবার সংকোচ বিভার ছিল না। কিন্তু কলেজে বাধা ঘটল। তার প্রতি কোনো কোনো ছেলের অশিষ্টতা হাসিতে কটাকে ইন্ধিতে আভাদে ক্ষুবিত হয়েছে। কিন্তু একদিন একটি শহুরে ছেলের অভদ্রতা বেশ একটু গায়ে-পড়া হয়ে প্রকাশ পেল। সেটা অভীকের চোথে পড়তেই সেই ছেলেটাকে বিভার কাছে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে বললে, 'মাপ চাও'। মাপ তাকে চাইতেই হল নতশিরে আমতা আমতা করে। তার পর থেকে অভাক দায় নিল বিভার রক্ষাকর্তার। তা নিয়ে সে অনেক বক্রোক্তির লক্ষ্য হয়েছে, সমস্তই ঠিকরে পড়েছে তার চওড়া বুকের উপর থেকে। সে গ্রাহ্ট করে নি। বিভা লোকের কানাকানিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেছে কিন্তু সেই সক্ষে তার মনে একটা রোমাঞ্চর আনন্দও দিয়েছিল।

বিভার চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। অভীক ওকে একদিন বলেছিল, "অনাহূতের ভোজে মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। কিন্তু তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিস্টের; লিওনার্ডো ডা ভিঞ্জির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইনক্লুটেব্লু।"

একদা কলেজের পরীক্ষায় বিভা অভীককে ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তা নিয়ে তার অজস্ম কালা আর বিষম রাগ। এ যেন তার নিজের অসমান। বললে, "তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে।"

কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে য়েতেই বিভার এক দখী চোখ টিপে বলেছিল, "মরি মরি, তোমারি গরবে গরবিনী আমি, রূপদী তোমারি রূপে।"

অভীক বললে, "মৃথস্থ বিভাব দিগ্গজের। জানেই না আমি কোন্ মার্কাশৃত্য পরীক্ষায় পাশ করে চলেছি। আমার ছবি আঁকা নিয়ে তোমার চোথে জল পড়ে, আর তোমার শুকনো পণ্ডিতি দেখে আমার চোথের জল শুকিয়ে গেল। কিছুতেই ব্রবে না, কেননা তোমরা নামজাদা দলের পায়ের তলায় থাক চোথ বুজে, আর আমরা থাকি বদনামি দলের শিরোমণি হয়ে।"

এই ছবির ব্যাপারে ছজনের মধ্যে তীব্র একটা হন্দ্ ছিল। বিভা অভীকের ছবি ব্রুতেই পারত না সেকথা সত্যি। অল্য মেয়েরা যখন ওর আঁকা যা-কিছু নিয়ে হই-হই করত, সভা করে গলায় মালা পরাত, সেটাকে বিভা অশিক্ষিতের লাকামি মনে করে লজ্জা পেত। কিন্তু তীব্র ক্ষোভে ছট্ফট্ করেছে অভীকের মন বিভার অভ্যর্থনা না পেয়ে। দেশের লোকে ওর ছবিকে পাগলামি বলে গণ্য করছে, বিভাও যে মনে মনে তাদেরই সঙ্গে যোগ দিতে পারলে এইটেই ওর কাছে অসহ্য। কেবলই এই কল্পনা ওর মনে জাগে যে, একদিন ও যুরোপে যাবে আর সেখানে যখন জন্মধানি উঠবে তখন বিভাও বসবে জন্মাল্য গাঁথতে।

রবিবার সকালবেলা। ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা থেকে ফিরে এসেই বিভা দেখতে পেলে অভীক বদে আছে তার ঘরে। বইয়ের পার্দেলের ব্রাউন মোড়ক ছিল আবর্জনার ঝুড়িতে। সেইটে নিয়ে কালি-কলমে একখানা আঁচড়কাটা ছবি আঁকছিল।

বিভা জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এখানে যে।"

অভীক বললে, "সংগত কারণ দেখাতে পারি, কিন্তু সেটা হবে গৌণ, মুখ্য কারণটা খুলে বললে সেটা হয়তো সংগত হবে না। আর যাই হোক, সন্দেহ কোরো না যে চুরি করতে এসেছি।"

বিভা তার ডেঞ্চের চৌকিতে গিয়ে বদল, বললে, "দরকার যদি হয় না-হয় চুরি করলে, পুলিদে থবর দেব না।"

অভীক বললে, "দরকারের হাঁ-করা মুখের সামনে তো নিত্যই আছি। পরের ধন হরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই পুণ্যকর্ম, পারি নে পাছে অপবাদটা দাগা দেয় পবিত্র নাস্তিক মতকে। ধার্মিকদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশি সাবধানে চলতে হয় আমাদের নেতি দেবতার ইজ্জত বাঁচাতে।"

"অনেককণ তুমি বদে আছ?

"তা আছি, বদে বদে সাইকলজির একটা ত্থাধ্য প্রব্রেম মনে মনে নাড়াচাড়া করছি যে তুমি পড়াশুনো করেছ, আর বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃদ্ধিস্থদ্ধিও কিছু আছে, তবু ভগবানকে বিখাদ কর কী করে। এখনও সমাধান করতে পারি নি। বোধ হয় বার বার তোমার এই ঘরে এদে এই রিদর্চের কাজটা আমাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হবে।"

"আবার বুঝি আমার ধর্মকে নিয়ে লাগলে ?"

"তার কারণ তোমার ধর্ম যে আমাকে নিয়ে লেগেছে। আমাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদ্
ঘটিয়েছে সেটা মর্মঘাতী। সে আমি ক্ষমা করতে পারি নে। তুমি আমাকে বিয়ে
করতে পার না, যেহেতু তুমি যাকে বিশাস কর আমি তাকে করি নে বৃদ্ধি আছে
ব'লে। কিন্তু তোমাকে বিয়ে করতে আমার তো কোনো বাধা নেই তুমি অবুঝের
মতো সত্য মিথ্যে ঘাই বিশাস কর-না কেন। তুমি তো নান্তিকের জাত মারতে পার
না। আমার ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এইখানে। সব দেবতার চেয়ে তুমি আমার কাছে
প্রত্যক্ষ সত্য, এ কথা ভূলিয়ে দেবার জয়ে একটি দেবতাও নেই আমার সামনে।"

বিভা চুপ করে বসে রইল। থানিকবাদে অভীক বলে উঠল, "তোমার ভগবান কি আমার বাবারই মতো। আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন ?"

"আঃ কী বকছ।"

অভীক জানে বিয়ে না করবার শক্ত কারণটা কোন্থানে। কথাটা বিভাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়, বিভা চুপ করে থাকে।

জীবনের আরম্ভ থেকেই বিভা তার বাবারই মেয়ে সম্পূর্ণরূপে। এত ভালোবাসা, এত ভক্তি সে আর-কোনো মারুষকে দিতে পারে নি। তার বাপ সতীশও এই মেয়েটির উপরে তাঁর অজস্র স্নেহ ঢেলে দিয়েছেন। তাই নিয়ে ওর মার মনে একটু দর্মা ছিল। বিভা হাঁস পুষেছিল, তিনি কেবলই থিটুথিটু করে বলেছিলেন, 'ওগুলো বজ্জ বেশি ক্যাক্ ক্যাক্ করে।' বিভা আসমানি রঙের শাড়ি জ্যাকেট করিয়েছিল, মা বলেছিলেন, 'এ কাপড় বিভার রঙে একটুও মানায় না।' বিভা তার মামাতো বোনকে খ্ব ভালোবাসত। তার বিয়েতে ষেতে চাইলেই মা বলে বসলেন, 'সেখানে মাালেরিয়া।'

মায়ের কাছ থেকে পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে বাপের উপরে বিভার নির্ভর আরও গভীর এবং মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

মার মৃত্যু হয় প্রথমেই। তার পরে ওর বাপের দেবা অনেকদিন পর্যন্ত ছিল বিভার জীবনের একমাত্র ব্রত। এই স্নেহলীল বাপের সমস্ত ইচ্ছাকে সে নিজের ইচ্ছা করে নিয়েছে। সতীশ তাঁর বিষয়সম্পত্তি দিয়ে গেছেন মেয়েকে। কিন্তু টাপ্তীর হাতে। নিয়মিত মাসহারা বরাদ্দ ছিল। মোট টাকাটা ছিল উপযুক্ত পাত্রের উদ্দেশে বিভার বিবাহের অপেক্ষায়। বাপের আদর্শে এই উপযুক্ত পাত্র কে তা বিভা জানত। অন্তত অন্তপযুক্ত যে কে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। একদিন অভীক এ কথা তুলেছিল, বলেছিল, "যাকে তুমি কট্ট দিতে চাও না, তিনি তো নেই, আর কট যাকে নিষ্ঠ্র তাবে বাজে, সেই লোকটাই আছে বেঁচে। হাওয়ায় তুমি ছুরি মারতে ব্যথা পাও, আর দরদ নেই এই রক্তমাংসের বুকের 'পরে।" শুনে বিভা কাদতে কাদতে চলে গেল। অভীক বুঝেছিল, ভগবানকে নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু বাবাকে নিয়ে নয়।

বেলা প্রায় দশটা। বিভার ভাইঝি স্থামি এসে বললে, "পিসিমা বেলা হয়েছে।" বিভা তার হাতে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে বললে, "তুই ভাঁড়ার বের করে দে। আমি এথনি যাচ্ছি।"

বেকারদের কাজের বাঁধা দীমা না থাকাতেই কাজ বেড়ে যায়। বিভার সংসারও সেইরকম। সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পকে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পকে হয়েছে বছবিত্ত। এই ওর আপনগড়া সংসারের কাজ নিজের হাতে করাই ওর অভ্যাস, চাকরবাকর পাছে কাউকে অবজ্ঞা করে। অভীক বললে, "অন্থায় হবে তোমার এখনই যাওয়া, কেবল আমার 'পরে নুম, স্থার 'পরেও। ওকে স্বাধীন কর্তৃ ছের সময় দাও না কেন। ডোমিনিয়ন স্টাট্ন, অস্তত আজকের মতো। তা ছাড়া আমি তোমাকে নিয়ে একটা পরীক্ষা করতে চাই, কথনও তোমাকে কাজের কথা বলি নি। আজ বলে দেখব। নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

विভा वनल, "তাই হোক, বাকি থাকে কেন।"

পকেট থেকে অভীক চামড়ার কেদ বের করে থুলে দেখালে। একটা কবজিঘড়ি। ঘড়িটা প্লাটিনমের, সোনার মণিবন্ধ, হীরের টুকরোর ছিট দেওয়া। বললে, "ভোমাকে বেচতে চাই।"

"অবাক করেছ, বেচবে ?"

"হাঁ, বেচব, আশ্চর্য হও কেন।"

বিভা মুহূর্তকাল শুদ্ধ থেকে বললে, "এই ঘড়ি যে মনীষা তোমাকে জন্মদিনে দিয়েছিল। মনে হচ্ছে তার বুকের ব্যথা এখনও ওর মধ্যে ধুক্ধুক্ করছে। জান সে কত ত্বংখ পেয়েছিল, কত নিন্দে সয়েছিল আর কত ত্বংসাধ্য অপব্যয় করেছিল উপহারটাকে তোমার উপযুক্ত করবার জন্মে ?"

অভীক বললে, "এ ঘড়ি সেই তো দিয়েছিল, কে দিয়েছে শেষ পর্যস্ত জানতেই দেয় নি। কিন্তু আমি তো পৌত্তলিক নই যে বুকের পকেটে এই জিনিসটার বেদি বাঁধিয়ে মনের মধ্যে দিনরাত শাঁধঘণ্টা বাজাতে থাকব।"

"আশ্চর্য করেছ তুমি। এই ক'মাস হল সে টাইফয়েডে—"

"এখন সে তো স্থযহুঃথের অতীত।"

"শেষ মৃহুর্ত পর্যস্ত সে এই বিশাস নিয়ে মরেছিল যে তুমি তাকে ভালোবাসতে।" "ভুল বিশাস করে নি।"

"তবে ?"

্ৰ "তবে আবার কী। সে নেই, কিন্তু তার ভালোবাসার দান আজও যদি আমাকে ফল দেয় তার চেয়ে আর কী হতে পারে।"

বিভার মূথে অত্যন্ত একটা পীড়ার লক্ষণ দেখা দিল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "এত দেশ থাকতে আমার কাছে বেচতে এলে কেন।"

"কেননা জানি তুমি দর-কথাক্ষি করবে না।"

"তার মানে কলকাতার বাজারে আমিই কেবল ঠকবার জ্ঞে তৈরি হয়ে আছি ?" "তার মানে ভালোবাসা খুশি হয়ে ঠকে।"

এমন মারুষের 'পরে রাগ করা শক্ত, জোরের সঙ্গে বৃক ফুলিয়ে ছেলেমারুষি।

কিছুতে যে লজ্জার কারণ আছে তা যেন ও জানেই না। এই ওর অরুত্রিম অবিবেক, এই যে উচিত-অন্থচিতের বেড়া অনায়াদে লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে চলা, এতেই মেয়েদের স্বেহ ওকে এত করে টানে। ভংগনা করবার জোর পায় না। কর্তব্যব্যেধকে যারা অত্যস্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব তুর্দাম ত্রস্তের কোনো বালাই নেই স্তায়-অস্তায়ের, মেয়েরা তাদের বাছবন্ধনে বাধে।

ডেক্টের ব্লটিঙকাগজ্ঞটার উপর থানিকক্ষণ নীল পেনসিলের দাগ-কাটাকাটি করে শেষকালে বিভা বললে, "আচ্ছা, যদি আমার হাতে টাকা থাকে তবে অমনি তোমাকে দেব। কিন্তু তোমার ওই ঘড়ি আমি কিছুতেই কিনব না।"

উত্তেজিত কঠে অভীক বললে, "ভিক্ষা? তোমার সমান ধনী যদি হতুম, তা হলে তোমার দান নিতুম উপহার বলে, দিতুম প্রত্যুপহার সমান দামের। আচ্ছা, প্রুষের কর্তব্য আমিই বরঞ্চ করছি। এই নাও এই যড়ি, এক প্রসাও নেব না।"

বিভা বললে, "মেয়েদের তো নেবারই সম্বন্ধ। তাতে কোনো লজ্জা নেই। তাই ব'লে এ ঘড়ি নয়। আচ্ছা শুনি, কেন তুমি ওটা বিক্রি করছ।"

"তবে শোনো, তুমি তো জান, আমার অত্যস্ত বেহায়া একটা ফোর্ড গাড়ি আছে। সেটার চালচলনের ঢিলেমি অসহা। কেবল আমি বলেই ওর দশম দশা ঠেকিয়ে রেথেছি। আটশো টাকা দিলেই ওর বদলে ওর বাপদাদার বয়সী একটা পুরোনো ক্রাইসলার পাবার আশা আছে। তাকে নতুন করে তুলতে পারব আমার নিজের হাতের গুণে।"

"কী হবে ক্রাইসলারের গাড়িতে।"

"বিয়ে করতে যাব না।"

"এমন ভদ্র কাজ তুমি করবে, এ সম্ভব নয়।"

"ধরেছ ঠিক। তা হলে প্রথমে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি— শীলাকে দেখেছ, কুলদা মিজিরের মেয়ে ?"

"দেখেছি ভোমারই পাশে যথন-তথন যেথানে-সেথানে।"

"আমার পাশেই ও বুক ফুলিয়ে জায়গা করে নিয়েছে আরও পাঁচজনকে ঠেকিয়ে। ও যে প্রগতিশীলা। ভদ্রসম্প্রদায়ের পিলে চমকে যাবে, এইটেতেই ওর আনন্দ।"

"শুধু কি তাই, মেয়ে-সম্প্রদায়ের বুকে শেল বিঁধবে, তাতেও আনন্দ কম নয়।"

"আমারও মনে ছিল ওই কথাটা, তোমার মুথে শোনাল ভালো। আছা মন খুলে বলো, ওই মেয়েটির সৌন্দর্য কি অক্সায় রকমের নয়, যাকে বলা যেতে পারে বিধাতার বাড়াবাড়ি।" "ফুন্দুতী মেয়ের∻বেলাভেই বিধাতাকে মান বুঝি ?"

"নিদ্দে করবার দরকার হলে যেমন করে হোক একটা প্রতিপক্ষ থাড়া করতে হয়। হঃথের দিনে যথন অভিমান করবার তাগিদ পড়েছিল, তথন রামপ্রস্থাদ মা'কে থাড়া করে বলেছিলেন, তোমাকে মা ব'লে আর ডাকব না। এতদিন ডেকে যা ফল হয়েছিল, না ডেকেও ফল তার চেয়ে বেশি হবে না, মাঝের থেকে নিন্দে করবার ঝাঁজটা ভক্ত মিটিয়ে নিলেন। আমিও নিন্দে করবার বেলায় বিধাতার নাম নিয়েছি।"

"নিন্দে কিসের।"

"বলছি। শীলাকে আমার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল্ম ফুটবলের মাঠ থেকে থড়্থড়্
শব্দ করতে করতে, পিছনের পদাতিকদের নাদারদ্ধে ধেঁায়া ছেড়ে দিয়ে। এমনসময়
পাকড়াশিগিয়ি— ওকে জান তো, লম্বা গজের অত্যুক্তিতেও ওকে চলনসই বলতে
গোলে বিষম থেতে হয়— সে আসছিল কোথা থেকে তার নতুন একটা ফায়াট
গাড়িতে। হাত তুলে আমাদের গাড়িটা থামিয়ে দিয়ে পথের মধ্যে থানিকক্ষণ
হাঁ-ভাই-ও-ভাই করে নিলে। আর ক্ষণে ক্ষণে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগল আমার
রঙ-চটে-যাওয়া গাড়ির ছড্ আর জরাজীর্ণ পাদানটার দিকে। তোমাদের ভগবান
যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায়
যাটে এ রক্ম মনের আগুন জালিয়ে দিতেন না।"

"তাই বুঝি তুমি—"

"হাঁ, তাই ঠিক করেছি, যত শিগ্ গির পারি শীলাকে ক্রাইসলারের গাড়িতে চড়িয়ে পাকড়াশিগিন্নির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যাব। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলো, তোমার মনে একটুখানি খোঁচা কি—"

"আমাকে এর মধ্যে টান কেন। বিধাতা আমার রূপ নিয়ে তে। খুব বেশি বাড়াবাড়ি করেন নি। আর আমার গাড়িখানাও তোমার গাড়িখানার উপর টেক্কা দেবার যোগ্য নয়।"

অভীক তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে উঠে মেঝের উপর বিভার পায়ের কাছে বসে তার হাত চেপে ধরে বললে, "কার সঙ্গে কার তুলনা। আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য, আমি বলছি, তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আর আমার ভয় হয় কোন্দিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে। শেষে কোনো কালে আর আমার পরিত্রাণ থাকবে না। তোমার দ্ব্যা আমি কিছুতেই জাগাতে পারলুম না। অস্তত সেটা জানতে দিলে না আমাকে। অথচ তুমি জান—"

"চুপ করে।। আমি কিছু জানিনে। কেবল জানি অভুত, তুমি অভুত, হৃষ্টি-

কর্তার তুমি অট্টহাসি।"

অভীক বললে, "আমাকে তুমি মৃথ ফুটে বলবে না, কিন্তু নিশ্চিত ব্রুত্তে পারি, শীলার সম্বন্ধে তুমি আমার সাইকলজি জানতে চাও। ওকে আমার ঘোরতর অভ্যাস হয়ে যাছে। অল্পবয়সে যেমন করে দিগারেট অভ্যাস হয়েছিল। মাথা ঘূরত তর্ ছাড়তুম না। মৃথে লাগত তিতো, মনে লাগত গর্ব। ও জানে কী করে দিনে দিনে মৌতাত জমিয়ে তুলতে হয়। মেরেদের ভালোবাসায় যে মদটুকু আছে, সেটাতে আমার ইন্স্পিরেশন। আমি আর্টিস্ট। ও যে আমার পালের হাওয়।। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। ব্রুতে পারি, আমার পালে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লালরঙের আগুন জলতে থাকে, ডেন্জার সিগ্নাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।— দোষ নিয়ে৷ না তপস্বিনী, ভাবছ সেটাতে আমার বিলাস, না গো না, সেটাতে আমার প্রয়োজন।"

"তাই তোমার এত প্রয়োজন ক্রাইদলারের গাড়িতে।"

"তা স্বীকার করব। শীলার মধ্যে যথন গর্ব জাগে তথন ওর ঝলক বাড়ে। মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেইজন্তেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধ্র্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশর্ষ। তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাক্-গ্রাউগু। প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্তে। সত্যি কি নাবলো।"

"সত্যি হতে পারে। কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা পুরুষকে ছোটো করবার দিকে টানে।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "জানি জানি, তুমি যাকে ঐশ্বর্য বল তারই সর্বোচ্চ চ্ড়ায় তুমি আমাকে পৌছিয়ে দিতে পারতে। তোমার ভগবান মাঝখানে এনে দাঁড়ালেন।"

অভীকের হাত ছাড়িরে নিয়ে বিভা বললে, "এই এক কথা বার বার বোলো না। আমি তো বরাবর উলটোই শুনছি। বিয়েটা আর্টিন্টের পক্ষে গলার ফাঁদ। ইন্স্পিরেশনের দম বন্ধ করে দেয়। তোমাকে বড়ো করতে যদি পারত্ম, আমার যদি সে শক্তি থাকত তা হলে—"

অভীক ঝেঁকে উঠে বললে, "পারতুম কী, পেরেছ। আমার এই ছঃখু যে আমার সেই ঐমর্থ তুমি চিনতে পার নি। যদি পারতে তা হলে তোমার ধর্মকর্মের স্ব বাঁধন ছিঁড়ে আমার সন্ধিনী হয়ে আমার পাশে এসে দাড়াতে; কোনো বাধা মানতে না। তরী তীরে এসে পৌছয় তব্ যাত্রী তীর্থে ওঠবার ঘাট খুঁজে পায় না। আমার হয়েছে সেই দশা। বী, আমার মধুকরী, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে আবিষ্কার করবে বলো।"

"যথন আমাকে তোমার আর দরকার হবে না।"

"ও-সব অত্যস্ত ফাঁপা কথা। অনেকথানি মিথ্যের হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে ভোলা। স্বীকার করো, 'আমাকে না হলে নয়' ব'লে জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। সে কি আমার কাছে লুকোবে।"

"এ কথা বলেই বা কী হবে, লুকোবই বা কেন। মনে যাই থাক্, আমি কাঙালপনা করতে চাই নে।"

"আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিনরাত বলব, আমি চাই, আমি তোমাকেই চাই।"

"আর সেই সঙ্গে বলবে, আমি ক্রাইসলারের গাড়িও চাই।"

"ওই তো, ওটা তো জেলাসি। পর্বতো বহ্নিমান ধুমাৎ। মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালোবাসার অন্তগৃ ছি আগুন। নিবে-যাওয়া. ভল্ক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিস্নভিয়স।" ব'লে দাঁড়িয়ে উঠে অভীক হাত তুলে বললে, "হরুরে।"

"এ কী ছেলেমাস্থ করছ। এইজন্তেই ব্ঝি আজ সকালবেলায় এসেছিলে আগে থাকতে প্রান ক'রে ?"

"হাঁ এইজন্মেই। মানছি সে কথা। নইলে এমন মুগ্ধ কেউ কেউ জানা আছে যাকে এ ঘড়ি এখনি বেচতে পারি বিনা ওজরে অন্তায় দামে। কিন্তু তোমার কাছে কেবল তো দাম চাইতে আসি নি, যেখানে তোমার ব্যথার উৎস সেখানে ঘা মেরে অঞ্জলি পাততে চেয়েছিলেম। কিন্তু হতভাগার ভাগ্যে না হল এটা, না হল এটা।"

"কেমন করে জানলে। ভাগ্য তো দব সময় দেখাবিস্তি খেলে না। কিন্তু দেখো, একটা কথা তোমাকে বলি— তুমি মাঝে মাঝে আমাকে জিগ্ গেদা করেছ তোমার লীলাখেলা দেখে আমার মনে খোঁচা লাগে কি না। দত্য কথা বলি, লাগে খোঁচা।"

অভীক উত্তেজিত হয়ে বলে উঠন, "এটা তো হুসংবাদ।"

বিভা বললে, "অত উৎফুল্ল হোয়ো না। এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সথ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অপ্রভা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।"

"এ তোমার কী রকম কথা হল। শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত বিশেষত্ব নেই ? জাতকে-২০।১৬ আছিত বেখানে ছাকৈই দেশৰ প্ৰদ্ধা কৰে কৰে বেড়াব? মাল যাচাই নেই, একেবাৰে wholesale প্ৰদ্ধা? একে বলে protection, ব্যাবসাদারিতে বাইরে থেকে কৃত্রিম সাম্প্র চাপিয়ে দর-বাড়ানো।"

্শ্ৰিখ্যে তৰ্ক কোরো না।"

"অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, আমি করব না। একেই বলে, 'দিন ভয়ংকর, মেয়েরা বাক্য কবে কিছু পুরুষরা রবে নিরুত্তর'।"

"আন্তী, তুমি কেবলই কথা-কাটাকাটি করবার অছিলা খুঁজছ। বেশ জান আমি বলতে চাইছিলুম, মেয়েদের থেকে স্বভাবত একটা দূরত্ব বাঁচিয়ে চলাই পুরুষের পক্ষে ভাষতা।"

"স্বভাবত দ্বত্ব বাঁচানো, না অস্বভাবত ? আমরা মডার্ন, মেকি ভদ্রতা মানি নে, খাঁটি স্বভাবকে মানি। শীলাকে পাশে নিয়ে ঝাঁকানি-দেওয়া ফোর্ডগাড়ি চালাই, স্বাভাবিক্তা হচ্ছে তার পাশাপাশিটাই। ভদ্রতার থাতিরে মাঝথানে দেড়হাত জায়গা রাখলে অশ্রহা করা হত স্বভাবকে।"

"অভী, তোমরা নিজের থেকে মেয়েদের বিশেষ মূল্য দিয়ে দামী করে তুলেছিলে, তাদের থেলাে কর নি নিজের গরজেই। সেই দাম আজ যদি ফিরিয়ে নাও নিজের খুশিকেই করবে সন্তা, ফাঁকি দেবে নিজের পাওনাকেই। কিন্তু মিথ্যে বকছি, মডার্ন্ কালটাই থেলাে।"

অভীক জবাব দিলে, "খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সেকালের বুড়োশিব চোথ বুজে বদেছেন ধ্যানে, একালের নন্দীভূঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যক্ত করছে— যাকে বলে debunking। জন্মেছি একালে, বোম্ভোলানাথের চেলা হয়ে কপালে চোথ তুলে বসে থাকতে পারব না; নন্দীভূঙ্গীর বিদ্যুটে ম্থভঙ্গির নকল করতে পারলে আজকের দিনে নাম হবে।"

"আচ্ছা আচ্ছা, যাও নাম করতে দশ দিককে মুখ ভেওচিয়ে। কিন্তু তার আগে আমাকে একটা কথা দুত্তিয় করে বলো, তোমার কাছে আশকারা পেয়ে রাজ্যের যত মেয়ে তোমাকে নিয়ে এই যে টানাটানি করে এতে কি তোমার ভালোলাগার ধার ভোঁতা হয়ে যায় না। তোমরা কথায় কথায় যাকে বল thrill, ঠেলাঠেলিতে তাকে কি পায়ের নীচে দ'লে ফেলা হয় না।"

"সত্যি কথাই বলি তবে, বী, যাকে বলে thrill, যাকে বলে ecstasy, সে হল পদ্মলা নম্বরের জিনিস, ভাগো দৈবাৎ মেলে। কিন্তু তুমি যাকে বলছ ভিড়ের মধ্যে টানাটানি, সে হল সেকেওছাও দোকানের মাল, কোথাও বা দাসী কোথাও বা ছেড়া, কিন্তু বাজারে দেও বিকোষ, অল্ল দানে। ুদের। জ্বিনিদের পুরো দাম বিতৈ পারে ক'জন ধনী।"

"তুমি পার অভী, নিশ্চর পার, পুরে। এলা আছে তোমার হাতে। কিন্তু অন্তুত তোমার স্বভাব, ছেঁড়া জিনিসে, মরলা জিনিসে তোমাদের আর্টিন্টের একটা কৈ ছুক্ আছে, কৌতৃহল আছে। স্বস্পৃন জিনিস তোমাদের কাছে picturesque নয়। থাক্ গে এ-সব বুথা তর্ক। আপাতত কাইসলারের পালাটা বউদ্ব সম্ভব এগিয়ে দেওয়া যাক।"

এই ব'লে চৌকি ছেড়ে বিভ। পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে অ্ভীকের হাতে একতাড়া নোট দিয়ে বললে, "এই নাও তোমার ইন্দ্পিরেশন, কোম্পানি- বাহাত্রের মার্কামারা। কিন্তু তাই ব'লে তোমার ওই ঘড়ি আমাকে নিতে বোলো না।"

চৌকিতে মাথা রেখে অভীক মেঝের উপরে বদে রইল। বিভা জ্রুত পুদে তার হাত টেনে নিয়ে বললে, "আমাকে ভূল বুঝো না। তোমার অভাব ঘটেছে। আমার অভাব নেই এমন স্থোগে—"

বিভাকে থামিয়ে দিয়ে অভীক বললে, "অভাব আছে আমার, দারুণ অভাব। তোমার হাতেই রয়েছে স্থযোগ, তা পূরণ করবার। কী হবে টাকায়।"

্বিভা অভীকের হাতের উপরে স্নিগ্ধভাবে হাত ব্লোতে ব্লোতে বললে, "ষা পারি নে তার ছঃখ রইল আমার মনে চিরদিন। যতটুকু পারি তার স্থথ থেকে কেন আমাকে বঞ্চিত করবে।"

"না না না, কিছুতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিকার দেবে এই ভেরেছিল্ম, রাগ করবে এই ছিল আশা।"

"রাগ করব কেন। তোমার ত্ই মি কতক্ষণের। এটা সাংঘাতিক শীলার পক্ষে, তোমার পক্ষে একটুও না। এমন ছেলেমাছ্যি কতবার তোমার দেখেছি, মনে মনে হেসেছি। জানি কিছুদিনের মতো এ থেলা না হলে তোমার চলে না। এও জানি স্থায়ী হলে আরও অচল হয়। হয়তো তুমি কিছু পেতে চাও, কিন্তু তোমাকে কিছু পাবে এ সইতে পার না।"

"বী, আমাকে তুমি অত্যন্ত বেশি জান তাই এমন ঘোরতর নিশ্চিন্ত থাক। জানতে পেরেছ আমার ভালো লাগে মেয়েদের কিন্তু সে ভালো-লাগা নান্তিকেরই, তাতে বাঁধৰ নেই। পাথরে-গাঁথা মন্দিরে সে পূজাকে বন্দী করব না। বান্ধবীদের সঙ্গে গ্লাগলির গ্লগদ দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখেছি, সেই বিহ্নল জৈণতায় আমার গা কেম্ন করে। কিন্তু মেয়ের। আমার কাছে নান্তিকের দেবতা, অর্থাৎ আর্টিন্টের। আর্টিন্ট থাবি থেয়ে মরে না, সে সাতার দেয় দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যায়। আমি লোভী নই, আমাকে নিয়ে যে মেয়ে ঈর্ষা করে সে লোভী। তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সব চেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।"

বিভা হেসে বললে, "তোমার শুব এখন রাখো। আর্টিন্ট, তোমরা সাবালক শিশু, এবার যে খেলাটা ফেঁলেছ তার খেলনাটি না-হয় আমার হাত থেকেই নেবে।"

"নৈব নৈব চ। আছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার ট্রাস্টাদের মুঠো থেকে এ টাকা থসিয়ে নিলে কী করে।"

"খোলসা করে বললে হয়তে। খুশি হবে না। তুমি জান অমরবাবুর কাছে আমি ম্যাথাম্যাটিকৃষ্ শিখছি।"

"দব-তাতেই আমাকে বহু দূরে এড়িয়ে বেতে চাও, বিল্পেতেও ?"

"বোকো না, শোনো। আমার ট্রাস্টাদের মধ্যে একজন আছেন আদিত্যমামা।
নিজে তিনি গণিতে ফর্ট ক্লাস মেতালিন্ট। তাঁর বিখাস, যথেষ্ট স্থযোগ পেলে অমরবার্
দিতীয় রামাস্থজম্ হবেন। ওঁর কষা একটুখানি প্রব্লেম আইনন্টাইনকে পাঠিয়ে
দিয়েছিলেন, যা উত্তর পেক্ষেছিলেন সেটা আমি দেখেছি। এমন লোককে সাহায্য
করতে হলে তাঁর মান বাঁচিয়ে করতে হয়। আমি তাই বললুম, ওঁর কাছে গণিত
শিথব। মামা খ্ব খ্শি। শিক্ষাথাতে ট্রান্টফাণ্ড থেকে কিছু থোক টাকা আমার
হাতে রেখে দিয়েছেন। তারই থেকে আমি ওঁকে বৃত্তি দিই।"

অভীকের মুথ কেমন একরকম হয়ে গেল। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "এমন আর্টিন্টও হয়তো আছে যে উপযুক্ত স্থযোগ পেলে মিকেল আঞ্চেলোর অন্তত্ত দাড়ির কাছটাতে পৌছতে পারত।"

"কোনো স্থযোগ না পেলেও হয়তো পারবে পৌছতে। এখন বলোঁ আমার কাছ থেকে টাকাটা নেবে কি না।"

"খেলনার দাম ?" -

"হাঁ গো, আমরা তো চিরকাল তোমাদের থেলনার দামই দিয়ে থাকি। তাতে দোব কী। তার পরে আছে আন্তাকুড়।"

"ক্রাইসলারের আজ প্রাক্ষণান্তি হল এইখানেই। প্রগতিশীলার প্রগতিবেগ ভাঙা ফোর্ডেই নড়্নড় করতে করতে চলুক। এখন ও-সব কথা আর ভালো লাগছে না। অমরবার খনেছি টাকা জমাচ্ছেন বিলেতে যাবার জন্মে, সেখান থেকে প্রমাণ করে আসবেন তিনি সামান্ত লোক নন।"

বিভা বললে, "একাস্ত আশা করি, তাই যেন ঘটে। তাতে দেশের গৌরব।"

উচ্চকণ্ঠে বললে অভীক, "আমাকেও তাই প্রমাণ করতে হবে, তুমি আশা কর আর নাই কর। ওঁর প্রমাণ সহজ, লজিকের বাঁধা রাস্তায়, আর্টের প্রমাণ কচির পথে, দে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। দে গ্রাপ্ত ট্রান্ধ রোড নয়। আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা ঘানি-ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না। যাদের দেখবার স্বাধীন দৃষ্টি আছে, আমি যাবই তাদের দেশে। একদিন তোমার মামাকে যেন বলতে হয়, আমিও সামাত্য লোক নই, আর তাঁর ভাগনীকেও—"

"ভাগনীর কথা বোলো না। তুমি মিকেল আঞ্চেলোর সমান মাপের কি না ত। জানবার জন্মে তাকে সব্র করতে হয় নি। তার কাছে তুমি বিনা প্রমাণেই অসামান্ত। এখন বলো, তুমি যেতে চাও বিলেতে ?"

"সে আমার দিনরাত্রির স্বপ্ন।"

"তা হলে নাও-না আমার এই দান। প্রতিভার পায়ে এই দামান্ত আমার রাজকর।"

"থাক্ থাক্, ও কথা থাক্; কানে ঠিক স্থর লাগছে না। সার্থক হোক গণিত-অধ্যাপকের মহিমা। আমার জন্তে এ যুগ না হোক পর্যুগ আছে, অপেক্ষা করে থাকবে পটারিটি। এই আমি বলে দিচ্ছি, একদিন আসবে যেদিন অর্থে ক রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে তোমাকে বলতে হবে, নামের সঙ্গে নাম গাঁথা হতে পারত চিরকালের মতো, কিন্তু হল না।"

"পদ্টারিটির জন্মে অপেক্ষা করতে হবে না অভী, নিষ্ঠুর শান্তি আমার আরম্ভ হয়েছে।"

"কোন্ শান্তির কথা তুমি বলছ জানি নে, কিন্তু জানি তোমার দব চেয়ে বড়ো শান্তি তুমি বুঝতে পার নি আমার ছবি। এদেছে নতুন যুগ, সেই যুগের বরণসভায় আধুনিক বড়ো চৌকিটাতে আমার দেখা তোমার মিলল না।" বলেই অভীক উঠে চলল দরজার দিকে।

বিভা বললে, "যাচ্ছ কোথায়।"

"মিটিং আছে।"

"কিসের মিটিং।"

"ছুটির সময়কার ছাত্রদের নিয়ে তুর্গাপূজা করব।"

"তুমি পুজে করবে ?" 🕐

"আমিই করব। আমি যে কিছুই মানি নে। আমার সেই না-ুমানার ফাঁকার নিধ্যে তেত্তিশ কোটি দেবতা আর অপদেবতার জায়গার টানাটানি হবে না। বিশ্বস্টির সমস্ত ছেলেখেলা ধরাবার জন্মে আকাশ শৃত্য হয়ে আছে।"

বিভাবুঝল বিভারই ভগরানের বিফদ্ধে ওর এই বিদ্রূপ। কোনো তর্ক নাঁ করে সে মাথা নিচু করে চুপ করে বদে রইল।

আভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, "দেখে। বী, তুমি প্রচঞ্চ জাশনালিট। ভারতবর্ধে এক্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্তি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যত্রত আমার মতো নান্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ধের ত্রাণকর্তা।"

শ অভীকের নান্তিকতা কেন যে এত হিংস্র হয়ে উঠেছে বিভা তা জানে। তাই তার উপরে রাগ করতে পারে না। কিছুতে ভেবে পায় না কী হবে এর পরিণাম। বিজ্ঞার আর যা কিছু আছে সবই সে দিতে পারে, কেবল ঠেকেছে ওর পিতার ইচ্ছায়। সে ইচ্ছা তো মত নয়, বিশ্বাস নয়, তর্কের বিষয় নয়। সে ওর স্বভাবের অঙ্গ। তার প্রতিবাদ চলে না। বার বার মনে করেছে এই বাধা সে লঙ্খন করবে। কিছু শেষ মুহুর্তে কিছুতে তার পা সরতে চায় না।

বেহারা এসে থবর দিলে, অমরবাবু এসেছেন। অভীক অবিলম্বে হুড়্দাড়্ করে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল। বিভার বুকের মধ্যে মোচড়াতে লাগল। প্রথমটাতে ভাবলে, অধ্যাপককে বলে পাঠাই আজ পাঠ নেওয়া হবে না। পরক্ষণেই মনটাকে শক্ত করে বললে, "আচ্ছা, এইখানে নিয়ে আয়। বসতে বল্। একটু বাদেই আসচিছ।"

শোবার ঘরে উপুড় হয়ে বিছানায় গিয়ে পড়ল। বালিশ আঁকড়ে ধরে কারা। আনেকক্ষণ পরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে হাসিমুখে ঘরে এসে বললে, "আজ মনে করেছিলুম ফাঁকি দেব।"

"শরীর ভালো নেই বুঝি ?"

"না, বেশ আছে। আসল কথা, কতকাল ধরে রবিবারের ছুটি রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, থেকে থেকে তার প্রকোপ প্রবল হয়ে ওঠে।"

অধ্যাপক বললেন, "আমার রজে এ শর্থন্ত ছুটির মাইক্রোব ঢোকবার সময় পায় নি ৷ কিন্তু আমিও আজ ছুটি নেব ৷ কারণটা বুঝিয়ে বলি ৷ এ বছর কোপেন-হেগেনে সার্বজাতিক ম্যাথামেটিক্স্ কন্ফারেজ হবে ৷ আমার নাম কী করে ওদের নজবে পড়ল জানি নে ৷ ভারতবর্ষের মধ্যে আমিই নিমন্ত্রণ পেয়েছি ৷ এতবড়ো স্থ্যোগ তো ব্যর্থ হতে দিতে পারি নে ।" ৰিভা উৎসাহের সঙ্গে বঁললে, "নিশ্চয় আপনাকে যেতে হবে।"

শ্বাপক একট্থানি হেসে বললেন, "আমার উপরওয়ালা যাঁরা আমাকে তেপুটেশনে পাঠাতে পারতেন তাঁরা রাজী নন, পাছে আমার মাথা থারাপ হয়ে যায়। অতএব তাঁদের সেই উৎকণ্ঠা আমার ভালোর জন্মেই। তেমন কোনো বয়ু যদি পাই যে লোকটা খ্ব বেশি সেয়ানা নয়, তারই সন্ধানে আজ বেরব। ধারের বদলে যা বন্ধক দেবার আশা দিতে পারি সেটাকে না পারব দাঁড়িপালায় চড়াতে, না পারব কঙ্টিশাথরে ঘ্যে দেখাতে। আমরা বিজ্ঞানীরা কিছু বিশাস করবার পূর্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজি, বিষয়বৃদ্ধিওয়ালারাও খোঁজে— ঠকাবার জো নেই কাউকে।"

বিভা উত্তেজিত হয়ে বললে, "যেখান থেকে হোক, বন্ধু একজনকে বের করবই, হয়তো সে খুব সেয়ানা নয়, সেজন্যে ভাববেন না।"

ত্-চার কথায় সমস্থার মীমাংসা হয় নি। সেদিনকার মতো একটা আধাখেঁচড়া নিঁপ্লিভি হল। অমরবার লোকটি মাঝারি সাইজের, শ্লামবর্ণ, দেহটি রোগা, কপাল চণ্ডড়া, মাথার সামনেদিককার চুল ফুরফুরে হয়ে এসেছে। মুখটি প্রিয়দর্শন, দেখে বোঝা যায় কারও সঙ্গে শক্রতা করবার অবকাশ পান নি। চোথছটিতে ঠিক অগ্রমনস্কতা নয়, যাকে বলা যেতে পারে দ্রমনস্কতা— অর্থাৎ রাস্তায় চলবার সময় ওঁকে নিরাপদ রাখবার দায়িত্ব বাইরের লোকদেরই। বন্ধু ওঁর খুব অল্লই, কিন্তু যে কজন আছে তারা ওঁর সহজে খুবই উচ্চ আশা রাথে, আর বাকি যে-সব চেনা লোক তারা নাক সিটকে ওঁকে বলে হাইব্রাউ। কথাবার্তা অল্ল বলেন, সেটাকে লোকে মনে করে হগুতারই স্বল্পতা। মোটের উপব ওঁর জীবনযাত্রায় জনতা খুব কম। তার সাইকলজির পক্ষে আরামের বিষয় এই যে, দশজনে ওঁকে কী ভাবে সে উনি জানেনই না।

অভীকের কাছে বিভা আজ তাড়াতাড়ি যে আটশো টাকা এনে দিয়েছিল সে একটা অন্ধ আবেগে মরিয়া হয়ে। বিভার নিয়মনিষ্ঠার প্রতি তার মামার বিশাস আটল। কখনও তার ব্যত্যয় হয় নি। মেন্নেদের জীবনে নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রমের ঝটকা হঠাৎ কোন্দিক থেকে এসে পড়ে, তিনি বিষয়ী লোক সেটা কল্পনাও করতে পারেন নি। এই অকমাৎ অকাজের সমস্ত শান্তি ও লজ্জা মনের মধ্যে স্পষ্ট করে দেখে নিয়েই একমুহুর্তের ঝড়ের ঝাপটে বিভা উপস্থিত করেছিল তার উৎসর্গ অন্তাকের কাছে। প্রত্যাশ্যাত সেই দান আবার নিয়মের পিল্পোড়ির মধ্যে

ফিরে এনেছে। বর্তমান ক্ষেত্রে ভালোবাসার সেই স্পর্টিবেগ তার মনে নেই। স্বাধিকার লজ্জ্বন ক'রে কাউকে টাকা ধার দেবার কথা দে সাহস ক'রে মনে আনতে পারলে না। তাই বিভা প্র্যান করেছে, মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্থত্তে পাওয়া দামী গয়না বেচে যা পাবে সেই টাকা অমরকে উপল্ক্ষ্য ক'রে দেবে আপন স্বদেশকে।

বিভার কাছে যে-সব ছেলেমেয়ে মাত্র হচ্ছে, ও তাদের পড়ায় সাহায্য করে।

স্মান্ত রবিবার। খাওয়ার পরে এতক্ষণ ওর ক্লাস বদেছিল। সকাল-সকাল দিল ছুটি।

বান্ধ বের করে মেঝের উপর একথানা কাঁথ। পেতে তাতে একে একে বিভা গয়না সাজাচ্ছিল। ওদের পরিবারের পরিচিত জহুরীকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেল অভীকের। প্রথমেই গয়নাগুলো জাড়াতাড়ি লুকোবার ঝোঁক হল, কিন্ধ যেমন পাতা ছিল তেমনি রেথে দিলে। কোনো কারণেই অভীকের কাছে কোনো কিছু চাপা দেবে, সে ওর স্বভাবের বিরুদ্ধে।

অভীক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে থানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, বুঝল ব্যাপারথানা কী। বললে, "অসামান্তের পারানি কড়ি। আমার বেলায় তুমি মহামায়া, ভূলিয়ে রাথো; অধ্যাপকের বেলায় তুমি তারা, তরিয়ে দাও। অধ্যাপক জানেন কি, অবলা নারী মূণালভূজে তাঁকে পারে পাঠাবার উপায় করেছে ?"

"ना, कारनन ना।"

"कानल कि এই বৈজ্ঞানিকের পৌরুষে ঘা লাগবে না।"

"ক্তুত লোকের শ্রহ্মার দানে মহৎ লোকের অকুন্তিত অধিকার, আমি তো এই জানি। এই অধিকার দিয়ে তাঁরা অন্তাহ করেন, দয়া করেন।"

"সে কথা বৃঝল্ম, কিন্তু মেয়েদের গায়ের গয়ন। আমাদেরই আনন্দ দেবার জ্ঞে, আমরা যত সামান্তই হই— কারও বিলেতে যাবার জ্ঞে নয়, তিনি যত বড়োই ছোন-না। আমাদের মতো পুরুষদের দৃষ্টিকে এ তোমরা প্রথম থেকেই উৎসর্গ করে বেখেছ। এই হারখানি চুনির সঙ্গে মৃক্তোর মিল করা, এ আমি একদিন তোমার গলায় দেখেছিলেম, যথন আমাদের পরিচয় ছিল অল্ল। সেই প্রথম পরিচয়ের স্থতিতে এই হারখানি এক হয়ে মিশিয়ে আছে। ওই হার কি একলা তোমার, ও যে আমারও।"

"আচ্ছা, ওই হারটা না-হয় তুমিই নিলে।"

"তোমার সন্তা থেকে ছিনিয়ে-দেওয়া হার একেবারেই যে নিরর্থক। সে যে হবে চুরি। তোমার সঙ্গে নেব ওকে সবস্থদ্ধু, সেই প্রত্যাশা করেই বসে আছি।

ইতিমধ্যে ওই হার হস্তান্তর কর যদি, তবে ফাঁকি দেবে আমাকে।"

"গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কী সংজ্ঞাদেব। যাই হোক, কোনো ভভ কিংবা অভভ লগ্নে এই ক্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।"

"অন্তত্ত পাত্ৰ স্থির হয়ে গেছে বুঝি ?"

"হয়েছে বৈতরণীর তীরে। বরঞ্চ এক কাজ করতে পারি, তুমি যাকে বিয়ে করবে সেই বধুর জন্মে আমার এই গয়না কিছু রেখে যাব।"

"আমার জন্মে বুঝি বৈতরণীর তীরে বধুর রাস্ত। নেই ?"

"ও কথা বোলো না। সঞ্জীব পাত্রী সব আঁকড়ে আছে তোমার কুষ্টি।"

"মিথ্যে কথা বলব না। কুষ্ঠির ইশারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। শনির দশায় সঙ্গিনীর অভাব হঠাৎ মারাত্মক হয়ে উঠলে, পুরুষের আসে ফাঁড়ার দিন।"

"তা হতে পারে, কিন্তু তার কিছুকাল পরেই দক্ষিনীর আবির্ভাবটাই হয় মারাত্মক। তথন ওই ফাঁড়াটা হয়ে ওঠে মুশকিলের। যাকে বলে পরিস্থিতি।"

"ওই যাকে বলে বাধ্যতামূলক উদ্বন্ধন। প্রসন্ধটা যদিচ হাইপথেটিক্যাল, তবু সম্ভাবনার এত কাছঘেঁষা যে এ নিয়ে তর্ক করা মিথ্যে। তাই বলছি, একদিন যথন লালচেলি-পরা আমাকে হঠাৎ দেখবে পরহন্তগতং ধনং তথন—"

"আর ভয় দেখিয়ো না, তথন আমিও হঠাৎ আবিষ্কার করব, পরহস্তের অভাব নেই।"

"ছি ছি মধুকরী, কথাটা তো ভালো শোনাল না তোমার ম্থে। পুরুষেরা ভোমাদের দেবী বলে স্থাতি করে, কেননা তাদের অন্তর্ধান ঘটলে তোমারা শুকিয়ে মরতে রাজি থাক। পুরষদের ভূলেও কেউ দেবতা বলে না। কেননা অভাবে পড়লেই বৃদ্ধিমানের মতো অভাব পৃরণ করিয়ে নিতে তারা প্রস্থাত। সম্মানের মৃশকিল তো ওই। একনিষ্ঠতার পদবিটা বাঁচাতে গিয়ে তোমাদের প্রাণে মরত হয়। সাইকলজি এখন থাক্, আমার প্রস্তাব এই, অমরবাব্র অমরজলাভের দায়িত্ব আমাদেরই উপরে দাও-না, আমরা কি ওর মূল্য বৃঝি নে। গয়না বেচে পুরুষকে লজ্জা দাও কেন।"

"ও কথা বোলো না। পুরুষদের যশ মেয়েদেরই সব চেয়ে বড়ো সম্পদ। যে দেশে তোমরা বড়ো সে দেশে আমরা ধন্ত।"

"এ দেশ সেই দেশই হোক। তোমাদের দিকে তাকিয়ে সেই কথাই ভাবি প্রাণশ্বণে। এ প্রসঙ্গে আমার কথাটা এখন থাক্, অক্স-এক সময় হবে। অমরবাব্র সফলতায় ঈর্বা করে এমন খুদে লোক বাংলাদেশে অনেক আছে। এ দেশের

100

মাস্থবা বড়োলোকের মড়ক। কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে সেই বামনদের দলে ফেলো না। শোনো আমি কত বড়ো একটা ক্রিমিন্তাল পুণ্যকর্ম করেছি।— তুর্ণাপুজার টাদার টাকা আমার হাতে ছিল। সে টাকা দিয়ে দিয়েছি অমরবাব্র বিলেত্যাত্রার ফণ্ডে। দিয়েছি কাউকে না ব'লে। যথন ফাঁস হবে, জীববলি খোঁজবার জন্তে মায়ের ভক্তদের বাজারে দৌড়তে হবে না। আমি নান্তিক, আমি বুঝি স্ভ্যকার পূজা কাকে বলে। ওরা ধর্মপ্রাণ, ওরা কী বুঝবে।"

্ত্র প্রতি কাজ করলে অভীক। তুমি যাকে বল তোমার, পবিত্র নান্তিকধর্ম এ কাজ কিঁ তার যোগ্য, এ যে বিশ্বাসঘাতকতা।"

"মানি। কিন্তু আমার ধর্মের ভিত কিলে তুর্বল ক'রে দিয়েছিল তা বলি। খুব ধুম করে পূজা দেবে ব'লে আমার চেলারা কোমর বেঁধেছিল। কিন্তু চাঁদার যে সামাগ্র টাক। উঠল সে ষেমন হাস্থকর তেমন শোকাবহ। তাতে ভোগের পাঁঠাদের মধ্যে বিয়োগান্ত নাট্য জমত না, পঞ্চমান্ধের লাল বঙটা হত ফিকে। আমার তাতে আপত্তি ছিল না। স্থির করেছিলেম নিজেরাই কাঠি হাতে ঢাকে ঢোলে বেতালা চাঁটি লাগাব অসহ উৎসাহে আর লাউকুমড়োর বক্ষ বিদীর্ণ করব স্বহস্তে থড়গাঘাতে। নান্তিকের পক্ষে এই যথেষ্ট, কিন্তু ধর্মপ্রাণের পক্ষে নয়। কখন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে না জানিয়ে ওদের একজন সাজল সাধ্বাবা, পাঁচজন সাজল চেলা, কোনো একজন ধনী বিধবা বুড়িকে গিয়ে বললে, তার যে ছেলে বেঙ্গুনে কাজ করে, জগদথা স্বপ্ন দিয়েছেন, যথেষ্ট পাঁঠা আর পুরোবহরের পুজো না পেলে মা তাঁকে আন্ত খাবেন। তাঁর কাছ থেকে क্রু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাঁচ হাজার টাকা বের করেছে। যেদিন শুনলুম, সেইদিনই টাকাটার সংকার করেছি। তাতে আমার জাত গেল। কিন্তু টাকাটার কলঙ্ক ঘুচল। এই তোমাকে করলুম আমার কন্ফেশনাল। পাপ কবুল ক'রে পাপ কালন ক্রে নেওয়া গেল। পাঁচ হাজার টাকার বাইরে আছে উনত্রিশটি মাত্র টাকা। দে বেথেছি কুমড়োর বাজারের দেনাশোধের জন্ম।" 100

ं 'ऋশ্মি এদে বললে, "বচ্চু বেহারার জব বেড়েছে, দক্ষে কাশি, ডাক্তারবাব্ ক্রী লিখে দিয়ে গেছেন, দেখে দাও 'দে।"

বিভার হাত চেপে ধরে অভীক বললে, "বিশ্বহিতৈষিণী, রোগতাপের তদ্বির করতে দিনরাত ব্যস্ত আছ, আর যে-সব হতভাগার শরীর অতি বিশ্রী রকমে স্বস্থ ভাদের মনে করবার সময় পাও না।"

"বিশ্বহিত নয় গো, কোনো একজন অতি হুস্থ হতভাগাকে ভূলে থাকবার জন্মেই

এত ক'রে কান্ধ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই, তুমি একটু বোসো, আমার গয়না সামলিয়ে রেখেঃ."

"আর আমার লোভ কে সামলাবে।" "তোমার নাস্তিকধর্ম।"

কিছুকাল দেখা নেই অভীকের। চিঠিপত্র কিছু পাওয়া যায় নি। বিভার মৃথ শুকিয়ে গেছে। কোনো কাজ করতে মন যাছে না। তার ভাবনাগুলো গেছে যুলিয়ে। কী হয়েছে, কী হতে পারে, তার ঠিক পাছে না। দিনগুলো যাছে পাজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন। ওর কেবলই মনে হছে, অভীক ওর উপরেই অভিমান করে চলে গেছে। ও ঘরছাড়া ছেলে, ওর বাঁধন নেই, উধাও হয়ে চলে গেল; ও হয়তো আর ফিরবে না। ওর মন কেবলই বলতে লাগল, 'রাগ কোরো না, ফিরে এসো, আমি তোমাকে আর ত্থে দেব না।' অভীকের সমন্ত ছেলেমাছ্যি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ততই জল পড়তে লাগল ওর তুই চক্ষু বেয়ে, কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্কার দিলে।

এমন সময়ে এল চিঠি স্তীমারের ছাপমার!। অভীক লিখেছে—

জাহাজের স্টোকার হয়ে চলেছি বিলেতে। এঞ্জিনে কয়লা জোগাতে হবে।
বলছি বটে ভাবনা কোরো না, কিন্তু ভাবনা কয়ছ মনে করে ভালো লাগে। তব্
বলে রাথি এঞ্জিনের তাতে পোড়া আমার অভ্যেদ আছে। জানি তুমি এই বলে
রাগ করবে যে, কেন পাথেয় দাবি করি নি তোমার কাছ থেকে। একমাত্র কারণ এই
যে, আমি যে আর্টিন্ট এ পরিচয়ে তোমার একটুও শ্রদ্ধা নেই। এ আমার চিরত্থথের
কথা; কিন্তু এজন্তে তোমাকে দোষ দেব না। আমি নিশ্চয়ই জানি, একদিন দেই
রসজ্ঞ দেশের গুণী লোকেরা আমাকে স্বীকার করে নেবে যাদের স্বীকৃতির খাটি
মূল্য আছে।

অনেক মৃঢ আমার ছবির অন্তায় প্রশংসা করেছে। আবার অনেক মিধ্যুক
ক্রেছে ছলনা। তুমি আমার মন ভোলানোর জন্তে কোনোদিন ক্রতিম স্তব কর নি।
যদিও তোমার জানা ছিল, তোমার একটুখানি প্রশংসা আমার পক্ষে অমৃত। তোমার
চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় তৃংখ পেয়েছি, তবু সেই সত্যকে দিয়েছি
আমিবিড়ো মূল্য। একদিন বিশের কাছে যথন সম্মান পাব, তখন সব চেয়ে সত্য সম্মান
আমাকে তুমিই দেবে, তার সঙ্গে হদয়ের স্বধা মিশিয়ে। যতক্ষণ তোমার বিখাস

অসন্দিশ্ব সত্যে না পৌছবে ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা করবে। এই কথা মনে রেখে আঞ্জ ছংসাধ্য-সাধনার পথে চলেছি।

এতক্ষণে জানতে পেরেছ তোমার হারথানি গেছে চুরি। এ হার তুমি বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছ, এই ভাবনা জামি কিছুতেই সহু করতে পারছিল্ম না। তুমি পাঁজর ভেঙে দিঁধ কাটতে যাচ্ছিলে জামার বুকের মধ্যে। তোমার ওই হারের বদলে জামার একতাড়া ছবি তোমার গয়নার বাক্সের কাছে রেখে এসেছি। মনে মনে হেসো না। বাংলাদেশের কোথাও এই ছবিগুলো ছেঁড়া কাগজের বেশি দর পাবে না। অপেকা কোরো বী, জামার মধুকরী, তুমি ঠকবে না, কখনোই না। হঠাং যেমন কোদালের ম্থে গুগুধন বেরিয়ে পড়ে, আমি জাঁকে করে বলছি, তেমনি আমার ছবিগুলির তুম্ল্য দীপ্তি হঠাং বেরিয়ে পড়বে। তার আগে পর্যন্ত হেসো, কেননা সব মেয়ের কাছেই সব পুরুষ ছেলেমায়্ম — যাদের তারা ভালোবাসে। তোমার সেই স্মিশ্ব কোর্যার তরতি করে নিয়ে চলল্ম সম্ক্রের পারে। আর নিল্ম তোমার সেই মধুময় ঘর থেকে একথানি মধুময় অপবাদ। দেখেছি তোমার ভগবানের কাছে তুমি কত দরবার নিয়ে প্রার্থনা কর, এবার থেকে এই প্রার্থনা কোরো, তোমার কাছ থেকে চলে আদার দাফণ তুংথ যেন একদিন দার্থক হয়।

তুমি মনে মনে কখনও আমাকে ঈর্ধা করেছ কিনা জানি নে। এ কথা সত্যা, মেয়েদের আমি ভালোবাসি। ঠিক ততটা না হোক, মেয়েদের আমার ভালো লাগে। তারা আমাকে ভালোবেসেছে, সেই ভালোবাসা আমাকে কতজ্ঞ করে। কিন্ধ নিশ্চম তুমি জান যে, তারা নীহারিকামগুলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রবনক্ষত্র। তারা আভাস, তুমি সত্য। এ-সব কথা শোনাবে সেটিমেন্টাল। উপায় নেই, আমি কবি নই। আমার ভাষাটা কলার ভেলার মতো, ঢেউ লাগলেই বাড়াবাড়ি করে দোলা দিয়ে। জানি বেদনার ষেখানে গভীরতা সেখানে গন্তীর হওয়া চাই, নইলে সত্যের মর্যাদা থাকে না। তুর্বলতা চঞ্চল, অনেকবার আমার তুর্বলতা দেখে হেসেছ। এই চিঠিতে তারই লক্ষণ দেখে একটু হেসে তুমি বলবে, এই তো ঠিক তোমার অভীর মতোই ভাবখানা। কিন্তু এবার হয়তো তোমার ম্থে হাসি আসবে না। তোমাকে পাই নি ব'লে অনেক খ্ঁতখ্ঁত করেছি, কিন্তু হদেয়র দানে তুমি যে কুপণ, এ কথার মতো এতবড়ো অবিচার আর কিছু হতে পারে না। আসলে এ জীবনে তোমার কাছে আমার সম্পূর্ণ প্রকাশ হতে পারল না। হয়তো কখনও হতে পারবে না। এই তীব্র অতৃষ্ঠি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। সেইজ্যেই আর কিছু বিশ্বাস করি বা না করি, হয়তো জলাস্ভরের বিশাস করতে হবে। তুমি ক্পাই করে আমাকে তোমার

ভালে বিসা। জানাও নি কিন্তু তোমার স্তর্গতার গভীর থেকে প্রতিক্ষণে যা তুমি দান করেছ, নান্তিক তাকে কোনো দংজ্ঞা দিতে পারে নি— বলেছে, অলৌকিক। এরই আকর্ষণে কোনো-এক ভাবে হয়তো তোমার দঙ্গে দঙ্গে তোমার ভগবানেরই কাছাকাছি ফিরেছি। ঠিক জানি নে। হয়তো দবই বানানো কথা। কিন্তু হৃদয়ের একটা গোপন জায়গা আছে আমাদের নিজেরই অগোচরে, দেখানে প্রবল ঘা লাগলে কথা আপনি বানিয়ে বানিয়ে ওঠে, হয়তো দে এমন কোনো দত্য যা এতদিনে নিজে জানতে পারি নি।

বী, আমার মধুকরী, জগতে সব চেয়ে ভালোবেসেছি তোমাকে। সেই ভালোবাসার কোনো একটা অসীম সত্য-ভূমিকা আছে বলে বলি মনে করা যায়, আর তাকেই যদি বল তোমাদের ঈশ্বর, তা হলে তাঁর হয়ার আর তোমার হয়ার এক হয়ে রইল এই নাস্তিকের জল্মে। আবার আমি ফিরব— তথন আমার মত, আমার বিখাস, সমস্ত চোথ বুজে সমর্পণ করে দেব তোমার হাতে; তুমি তাকে পৌছিয়ে দিয়ো তোমার তীর্থপথের শেষ ঠিকানায়, যাতে বুজির বাধা নিয়ে তোমার সঙ্গে এক মৃহূর্তের বিচ্ছেদ আর কথনও না ঘটে। তোমার কাছ থেকে আজ দ্রে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে— আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।

তোমার নাস্তিক ভক্ত অভীক

আধিন, ১৩৪৬

## শেষ কথা

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-য-ব-র-লর মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সহ্য দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়কনায়িকার। আপন পরিচয়ের স্ত্র গেঁথে আনে। পিছন থেকে সেই প্রাক্গাল্লিক ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতেই হয়। তাই কিছু সময় নেব, আমি যে কে সেই কথাটাকে পরিষ্কার করবার জন্তে। কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে জানাশোনা মহলের জ্বাবদিহি সামলাতে পারব না। কী নাম নেব তাই ভাবছি, রোম্যান্টিক নামকরণেব ধারা গোড়া থেকেই গাঁল্লটাকে বসন্তরাগে পঞ্চমস্থরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলে থেতে
শ্পারবে, ওর বাস্তবের শাম্লা রঙটা ধুয়ে ফেলে করা থেতে পারত নবারুণ সেনগুপ্ত;
কিন্তু তা হলে খাঁটি শোনাত না, গল্লটা নামের বড়াই ক'বে লোকের বিশ্বাস হারাত,
শিলোকে মনে করত ধারকরা জামিয়ার প'বে সাহিত্যসভায় বাবুয়ানা করতে এসেছে।

े আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আগুমানতীবের থুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নান। বাাকা পথে দি আই. ডি.-র ফাঁদ এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলুম আফগানিস্থান পর্যন্ত। অবশেষে পৌচেছি আমেরিকায় খালাসির কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়, একদিনও ভূলি নি যে, ভারতবর্ষের হাতপায়ের শিকলে উথো ঘদতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুরেছিলুম, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুফ করেছিলুম, সে যেন আতশবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়ে নি ব্রিটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতক্ষের অন্ধ আদক্তি। যখন দদর্পে বাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম তথন ব্রতে পারি নি, সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জালানো হচ্ছে না, জালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ইতিমধ্যে মুরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপুল আয়োজন সমেত চোথের সামনে দেখা দিয়েছিল— এই যুগাস্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়োঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব দে ত্রাশা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল; সমারোহ ক'রে আত্মহত্যা করবার মতোও আয়োজন ঘরে নেই। তথন ঠিক করলম, স্থাশনাল ঘূর্ণের গোড়া পাকা করতে হবে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত ত্থানায় যে কটা নথ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে ষল্পের সঙ্গে যন্তের দিতে হবে পাল।; ষেমন-তেমন করে মরা সহজ, कि इ तिश्वक भीत किना निति कता महज नय । अधीत हाय कन तनहे, त्यां छ। त्थरक है কাজ শুরু করতে হবে-- পথ দীর্ঘ, সাধনা কঠিন।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিভায়। ডেউয়েটে ফোডের মোটর-কারথানায় কোনোমতে ঢুকে পড়লুম। হাত পাকাচ্ছিলুম, কিন্তু মনে হচ্ছিল না খুব বেশি দূর এগোচ্ছি। একদিন কী তুর্ক্ত্রি ঘটল, মনে হল, ফোর্ডকে যদি একটুখানি আভাদ দিই যে, আমার উদ্দেশ্ত নিজের উন্নতি করা নয়, দেশকে বাঁচানো, তা হলে স্বাধীনতাপূজারী আমেরিকার ধনস্প্তির জাত্ত্বর ব্রি খুশি হবে, এমন কি আমার রাম্ভা হয়তো করে দেবে প্রশস্ত। ফোর্ড চাপা হাসি হেসে বললে, 'আমার নাম হেন্রি ফোর্ড, পুরাতন ইংরেজি নাম। ক্ষামাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, তাদের আমি কেজো করব— এই আমার সংকর।' আমি ভেবেছিলুম, ভারতীয়কেও কেজে। ক'রে তুলতে উৎসাহ হতেও পারে। একটা কথা বুঝতে পারলুম, টাকাওয়ালার দরদ টাকাওয়ালাদেরই 'পরে । আর দেখলুম, এখানে চাকাতৈরির চক্রপথে শেখা বেশি দূর এগোবে না। এই 🕟 উপলক্ষ্যে একটা বিষয়ে চোথ খুলে গেল, দে হচ্ছে এই বে, ষদ্রবিভাশিক্ষার আরও গোড়ায় যাওয়। চাই ; যন্ত্রের মালমদলা-সংগ্রহ শিথতে হবে । ধরণী শক্তিমানদের জ্র্ত্ত জ্বমা করে রেখেছেন তাঁর তুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ, এই নিয়ে দিখিজয় করেছে তারা, আর গরিবদের জন্মে রয়েছে তার উপরের স্করে ফদল—হাড় বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চূপসে গেছে তাদের পেট। আমি লেগে গেলুম খনিজবিভা শিখতে। ফোর্ড় বলেছে ইংরেজ অকেজো, তার প্রমাণ হয়েছে ভারতবর্ষে— একদিন হাত লাগিয়েছিল তারা নীলের চাবে আর-একদিন চায়ের চাবে— সিবিলিয়ানের দল দপ্তরখানায় তক্মা-পরা 'ল অ্যাণ্ড অর্ডর'-এর ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু ভারতের বিশাল অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্ঘাটিত করতে পারে নি, কী মানবচিত্তের কী প্রকৃতির। ব'সে ব'সে পার্টের চাষীর বক্ত নিংড়েছে। জামশেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো থোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র ব'লেই মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়দে এ রকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক থেলেছি— কবিদের কুমোরবাড়িতে স্বদেশের যে রাংতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়, তারই সামনে বসে বসে অনেক চোথের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বৃদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিথেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুডুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাদে, এই কাজটাকে কবির গদ্গদকণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পূজ। বলে চিনতেই পারবে না।

ে ফোর্ডের কারখানাঘর ছেড়ে তার পরে ন'বছর কাটিয়েছি খনিবিত। খনিজবিতা শিথতে। যুরোপের নানা কেন্দ্রে ঘুরেছি, হাতেকলমে কাজ করেছি, তুই-একটা যন্ত্রকোশল নিজেও বানিয়েছি— তাতে উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকদের কাছে, নিজের উপরে বিশ্বাস হয়েছে, ধিকৃকার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগল্পের সঙ্গে এই-সব বড়ো বড়ো কথার একান্ত বোগ নেই— বাদ দিলে চলত, হয়তো ভালোই হত। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেটা বলি। যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগ্নেটিজ্মে জীবনের মৈকপ্রদেশের আকাশে যথন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তথন আমি ছিলুম অন্তমনত্ব, একেবারে কোমর বেঁধে অন্তমনত্ব। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মঘোগী— এই-সব বাণীর দ্বারা মনের আগল শক্ত করে আঁটা ছিল। কন্সাদায়িকরা থখন আশোণাশে আনাগোনা করেছিল, আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, কন্সার কৃষ্টিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে, তবেই যেন কন্সার পিতা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাতা মহাদেশে নারীসঙ্গ ঠেকাবার বেড়া নেই। সেথানে আমার পক্ষে তুর্যোগের বিশেষ আশঙ্কা ছিল; আমি যে স্থপুরুষ, দেশে থাকতে নারীদের মুথে সে কথা চোথের মৌন ভাষা ছাড়া অন্ত কোনো ভাষায় শোনবার সম্ভাবনা ছিল না, তাই এ তথ্যটা আমার চেতনার বাইরে পড়ে ছিল। বিলেতে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করেছি সাধারণের তুলনায় আমার বৃদ্ধি বেশি আছে, তেমনি ধর। পড়েছিল আমাকে দেখতে ভালো। আমার এদেশী পাঠকদের মনে ঈর্ষা জন্মাবার মতো অনেক কাহিনীর ভূমিকা एमथ। मिराइकिल, किन्छ श्लाक करत वलिक, आमि जाएमत निरा छारवत कुश्रक मनरक জমাট বাঁধতে দিই নি। হয়তে। আমার স্বভাবটা কড়া, পশ্চিমবঞ্চের শৌখিনদের মতো ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত নই; নিজেকে পাথরের সিম্বুক করে তার মধ্যে আমার সংকল্পকে ধরে রেখেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে রসের পালা শুরু করে তার পরে সময় বুঝে খেল। ভঙ্গ করা, সেও ছিল আমার প্রকৃতিবিক্ষ ; আমি নিশ্চয় জানতুম, যে জেদ নিয়ে আমি আমার ব্রতের আশ্রয়ে বেঁচে আছি, এক-পা ফ্যকালে সেই জেদ নিয়েই আমার ভাঙা ব্রতের তলায় পিষে মরতে হবে। আমার পক্ষে এর মাঝখানে কোনো ফাঁকির পথ নেই। তা ছাড়া আমি জন্মপাড়াগেঁয়ে, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার দেকেলে সংকোচ ঘুচতে চায় না। তাই মেয়েদের ভালোবাদা নিয়ে যারা অহংকারের বিষয় করে, আমি তাদের অবজ্ঞা করি।

বিদেশী ভালো ডিগ্রিই পেয়েছিল্ম। সেটা এখানে সরকারী কাজে লাগবে নাজেনে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার— মনে করা যাক, চগুবীর সিংহের দরবারে কাজ নিয়েছিল্ম। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেন্ত্রিজে পড়াশুনা করেছিলেন। দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল জুরিকে, সেখানে আমার খ্যাতি তাঁর কানে গিয়েছিল। তাঁকে ব্ঝিয়েছিল্ম আমার প্রান। শুনে খুব উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে জিয়লজিকাল সভেঁর কাজে লাগিয়ে দিলেন। এমন কাজ ইংরেজকে না দেওয়াতে উপরিস্তরের বায়্মগুল বিক্ষ্ক হয়েছিল। কিন্তু দেবিকাপ্রসাদ ছিলেন বাঁঝালো লোক। বুড়ো রাজার মন টল্মল্ করা সত্তেও টিকে গেল্ম।

এখানে আসবার আগে ম। আমাকে বললেন, "বাবা, ভালে। কান্ত পেয়েছ, এইবার একটি বিয়ে করে।, আমার অনেক দিনের সাধ মিটুক।" আমি বলল্ম, "অর্থাৎ কান্ত মাটি করে।। আমার যে কান্ত তার সন্তে বিয়ের তাল মিলবে না।" দৃঢ় সংকল্প, ব্যর্থ হল মায়ের অন্থনা। যন্ত্রন্ত্র সমস্ত বেঁধে-ছেদে নিয়ে চলে এল্ম জকলে।

এই বার আমার দেশব্যাপী কীর্তিসম্ভাবনার ভাবী দিগন্তে হঠাৎ যে একটুকু গল্প ফুটে উঠল, তাতে আলেয়ার চেহারাও আছে, আরও আছে শুকতারার। নীচের পাথরকে প্রশ্ন করে মাটির সন্ধানে বেড়াচ্ছিল্ম বনে বনে। পলাশফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তথন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরি, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। ব্যাবসাদাররা জৌ সংগ্রহে লেগে গিয়েছে। কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসরের রেশমের গুটি। সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়া ফল। ঝির্ঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্ছিপে নদী, আমি তার নাম দিয়েছিল্ম তনিকা। এটা কারথানাঘর নয়, কলেজক্লাস নয়, এ সেই স্থতক্রায় আবিল প্রদোষের রাজ্য যেথানে একলা মন পেলে প্রকৃতি-মায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে— যেমন সে করে স্থান্তের পটে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লেগেছিল। মন্থর হয়ে এসেছিল কাজের চাল, নিজের উপরে বিরক্ত হয়েছিলুম; ভিতর থেকে জাের লাগাচ্ছিলুম দাঁড়ে। মনে ভাবছিলুম, উপিকাল আবহাওয়ার মাকড়দার জালে জড়িয়ে পড়লুম বুঝি। শয়তানি উপিক্দ্ এ দেশে জন্মকাল থেকে হাতপাথার হাওয়ায় হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের রজে— এড়াতে হবে তার স্বেদসিক্ত জাত্ব।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে ছভাগে চলে গিয়েছে নদী।
সেই বালুর দ্বীপে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বকের দল। দিনাবদানে রোজ এই দৃশ্রুটি
ইক্ষিত করত আমার কাজের বাঁক ফিরিয়ে দিতে, ঝুলিতে মাটি-পাথরের নম্না নিয়ে
ফিরে চলছিল্ম আমার বাংলোঘরে, দেখানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করতে যাব।
অপরায় আর সন্ধ্যার মাঝখানে দিনের যে একটা পোড়ো জমির মতো ফালতো
অংশ আছে, একলা মায়্যের পক্ষে সেইটে কাটিয়ে চলা শক্ত। বিশেষত নির্জন বনে।
তাই আমি ওই সময়টা রেখেছি পরথ করার কাজে। ডাইনামোতে বিজ্লি বাতি
জালাই, কেমিক্যাল নিয়ে মাইক্রস্কোপ নিয়ে নিক্তি নিয়ে বিসি। এক-একদিন রাত
ছপুর পেরিয়ে যায়। আজ আমার সন্ধানে এক জায়গায় ম্যাকানিজের লক্ষণ যেন ধরা
পড়েছিল। তাই জ্বত উৎসাহে চলেছিল্ম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে গেরুয়ারঙের আকাশে কা কা শব্দে চলেছিল বাসায়।

এমন সময় হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজে কেরায়। পাঁচটি শালগাছের ব্যুহ ছিল বনের পথে একটা টিবির উপরে। সেই বেইনীর মধ্যে কেউ বসে থাকলে কেবল একটিমাত্র ফাঁকের মধ্যে দিয়ে তাকে দেখা যায়, হঠাৎ চোথ এড়িয়ে যাবারই কথা। সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাড়ে ছায়ার ভিতরে রাঙা আলো যেন দিগলনার গাঁঠছেঁড়া সোনার ম্ঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে পা ছটি ব্কের কাছে গুটিয়ে একমনে লিখছে একটি ডায়ারির খাতা নিয়ে। এক মূহুর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিশায়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্ণিমার বান ডেকে আসার মতো বক্ষতটে ধাকা দিতে লাগল জোয়ারের টেউ।

গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম। একটি আশ্চর্য ছবি চিহ্নিত হতে লাগল মনের চিরশ্বরণীয়াগারে। আমার বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যন্ত নয়। যে-আঘাতে মাহুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে। বরাবর জানি, আমি পাহাড়ের মতো খটুখটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়ল ঝরনা।

একটা-কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু মান্নবের দক্ষে সব চেয়ে বড়ো আলাপের প্রথম কথাটি কী হতে পারে ভেবে পাই নে। সে হচ্ছে খৃষ্টীয় পুরাণের প্রথম স্পষ্টর বাণী, আলো জাগুক, অব্যক্ত হয়ে যাক ব্যক্ত। এক সময়ে মনে হল— মেয়েট— ওর আদল নাম পরে জেনেছি কিন্তু সেটা ব্যবহার করব না, ওকে নাম দিলুম অচিরা। মানে কী। মানে এই, যার প্রকাশ হতে বিলম্ব হল না, বিদ্যুতের মতো। রইল ঐ নাম। মুখ দেখে মনে হল অচিরা জানতে পেরেছে, কে একজন আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। উপস্থিতির একটা নীরব ধ্বনি আছে বুঝি। লেখা বন্ধ করেছে, অথচ উঠতে পারছে না। পলায়নটা পাছে বড়ভ বেশি স্পষ্ট হয়। একবার ভাবলুম বলি, 'মাপ করুন'— কী মাপ করা, কী অপরাধ, কী বলব তাকে। একটু তফাতে গিয়ে বিলিতি বেঁটে কোদাল নিয়ে মাটিতে থোঁচা মারবার ভান করলুম, ঝুলিতে একটা কী পুরলুম, সেটা অত্যন্ত বাজে। তার পরে ঝুকে প'ড়ে মাটিতে বিজ্ঞানী দৃষ্টি চালনা করতে করতে চলে গেলুম। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি, যাঁকে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলুম তিনি ভোলেন নি। মৃশ্ধ পুরুষচিত্তের ছ্র্বলতার আরও অনেক প্রমাণ তিনি আরও জনেকবার পেয়েছেন, সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি

মনে-মনে উপভোগ করেছেন। এর চেয়ে বেড়া আর অল্প-একটু যদি ডিঙোতুম, তা হলে— তা হলে কী হ'ত কী জানি। রাগতেন, না রাগের ভান করতেন ? অত্যন্ত চঞ্চল মন নিয়ে চলেছি আমার বাংলো ঘরের পথে, এমন সময় আমার চোখে পড়ল তুই টুকরায় ছিয়করা একখানা চিঠির খাম। এটাকে জিয়লজিকাল নম্না বলে না। তর্তুলে দেখলুম। নামটা ভবতোষ মজুমদার আই. সি. এস.; ঠিকানা ছাপরা, মেয়েলি হাতে লেখা। টিকিট লাগানো আছে, তাতে ডাকঘরের ছাপ নেই। যেন কুমারীর ছিধা। আমার বিজ্ঞানী বৃদ্ধি; স্পষ্ট বৃষতে পারলুম, এই ছেড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্টাজেডির ক্ষতচিছ আছে। পৃথিবীর ছেড়া স্তর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমাদের কাজ। সেই আমার সন্ধানপটু হাত এই ছেড়া খামের রহস্ত আবিদ্ধার করতে সংকল্প করলে।

ইতিমধ্যে ভাবছি, নিজের অস্তঃকরণের রহস্ত অভ্তপূর্ব। এক-একটা বিশেষ অবজ্ঞার সংস্পর্শে তার ভাবখানা কী যে একটা নতুন আকারে দানা বেঁধে দেখা দের, এবারে তার পরিচয়ে বিশ্বিত হয়েছি। এতদিন যে-মনটা নানা কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে শহরে শহরে জীবনের লক্ষ্য সন্ধানে ঘ্রেছে, তাকে স্পষ্ট করে চিনেছিলুম। ভেবেছিলুম সেই আমার সত্যকার স্বভাব, তার আচরণের গ্রুবত্ব সন্বন্ধে আমি হলপ করতে পারতুম। কিন্তু তার মধ্যে বুদ্ধিশাসনের বহিন্তৃতি যে-একটা মৃঢ় লুকিয়ে ছিল, তাকে এই প্রথম দেখা গেল। ধরা পড়ে গেল আবণ্যক, যে যুক্তি মানে না, যে মোহ মানে। বনের একটা মায়া আছে, গাছপালার নিঃশব্দ চক্রান্ত, আদিম প্রাণের মন্ত্র-ধনি। দিনে তুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে তার উদাত্ত হ্বর, রাতে তুপুরে মক্রগন্তীর ধ্বনি, গুঞ্জন করতে থাকে জীব-চেতনায়, আদিম প্রাণের গুঢ় প্রেরণায় বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।

জিয়লজির চর্চার মধ্যেই ভিতরে ভিতরে এই আরণ্যক মায়ার কাজ চলছিল, খুঁজছিলুম রেডিয়মের কণা, যদি ক্লপণ পাথরের মৃঠির মধ্য থেকে বের করা যায়; দেখতে পেলুম অচিরাকে, কুস্থমিত শালগাছের ছায়ালোকের বন্ধনে। এর পূর্বে বাঙালি মেয়েকে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু পেকে স্বতন্ধ ভাবে এমন একাস্ত করে তাকে দেখবার স্থযোগ পাই নি। এখানে তার শ্রামল দেহের কোমলতায় বনের লতাপাতা আপন ভাষা যোগ করে দিল। বিদেশিনী রূপদী তো অনেক দেখেছি, যথোচিত ভালোও লেগেছে। কিন্তু বাঙালি মেয়ে এই যেন প্রথম দেখলুম, ঠিক যেজায়গায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যেতে পারে, এই নিভ্ত বনের মধ্যে সে নানা পরিচিত-অপরিচিত বান্তবের সঙ্গে জড়িয়ে মিশিয়ে নেই; দেখে মনে হয় না, সে বেণী ছলিয়ে ভায়োসিশনে পড়তে যায়, কিংবা বেথ্ন কলেজের ভিগ্রিধারিণী, কিংবা বালিগঞ্জের

টেনিসপার্টিতে উচ্চ কলহাস্তে চা পরিবেশন করে। অনেকদিন আগে ছেলেবেলার হফ ঠাকুর কিংবা রাম বস্থর যে গান শুনে তারপরে ভূলে গিয়েছিলুম, যে-গান আজ রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুথরিত করে না, জানিনে কেন মনে হল কেই গানের সহজ রাগিণীতে ঐ বাঙালি মেয়েটির রূপের ভূমিকা— মনে রইল সই মনের বেদনা। এই গানের স্থরে যে-একটি কফণ ছবি আছে, সে আজ রূপ নিয়ে আমার চোপে স্পষ্ট ফুটে উঠল। এও সম্ভব হল। কোন্ প্রবল ভূমিকস্পে পৃথিবীর-যে তলায় লুকোনো আয়েয় সামগ্রী উপরে উঠে পড়ে, জিয়লজি শাস্ত্রে তা পড়েছি, নিজের মধ্যে দেখলুম সেই নীচের তলায় অদ্ধকারের তপ্তবিগলিত জিনিসকে হঠাৎ উপরের আলোতে। কঠোর বিজ্ঞানী নবীনমাধবের অটল অন্তঃন্তরে এই উলটপালট আমি কোনোদিন আশা করতে পারি নি।

ব্যুতে পারছি, যখন আমি রোজ বিকেলবেলায় এই পথ দিয়ে আমার কাজে ফিরেছি, ও আমাকে দেখেছে, অগ্রমনস্ক আমি ওকে দেখি নি। বিলেতে যাবার পর থেকে নিজের চেহারার উপর একটা গর্ব জন্মেছে। ও, হাউ ছাগুদম— এই প্রশস্তি কানাকানিতে আমার অভ্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিলেতফেরত আমার কোনো কোনো वसूत काट्य अत्निह, वांक्षांनि स्मरायत कृष्ठि आनामा, जाता स्मानारयम स्मरायन ক্লপই পুরুষের ব্লপে থেঁছে। চলিত কথা হচ্ছে—কার্তিকের মতো চেহারা। বাঙালি কার্তিক আর যাই হোক, কোনো পুরুষে দেবসেনাপতি নয়। প্যারিসে একজন বান্ধবীর মথে শুনেছি, বিলিতি সাদা বঙ বঙের অভাব; ওরিয়েণ্টালের দেহে গরম আকাশ যে রঙ এঁকে দেয় সে সত্যিকার রঙ, সে ছায়ার রঙ, ঐ রঙই আমাদের ভালো লাগে; এ কথাটা বঙ্গোপদাগরের ধারে বোধ হয় খার্টে না। এতদিন এ-দব আলোচনা আমার মনেই ওঠে নি। কয়েকদিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদে-পোড়া আমার রঙ, লম্বা আমার প্রাণদার দেহ, শক্ত আমার বাছ, ক্রত আমার গতি, শুনেছি দৃষ্টি আমার তীক্ষ, নাক চিবুক কপাল নিয়ে স্বস্পষ্ট জোরালো আমার চেহারা। এপ ্টাইন পাথরে আমার মৃতি গড়তে চেয়েছিল, সময় দিতে পারি নি। কিন্তু বাঙালিকে আমি মায়ের খোকা বলেই জানি, আর মায়েরা তাদের কোলের ধনকে মোমে-গড়া পুতুলের মতো দেখতেই ভালোবাসে। এ-সব কথা মনের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠে আমাকে রাগিয়ে তুলছিল। আগেভাগেই কল্পনায় ঝগড়া করছিলুম অচিরার দঙ্গে, বলছিলুম, 'তুমি যাকে বলো স্থন্দর সে বিসর্জনের দেবতা, তোমাদের স্তব যদি বা পায় সে, টে কৈ না বেশিদিন।' বলছিলুম, 'আমি বড়ো বড়ো দেশের স্বয়ম্বরসভার মালা উপেক্ষা করে এসেছি, আর তুমি আমাকে উপেক্ষা করবে ?' গায়ে প'ড়ে এই বানানো ঝগড়া এমনি ছেলেমাতুষি

বে, একদিন হেসে উঠেছি আপন উমায়। এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তি কাজ করছে ভিতরে ভিতরে। মনকে জানাই, এটাও একট। মন্ত কথা, জামার যাতায়াতের পথের ধারে ও বমে থাকে— একান্ত নিভৃতই যদি ওর প্রার্থনীয় হত, তা হলে টাই বদল করত। প্রথম প্রথম আমি ওকে আড়ে আড়ে দেখেছি, যেন দেখে নি এই ভান করে। ইদানীং মাঝে মাঝে স্পষ্ট চোখোচোথি হয়েছে— যতদ্র আমার বিশাস, সেটাকে চার চোখের অপঘাত ব'লে ওর মনে হয় নি।

এর চেয়েও বিশেষ একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। এর আগে দিনের বেলায় মাটি-পাধরের কাজ সাল ক'রে দিনের শেষে ঐ পঞ্চবটীর পথ দিয়ে একবারমাত্র যেতেম বাসার দিকে। সম্প্রতি যাতায়াতের পুনরাবৃত্তি হতে আরম্ভ হয়েছে। এই ঘটনাটা যে জিয়লজি সম্পর্কিত নয়, সে কথা বোঝবার মতো বয়স হয়েছে অচিরার, আমারও সাহস ক্রমশ বেড়ে চলল যথন দেখলুম, এই স্বস্পষ্ট ভাবের আভাসেও তরুণীকে স্থানচূত্ত করতে পারল না। এক-একদিন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেছি, অচিরা আমার তিরোগমনের দিকে চেয়ে আছে, আমি ফিরতেই তাড়াতাড়ি ডায়ারির দিকে চোথ নামিয়ে নিয়েছে। সন্দেহ হল, ওর ডায়ারি লেখার ধারায় আগেকার মতো বেগ নেই। আমার বিজ্ঞানী বৃদ্ধিতে মনোরহস্তের আলোচনা জেগে উঠল। বুঝেছি সে কোনো-এক পুরুষের জন্তে তপস্থার ব্রত নিয়েছে, তার নাম ভবতোর, সে ছাপরায় আগিসিন্টেণ্ট ম্যাজেন্ট্রেটি করছে বিলেত থেকে ফিরে এসেই। তার পূর্বে দেশে থাকতে এদের ছ্জনের প্রণয় ছিল গভীর, কাজ নেবার মুখেই একটা আক্মিক বিপ্লব ঘটেছে। ব্যাপারটা কী, থবর নিতে হবে। শক্ত হল না, কেননা পাটনা বিশ্ববিভালয়ে আমার কেম্বি জের সতীর্থ আছে বিহ্নম।

ভাকে চিঠি লিখে পাঠাল্ম, 'বেহার সিভিল সার্ভিদে আছে ভবতোষ। কন্সাকর্তাদের মহলে জনশ্রতি শোনা যায়, লোকটি সংপাত্ত। আমার কোনো বন্ধু আমাকে তাঁর মেয়ের জন্মে ঐ লোকটিকে প্রাক্তাপতিক ফাঁদে ফেলতে সাহায্য করতে অহুরোধ করেছেন। রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না, আগস্ত থবর নিয়ে তুমি যদি আমাকে জানাও, ক্বভক্ত হব। লোকটির মতিগতি কী রকম তাও জানতে চাই।'

উত্তর এল, 'রাস্তা বন্ধ। আর মতিগতি সম্বন্ধে এখনও যদি কৌতূহল বাকি থাকে, তবে শোনো।—

'কলেজে পড়বার সময় আমি ছাত্র ছিলুম ডাক্তার অনিলকুমার সরকারের— আাল্ফাবেটের অনেকগুলি অক্ষর জোড়া তাঁর নাম। ষেমন তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, তেমনি ছেলেমায়ুষের মতো তাঁর সরলতা। একমাত্র সংসারের আলো তাঁর নাতনিটিকে যদি দেখো, তা হলে মনে হবে সাধনায় খুশি হয়ে সরস্বতী কেবল যে আবিভূ তি হয়েছেন তাঁর বুদ্ধিলাকে তা নয়, রূপ নিয়ে এসেছেন তাঁর কোলে। ঐ শয়তান ভবতোষ ঢুকল ওঁর স্বর্গলোকে। বৃদ্ধি তার তীক্ষ্ণ, বচন তার অনর্গল। প্রথমে ভূললেন অধ্যাপক, তারপরে ভূলল তাঁর নাতনি। ওদের অসহ্থ অন্তর্গতা দেখে আমাদের হাত নিস্পিদ্ করত। "কিছু বলবার পথ ছিল না, বিবাহসম্বন্ধ পাকাপাকি স্থির হয়ে গিয়েছিল, কেবল অপেক্ষা ছিল বিলেত গিয়ে দিভিল সার্ভিদে উত্তীর্ণ হয়ে আসার। তার পাথেয় আর থরচ জুগিয়েছেন অধ্যাপক। লোকটার সর্দির ধাত ছিল। বধির ভগবানের কাছে আমরা ত্বেলা প্রার্থনা করেছি, বিবাহের পূর্বে লোকটা যেন হ্যুমোনিয়া হয়ে মরে। কিন্তু মরে নি। পাস করেছে। করেই ইণ্ডিয়া গ্বর্মেন্টের উচ্চপদস্থ একজন মৃক্ষবির মেয়েকে বিয়ে করেছে। লজ্জায় ক্ষোভে নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে মর্মাহত মেয়েটিকে নিয়ে অধ্যাপক কোথায় যে অন্তর্ধনি করেছেন, তার থবর রেখে যান নি।'

চিঠিখানা পড়লুম। দৃঢ় সংকল্প করলুম, এই মেয়েটিকে তার লজ্জা থেকে অবসাদ থেকে উদ্ধার করব।

ইতিমধ্যে অচিরার দক্ষে কোনোরকম করে একটা কথা আরম্ভ করবার জল্ঞে মন ছট্ফট্ করতে লাগল। যদি বিজ্ঞানী না হয়ে হতুম সাহিত্যরসিক, কিংবা বাঙাল না হয়ে যদি হতুম-পশ্চিমবঙ্কের আধুনিক, তা হলে নিশ্চয় মূথে কথা বাধত না। কিন্তু বাঙালি মেয়েকে ভয় করি, চিনি নে ব'লে বোধ হয়। একটা ধারণা ছিল, হিন্দুনারী অজ্ঞানা পরপুরুষমাত্রের কাছে একান্তই অনধিগয়া। খামকা কথা কইতে যাই যদি, তা হলে ওর রক্তে লাগবে অশুচিতা। সংস্কার জিনিসটা এমনি অস্ধ। এখানে কাজে যোগ দেবার পূর্বে কিছুদিন তো কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি— আত্মীয়বন্ধুমহলে দেখে এলুম সিনেমামঞ্চপথবর্তিনী রঙমাথানো বাঙালি মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী, তাদের—থাক্ তাদের কথা। কিন্তু জচিরার কোনো পরিচয় না পেয়েই মনে হল, ও আর-এক জাতের— এ কালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে নির্মল আত্মর্যাদায়, স্পর্শভীক মেয়ে। মনে-মনে কেবলই ভাবছি, প্রথম একটি কথা শুক্ষ করব কী করে।

এই সময়ে কাছাকাছি ত্ই-একটা ভাকাতি হয়ে গিয়েছিল। মনে হল এই উপলক্ষে অচিরাকে বলি, 'রাজাকে ব'লে আপনার জন্যে পাহারার বন্দোবন্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো এই গায়েপড়া আমুকুল্যকে স্পর্ধা মনে করত, মাধা বাঁকিয়ে বলত, 'লে ভাবনা আমার'; কিন্তু এই বাঙালির মেয়ে যে কী ভাবে কথাটা নেবে, আমার লে অভিজ্ঞতা নেই। দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থেকে আমার মনের অভ্যাস অনেকথানি জড়িয়ে গেছে বিলিভি সংস্কারে।

দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এইবার অচিরার ঘরে ফেরবার সময়, কিংবা ওর দাদামশায় এসে ওকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। এমন সময়ে একজন হিন্দুয়ানী গোঁয়ার এসে অচিরার হাত থেকে হঠাৎ তার ব্যাগ আর ডায়ারিটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাছিল, আমি সেই ম্ছুর্তেই বনের আঁড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল্ম, "কোনো ভয় নেই আপনার।"— এই ব'লে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে ব্যাগ আর খাতা ফেলে দৌড় মারলে। আমি লুঠের ধন নিয়ে এসে অচিরাকে দিলুম।

অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললুম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিদ ও লোকটা এদেছিল।" "তার মানে ?"

"তার মানে, ওরই সাহায্যে আপনার সঙ্গে প্রথম কথাটা হয়ে গেল। এতদিন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না, কী যে বলি।"

"কিন্তু ও যে ডাকাত।"

"না, ও ডাকাত নয়, ও আমার বরকলাজ।"

অচিরা মূথে তার থয়েরী রঙের আঁচল তুলে ধ'রে থিল্থিল্ করে হেসে উঠল। কী মিষ্টি তার ধ্বনি, যেন ঝর্নার স্রোতে স্কৃত্তির স্করওয়ালা শব্দ।

হাসি থামতেই বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মজা হত।"

"মজা হত কার পক্ষে।"

"যাকে নিয়ে ডাকাতি তার পক্ষে। এই রকম যে একটা গল্প পড়েছি।"

"তারপরে উদ্ধারকর্তার কী হত।"

''তাকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে দিতুম।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"তার তো আর-কিছুতে দরকার নেই। সে তো আলাপ করবার প্রথম কথাটা .চেয়েছিল— পেয়েছে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম কথা।"

"গণিতের সংখ্যাগুলো হঠাৎ ফুরোবে না তো।"

"কেন ফুরোবে।"

"আচ্ছা, আপনি হলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন।"

্ "আমি হলে বলতুম, রাস্তায় ঘাটে কতকগুলো ছড়ি কুড়িয়ে কী ছেলেমাকৃষি
- করছেন। আপনার কি বয়স হয় নি।"

"কেন বলেন নি।"

"ভন্ন করেছিল।"

"ভয়? আমাকে ভয়?"

"আপনি যে বড়ো লোক। দাত্ব কাছে শুনেছি। তিনি যে আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছিলেন। তিনি যা পড়েন আমাকে বোঝাতে চেটা করেন।"

🌣 🧸 এটাও করেছিলেন ?"

"হা, করেছিলেন। কিন্তু লাটিন নামের পাহারার ঘটা দেখে জোড়হাত ক'রে বলেছিলুম, দাত্ব, এটা থাক্, বরঞ্চ ভোমার কোয়ণ্টম থিয়োরির বইথানা নিয়ে আসি।" "সেটা বুঝি আপনি বুঝতে পারেন?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাত্র একটা বদ্ধ সংস্কার আছে— সবাই সবকিছুই ব্রুতে পারে। তাঁর সে বিশাস ভাঙতে আমার ভালো লাগে না। তাঁর আর-একটা আশ্বর্ধ ধারণা আছে— মেয়েদের সহজবৃদ্ধি পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ। তাই ভায়ে ভায়ে আছি এইবার নিশ্চয়ই 'টাইম-ম্পেন'-এর জোড়-মেলানো সম্বন্ধের ব্যাখ্যা আমাকে শুনতে হবে। আসল কথা, মেয়েদের উপর তাঁর করুণার অন্ত নেই। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মৃথ বন্ধ করে দিতেন। তাই মেয়েদের তীক্ষ বৃদ্ধি যে কতদ্ব যেতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিদিমার কাছ থেকে পান নি। আমি ওঁকে হতাশ করতে পারব না। অনেক শুনেছি, বৃ্ঝি নি, আরও ক্রেকে শুনব আর বৃঝব না।"

অচিবার ছই চোথ কৌতুকে স্নেহে জল্জল্ ছল্ছল্ করে উঠল। ইচ্ছে করছিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠের এই আলাপ শীদ্র যেন শেষ হয়ে না যায়। দিনের আলো মান হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জলে উঠেছে শালবনের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা জালানি-কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ভাক এল, "দিদি, কোথায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে। আজকাল সময় ভালো নয়।"

"ভালো তো নয়ই দাছ, তাই একজন রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করেছি।"

অধ্যাপক আসতেই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। পরিচয় দিলুম, "আমার নাম নবীনমাধব সেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মুথ উচ্ছল হয়ে উঠল, বললেন, "বলেন কী, আপনিই ভাক্তার সেনগুপ্ত? আপনি তো ছেলেমাছ্য।"

আমি বলল্ম, "নিতান্ত ছেলেমাছ্য। আমার বয়স ছত্তিশের বেশি নয়।"

আবার অচিথার সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি, আমার মনে যেন ছনে। লয়ের ঝংকারে সেতার বাজিয়ে দিলে। বললে, "দাছর কাছে পৃথিবীর স্বাই ছেলেমাম্ব, আর দাছ হচ্ছেন স্কল ছেলেমাম্বের আগরওয়ালা।"

\* অধ্যাপক বললেন, "আগরওয়ালা ? একটা নতুন শব্দ বাংলায় আমদানি করলে। কোথা থেকে জোটালে।"

"সেই যে তোমার ভালোবাসার মাড়োয়ারি ছাত্র, কুন্দনলাল আগরওয়াল্য ; আমাকে এনে দিও বোতলে করে আমের চাটনি ; আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল্ম, আর্থারওয়ালা কথাটার মানে কী। সে বলেছিল, পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডাক্তার সেনগুপ্ত, আপনার সঙ্গে আলাপ হল যদি, আমাদের ওথানে যেতে হরে তো।"

"কিচ্ছু বলতে হবে না, দাত । যাবার জন্তে লাফালাফি করছেন। আমার কাছে শুনেছেন, দেশকালের একজোট তত্ত্ব নিয়ে তুমি ব্যাখ্যা করবে আইন্স্টাইনের কাঁথে চ'ড়ে।"

মনে মনে বললুম, 'সর্বনাশ। কী ছ্টুমি।'

অধ্যাপক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বললেন, "আপনার বুঝি 'টাইম্-স্পেদ'-এর—"
আমি ব্যন্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিচ্ছু বুঝি নে 'টাইম্-স্পেদ'-এর। আমাকে

বোঝাতে গেলে আপনার সময় নষ্ট হবে মাত্র।"
বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "সময়! এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আচ্ছা, এক
কাজ কর্মন-না, আজকে নাহয় আমাদের ওখানে আহার করবেন, কী বলেন।"

আমি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, 'এথ্খনি।'

অচিরা বলে উঠল, "দাত্ব, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমাস্থব। যথন-তথন নেমতর করে তুমি আমাকে মৃশকিলে ফেল। এই দণ্ডকারণ্যে ফিরপোর দোকান পাব কোথায়। ওঁরা বিলেতের ডিনার-খাইয়ে জাতের সর্বগ্রাসী মাস্থ্য, কেনু তোমার নাতনির বদনাম করবে। অন্তত ভেটকিমাছ আর ভেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তা হলে কবে আপনার স্থবিধে হবে বলুন।"

"হ্ববিধে আমার কালই হতে পারবে। কিন্তু অচিরা দেবীকে বিপন্ন করতে চাই নে। ঘোর জন্ধলে পাহাড়ে গুহাগহ্বরে আমাকে ভ্রমণে ষেতে হয়। সঙ্গে রাখি থলে ভরে চিঁড়ে, ছড়াকয়েক কলা, বিলিতি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদামও কখনও থাকে। আমি সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন, অচিরা দেবী দই দিয়ে স্বহস্তে মেথে আমাকে থাওয়াবেন, এতে যদি রাজ থাকেন তা হলে কোনো কথা থাকবে না।"

"দাত্ন, বিশাস কোরে। না এ-সব লোককে। তুমি বাংলা মানিকে লিখেছিলে বাঙালির খাছে ভিটেমিনের প্রভাব, সে উনি পড়েছেন, তাই কেবল তোমাকে খ্লি করবার জ্বন্তে চিঁড়েকলার ফর্দ তোমাকে শোনালেন।"

আমি ভাবলুম, মৃশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজে ডাক্তারের লেখা ভিটামিনের তত্ব পড়া কোনোকালে আমার দারা সম্ভব নয়; কিন্তু কর্ল করি কী করে।—বিশেষত উনি যখন উৎফুল্ল হয়ে আমাকে জিজ্ঞানা করলেন, "সেটা পড়েছেন নাকি।"

আমি বললুম, "পড়ি বা না-পড়ি তাতে কিছু আসে যায় না, আসল কথা—"

"আসল কথা, উনি নিশ্চয় জানেন কাল যদি ওঁকে থাওয়াই, তা হলে ওঁর পাতে পশুপকী স্থাবরজক্ম কিছুই বাদ পড়বে না। সেই জন্তে অত নিশ্চিস্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। ওঁর শরীরটার দিকে দেখো না চেয়ে, শুধু শাকায়ে গড়া ব'লে কেউ সন্দেহ করতে পারে? দাহ, তুমি সবাইকেই অত্যস্ত বেশি বিশাস কর, এমনকি, আমাকেও। সেইজন্তে ঠাটা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস করি নে।"

বলতে বলতে ধীরে ধীরে আমর। ওঁদের বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময় হঠাৎ অচিরা বলে উঠল, "এইবার আপনি ফিরে যান বাসায়।"

"কেন, আমি ভেবেছিলুম আপনাদের বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব।"

"ঘর এলোমেলো হয়ে আছে। আপনি বলবেন, বাঙালি মেয়েরা সব অগোছালো। কাল এমন ক'রে সাজিয়ে রাথব যে মেমসাহেবের কথা মনে পড়বে।"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না উক্টর সেনগুপ্ত, অচি বেশি কথা কছে, কিন্তু ওর স্বভাৰ নয় সেটা। এখানে বড়ো নির্জন ব'লে ও জুড়ে রাথে আমার মনকে অনর্গল কথা কয়ে। সেটাই ওর অভ্যেস হয়ে গেছে। ও যথন চুপ করে থাকে তথনই আমার ঘরটা যেন ছম্ছম্ করতে থাকে, আমার মনটাও। ও জানে সে কথা। আমার ভয় করে পাছে ওকে কেউ ভূল বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধ'রে অচিরা বললে, "ব্রুক-না দাত্ন, অত্যস্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যস্ত আনইণ্টারেষ্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "জানেন সেনগুপ্ত, আমার দিদি কিন্তু কথা কইতে জানে, অমন আমি কাউকে দেখি নি।"

"তুমি আমার মতো কাউকে দেখো নি দাতু, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।"

আমি বললুম, "আচার্যদেব, যাবার আগে আমাকে কিন্তু একটা কথা দিতে হবে।"

"আচ্ছা বেশ"।

"আপত্মি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে-মনে ততবার জিভ কাটতে থাকি। আমাকে তুমি যদি বলেন, তা হলে দেটাতেই যথার্থ আপনার স্নেহে সন্মান পাব। এ বাড়িতে আমাকে তুমি-শ্রেণীতে তুলে দিতে আপনার নাতনিও সাহায্য করবেন।"

"সর্বনাশ। আমি সামাগ্য নাতনি, হঠাৎ অত উচুতে নাগাল পাব না, আপনি বড়োলোক। আমি বলি আর-কিছুদিন যাক, যদি ভূলতে পারি আপনার ডিগ্রিধারী রূপ, তা হলে সবই সম্ভব হবে। কিন্তু দাত্ব কথা স্বতন্ত্র। এখনই শুরু করো। দাত্ত, বলো তো, তুমি কাল খেতে এসো, দিদি যদি মাছের ঝোলে হ্বন বেশি দিয়ে ফেলে, তা হলে ভালোমাহ্মের মতো সহু কোরো, বোলো, বাং কী চমৎকার, পাতে আরও একটু দিতে হবে।"

অধ্যাপক সম্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ভাই, আর কিছুকাল আগে যাদ আমার দিদিকে দেখতে, তা হলে বুঝতে পারতে, আদলে ও লাজুক। সেইজন্তে ও যথন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে, তথন জোর করতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাত্ আমাকে কী রকম মধ্র করে শাসন করেন। যেন ইক্ষণণ্ড দিয়ে। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো ম্থরা, তোমার প্রগল্ভতা অত্যস্ত অসহা। আপনি কিন্তু আমাকে ডিক্টেণ্ড করবেন। কী বলবেন, বলুন না।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে ?"

"আপনি জানেন আমার মনের কথা।"

"তা হলে থাক্। এখন বাড়ি যান।"

"একটা কথা বাকি আছে। কাল আপনাদের ওথানে যে নেমস্তর সে আমার নতুন নামকরণের। কাল থেকে নবীনমাধব নাম থেকে লোপ পাবে ডাক্তার সেনগুপ্ত। সুর্থের কাছে আনাগোনা করতে গিয়ে ধ্মকেতুর ষেমন লেজটা যায় উড়ে, মুগুটা থাকে বাকি।"

"তা হলে নামকর্তন বলুন, নামকরণ বলছেন কেন।"

"আচ্ছা, তাই সই।"

এইখানে শেষ হল আমার প্রথম বড়োদিন।

বার্ধক্যের কী প্রশান্ত সৌন্দর্য, কী সৌম্য মূর্তি। চোধছটি যেন আশীর্বাদ করছে।

হাতে একটি পালিশ-করা লাঠি, গলায় শুল্ল পাট-করা চাদর, ধুতি যত্নে কোঁচানো, গায়ে তসরের জ্ঞানা, মাথায় শুল্ল চুল বিরল হয়ে এসেছে, কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্পষ্ট বোঝা যায় এই সাজসজ্জায় এই দিনযাত্রায় নাতনির হাতের শিল্পকার্য। ইনি যে অতিলালনের অত্যাচার সহু করেন, সে কেবল এই মেয়েটিকে খুশি রাখবার জন্তে।

আমার বৈজ্ঞানিক ধবরকে ছাড়িয়ে উঠল, এঁদের ধবর নেওয়া। অধ্যাপকের নাম ব্যবহার করব, অনিলকুমার দরকার। গত জেনেরেশনের কেদ্বিজ য়ুনিভারদিটির পি. এইচ.-ডি. দলের একজন। মাসক্ষেক আগে একটি ঔপনাগরিক কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করে এথানকার স্টেটের একটা পরিত্যক্ত ডাকবাংলা ভাড়া নিয়ে নিজের ধরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন। এইটে হল ইতিহাসের ধ্বড়া, বাকিটুকু বিদ্যারে চিঠি থেকে মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আমার গল্পের আদিপর্ব শেষ হয়ে গেল। ছোটোগল্পের আদি ও অন্তে বেশি ব্যবধান থাকে না। জিনিসটাকে ফলিয়ে বলবার লোভ করব না, ওর স্বভাব নষ্ট করতে চাই নে।

অচিরার সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলার যুগ এল সংক্ষেপেই। সেদিন চড়িভাতি হয়েছিল তনিকা নদীর তীরে।

অধ্যাপক ছেলেমান্থবের মতন হঠাৎ আমাকে জিগ্গেসা করে বসলেন, "নবীন, তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

প্রশ্নটা এতই স্থস্পষ্ট ভাবব্যঞ্জক যে, আর কেউ হলে ওটা চেপে যেত। আমি উত্তর করলুম, "না, এখনও তো হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথাই এড়ায় না। সে বললে, "দাতু, ঐ এথনও শব্দটা সংশয়গ্রস্ত কন্তাকর্তাদের মনকে সাস্থনা দেবার জন্তে। ওর কোনো যথার্থ মানে নেই।"

"একেবারে মানে যে নেই, এ কথা নিশ্চিত স্থির করলেন কী ক'রে।"

"এটা গণিতের প্রব্লেম— তাও হাইয়ার ম্যাথ ্মাটিক্স্ বললে যা বোঝায়, তা নয়।
পূর্বেই শোনা গেছে, আপনি ছত্রিশ বছরের ছেলেমায়্ম। হিসেব করে দেখলুম, এর মধ্যে
আপনার মা অস্তত পাঁচসাতবার আপনাকে বলেছেন, 'বাবা, ঘরে বউ আনতে চাই।'
আপনি বলেছেন, 'তার আগে চাই লোহার সিন্দুকে টাকা আনতে'। মা চোথের
জল মুছে চুপ করে রইলেন। তারপরে ইতিমধ্যে আপনার আর-সব হয়েছে, কেবল
কাঁসি ছিল বাকি। শেষকালে এখানকার রাজসরকারে যথন মোটা মাইনের পদ

জুটল, মা আবার বললেন, 'বাবা, এবার বিয়ে করতে হবে, আমার আর কদিন বা সময় আছে।' আপনি বললেন, 'আমার জ্বারন আর আমার সায়ান্স এক, দে আমি দেশকে উৎসর্গ করব। আমি কোনোদিন বিয়ে করব না।' হতাশ হয়ে আবার তিনি চোথের জল মুছে বদে আছেন। আপনার ছত্রিশ বছর বয়দের গণিতফল গণনা করতে আমার গণনায় ভূল হয়েছে কি না বলুন, সত্যি করে বলুন।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা কওয়। বিপদজনক। কিছুদিন আগেই একটা ব্যাপার ঘটেছিল। প্রশঙ্গক্তমে অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশে মেয়েদের আপনার। পান সংসারের সঙ্গিনীরূপে। সংসারে যাদের দরকার নেই, এদেশের মেয়েরাও তাদের কাছে অনাবগ্রক। কিন্তু বিলেতে যারা বিজ্ঞানের তপস্বী, তাদের তো উপযুক্ত তপস্বিনী জোটে, যেমন ছিল অধ্যাপক কুরির সধর্মিণী মাদাম কুরি। সে-রকম কোনো মেয়ে আপনি সে দেশে থাকতে পান নি?" মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনের কথা। একসঙ্গে কাজ করেছি লগুনে থাকতে। এমনকি, আমার একটা রিসর্চের বইয়ে আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামও জড়িত ছিল। মানতে হল কথাটা। অচিরা বললে, "তাঁকে আপনি বিয়ে করলেন না কেন। তিনি কি রাজি ছিলেন না।"

আবার মানতে হল, "হাঁ, প্রস্তাব তাঁর দিক থেকেই উঠেছিল।"

"তবে ?"

"আমার কাজ যে ভারতবর্ষের। শুধু সে তো বিজ্ঞানের নয়।"

"অর্থাৎ ভালোবাদার দফলতা আপনার মতো দাধকের কামনার জিনিদ নয়। মেয়েদের জীবনের চরম লক্ষ্য ব্যক্তিগত, আপনাদের নৈর্ব্যক্তিক।"

এর জবাবটা হঠাং মুখে এল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অচিরা বললে, "বাংলা সাহিত্য আপনি বোধ হয় পড়েন না। কচ ও দেবধানী ব'লে একটা কবিতা আছে। তাতে ঐ কথাই আছে, মেয়েদের ব্রত হচ্ছে পুরুষকে বাধা, আর পুরুষদের ব্রত সে-বাঁধন কাটিয়ে অমরলোকের রান্তা বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবধানীর অম্বরোধ এড়িয়ে, আপনি কাটিয়ে এসেছেন মায়ের অম্বনয়। একই কথা। মেয়েপুরুষের এই চিরকালের ছন্দে আপনি জয়ী হয়েছেন। জয় হোক আপনার পৌরুষের। কাঁছ্ক মেয়েরা, সে-কায়া আপনারা নিন পূজার নৈবেতা। দেবতার উদ্দেশে আসে নিবেত, কিন্তু দেবতা থাকেন নিরাসক্ত।"

অধ্যাপক এই আলোচনার মূল লক্ষ্য কিছুই বুঝলেন না। সগর্বে বললেন, "দিদির মূথে গভীর সভ্য কেমন বিনা চেষ্টায় প্রকাশ পায়, বাইরের লোকে শুনলে মনে করবে—"

তাঁর কেবলই ভয়, বাইরের লোক তাঁর নাতনিকে ঠিক ব্রতে পারবে না। অচিরা বললে, "বাইরের লোক মেয়েদের জ্বেচামি সইতে পারে না, তাদের কথা তুমি ভেবে। না। তুমি আমাকে ঠিক ব্রবেট হল।"

অচিরা খুব বড়ো কথাও বলে থাকে হাসির ছলে, কিছু আজ সে কী গন্তীর।
আমার একটা কথা আন্দাজে মনে হল, ভবতোষ ওকে ব্রিয়েছিল যে, সে যে
ভারতসরকারের উচ্চ গগনের জ্যোতির্লোক থেকে বধু এনেছে, তারও লক্ষ্য খুব উচ্চ
এবং নিঃস্বার্থ। ব্রিটিশ রাষ্ট্রশাসনের ভাণ্ডার হতেই সে শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে
দেশের কাজে লাগাতে। এত সহজ নয় অচিরাকে ছলনা করা। সে যে ভোলে নি,
ভার প্রমাণ রয়ে গেছে সেই বিখণ্ডিত চিঠিব খামটা থেকেই।

অচিরা আবার বললে, "দেবখানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন, নবীনবাবু ?"

"না।"

"বলেছিল, 'তোমার জ্ঞানসাধনার ধন তুমি নিজে ব্যবহার করতে পারবে না, অন্তকে দান করতে পারবে।' আমার কাছে কথাটা আশ্চর্য বোধ হয়। যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত কেউ য়ুরোপকে, তা হলে সে বেঁচে যেত। বিথের জ্ঞিনিসকে নিজের জ্ঞিনিসের মতো ব্যবহার করেই ওরা লোভের তাড়ায় মরছে। সত্যি কি না বলো, দাছ্ "

"খুব সত্যি। কিন্তু আশ্চর্ষ এই, এত কথা তুমি কী করে ভাবলে।"

"নিজগুণে একটুও নয়। ঠিক এইরকম কথা তোমার কাছে অনেকবার শুনেছি। তোমার একটা মহদ্গুণ আছে, ভোলানাথ তুমি, কখন্ কী বল, সমস্ত ভূলে যাও। চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভয় থাকে না।"

আমি বললুম, "চুরিবিছা বড়ো বিছা। বিছায় বল, রাষ্ট্রেই বল, বড়ো বড়ো সম্রাট বড়ো বড়ো চোর। আদল কথা, তারাই ছিঁচকে চোর ছাপ মারবার পূর্বেই যারাধরা পড়ে।"

অচিরা বললে, "ওঁর কত ছাত্র ওঁর মুথের কথা থাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাদের লেখা পড়ে আশ্বর্ধ হয়ে প্রশংসা করেন। জানতেই পারেন না, নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। আমার ভাগ্যে এ প্রশংসা প্রায়ই জোটে; নবীনবাবুকে জিজ্ঞানা করলেই উনি কর্ল করবেন, আমার ওরিজিঞালিটির কথা থাতায় লিখতে শুরু করেছেন, যে-খাতায় তাদ্রপ্রস্থার নোট রাখেন। মনে আছে দাত্ব, অনেকদিনের কথা, যখন কলেজে ছিলে, আমাকে কচ ও দেবযানীর কবিতা শুনিয়েছিলে? সেইদিন

থেকে আমি পুরুষের উচ্চ গৌরব মনে-মনে মেনেছি, কক্খনো ম্থে স্বীকার করিনে।"

"কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথায় আমি মেয়েদের গৌরবের লাঘব করি নি।"

"তুমি করবে? তুমি যে মেয়েদের অন্ধ ভক্ত, তোমার মূখের তবগান ভানে মনে-মনে হাসি। মেয়েরা নির্লজ্ঞ হয়ে সব মেনে নেয়। সন্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

সেদিন এই যে কথাবার্তা হয়ে গেল, এ নেহাত হাস্তালাপ নয়। এর মধ্যে ছিল যুদ্ধের স্ট্রনা। অচিরার স্বভাবের হুটো দিক ছিল, আর তার ছিল হুটো আশ্রয়। এক ছিল তাদের নিজেদের বাড়ি, আর ছিল সেই পঞ্চবটী। ওর সঙ্গে যথন আমার বেশ সহজ্ব সম্বন্ধ হয়ে এসেছে, তথন স্থির করেছিলুম, ঐ পঞ্চবটীর নিভূতে হাসিকোতুকের ছলে আমার জীবনের সভসংকটের কথা কোনো রকম করে তুলব এবং নিষ্পত্তির দিকে নিয়ে যাব। কিন্তু ওখানে পথ বন্ধ। আমাদের পরিচয়ের প্রথম দিনে প্রথম কথা যেমন মূথে আসছিল না, তেমনি এখানে ষে-অচিরা আছে তার কাছে প্রথম কথা নেই। মোকাবিলায় ওর চরম মনের কথায় পৌছবার কোনো উপায় খুঁজে পাই নে। ওর ঘরের কাছে ওর সহাস্থ্যুথরতা রোধ করে দেয় আমার তরফের এক পা অগ্রগতি। আর ওর নিভৃত বনচ্ছায়ায় আমার সমস্ত চাঞ্চল্য ঠেকিয়ে রেখেছে নির্বাক নিঃশন্দতায়। কোনো-কোনোদিন ওদের ওথানে চায়ের নিমন্ত্রণসভার একটা কোনো দীমানায় মন খোলবার স্থোগ পাওয়া যায়, অচিরা ব্রতে পারে আমি বিপদমগুলীর কাছাকাছি আসছি, সেইদিনই ওর বাক্যবাণবর্ষণের অবিরলতা অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠে। একটুও ফাঁক পাই নে, আর আবহাওয়াও হয়ে ওঠে প্রতিকৃল। আমার মন হয়েছে অত্যন্ত অশান্ত, কাজের বাধা এমনি ঘটছে যে, আমি লজ্জা পাচ্ছি মনে-মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে আমার বিদর্চবিভাগে আরও কিছু টাকা মঞ্জুর করে নেবার প্রস্তাব আছে, তারই সমর্থক রিপোর্ট অর্ধেকের বেশি লেখা হয় নি। ইতিমধ্যে ক্রোচের এস্থেটিক্স সম্বন্ধে আলোচনা রোজ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি। বিষয়টা সম্পূর্ণ আমার উপলব্ধির এবং উপভোগের বাইরে—দেকথা অচিরা নিশ্চিত জানে। দাতুকে উৎসাহিত করে আর মনে-মনে হাসে। সম্প্রতি চলছে Behaviourism সম্বন্ধে যত বিৰুদ্ধ যুক্তি আছে, তার ব্যাখ্যা। এই তত্বালোচনার শোচনীয়তা হচ্ছে এই যে, **অচিরা এই সময়টাতে ছুটি নিয়ে বাগানের কাজে চলে যায়, বলে, 'এ দব তর্ক পূর্বেই** খনেছি।' আমি বোকার মতো বলে থাকি, মাঝে-মাঝে দরজার দিকে তাকাই।

একটা স্থবিধে এই বে, অধ্যাপক জিজ্ঞাস। করেন না— তর্কের কোনো একটা ছুক্কহ গ্রন্থিতে পারছি কি না। তাঁর মনে হয় সমস্তই জলের মতো বোঝা যায়।

কিন্তু আর তো চলবে না, কোনো ছিন্তে আদল কথাটা পাড়তেই হবে। পিক্নিকের এক অবকাশে অধ্যাপক যথন পোড়ো মন্দিরের সিঁড়িটাতে বদে নব্য কেমিট্রির নতুন-আমদানির বই পড়ছিলেন, বেঁটে আবলুস গাছের ঝোপের মধ্যে ব'সে অচিরা হঠাৎ আমাকে বললে, "এই চিরকালের বনের মধ্যে যে একটা অন্ধ প্রাণের শক্তি আছে, ক্রমেই তাকে আমার ভয় করছে।"

আমি বললুম, "আশ্চর্য, ঠিক এইরকমের কথা সেদিন আমি ভায়ারিতে লিপেছি।" অচিরা বলে চলল, "পুরনো ইমারতের কোনো-একটা ফাটলে লুকিয়ে লুকিয়ে অশথের একটা অঙ্কর ওঠে, তার পরে শিকড়ে শিকড়ে জড়িয়ে ধ'রে তার সর্বনাশ করে, এও তেমনি। দাত্র সঙ্গে এই কথাটাই হচ্ছিল। দাত্ বলছিলেন, 'লোকালয় থেকে বছদিন একাস্ত দ্বে থাকলে মানবচিত্ত প্রকৃতির প্রভাবে ত্র্বল হতে থাকে, প্রবল হয়ে ওঠে আদিম প্রাণপ্রকৃতির প্রভাব।' আমি বললুম 'এ রকম অবস্থায় কী করা যায়।' তিনি বললেন, 'মায়্ষের চিত্তকে আমরা তো সঙ্গে করে আনতে পারি— ভিড়ের চেয়ে নির্জনে তাকে বরঞ্চ বেশি ক'রে পাই, এই দেখো-না আমার বইগুলি।' দাত্র পক্ষে বলা সহজ, কিন্তু স্বাইকে এক ওয়ুধ থাটে না। আপনি কী বলেন।"

আমি বললুম, "আচ্ছা, বলব। আমার কথাটা ঠিকমতো বুঝে দেখবেন। আমার মত এই যে, এই রকম জারগার এমন একজন মাহুষের সঙ্গ সমস্ত অস্তর বাহিরে পাওরা চাই, যার প্রভাব মানবপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ অন্ধশক্তির কাছে কেবলই হার ঘটতে থাকবে। আপনি যদি সাধারণ মেয়েদের মতো হতেন, তা হলে আপনার কাছে সত্য কথা শেষপর্যস্ত স্পষ্ট করে বলতে মুথে বাধত।"

ष्ठिता वलाल, "वलून ष्यांभनि, दिशा कदावन ना।"

বললুম, "আমি সায়ণ্টিন্ট, যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা ইম্পার্সোনাল ভাবে বলব। আপনি একদিন ভবতোধকে অত্যস্ত ভালোবেসেছিলেন। আজও কি আপনি তাঁকে তেমনি ভালোবাসেন।"

"আচ্ছা, মনে করুন, বাসি নে।"

"আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।"

"তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই ভীষণ অন্ধশক্তি। সেইন্দক্তে আমি এই শ্বরে আসাকে শ্রন্ধা করি নে, লক্ষা গাই।" "কেন করেন না।"

"দীর্ঘকালের প্রয়াসে মাছ্য চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গ'ড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার বে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।"

"ভালোবাসাকে আপনি এমন ক'রে গঞ্জনা দিচ্ছেন নারী হয়ে ?"

"নারী বলেই দিচ্ছি। ভালোবাসার আদর্শ আমাদের পূজার জিনিস। তাকেই বলে সতীত্ব। সতীত্ব একটা আদর্শ। এ জিনিসটা বনের প্রকৃতির নয়, মানবীর। এ নির্জনে এতদিন সেই আদর্শকে আমি পূজা করছিল্ম সকল আঘাত সকল বঞ্চনা সত্ত্বেও। তাকে রক্ষা করতে না পারলে আমার শুচিতা থাকে না।"

"আপনি শ্রদ্ধা করতে পারেন ভবতোষকে ?"

"না।"

"তার কাছে যেতে পারেন ?"

"না। কিন্তু সে আর আমার দেই জীবনের প্রথম ভালোবাদা, এক নয়। এখন আমার কাছে দেই ভালোবাদ। ইম্পার্দোনাল। কোনো আধারের দরকার নেই।"

"ভালো বুঝতে পারছি নে।"

"আপনি ব্রতে পারবেন না। আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের— উচ্চতম শিথরে সে জ্ঞান ইম্পার্দোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়— যা কিছু বাহিক, যা দেখা যায়, ছোঁওয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে তার সেই ভালোবাদার আদর্শ যা অবাঙ্মনসোগোচরঃ। অর্থাং ইম্পার্দোনাল।"

আমি বললুম, "দেখুন, তর্ক করবার সময় আর নেই। এখানকার কাগজে বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমার এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে। অ্যাসিস্টেও জিয়লজিন্ট লিখেছেন, এখান থেকে আরও কিছু দূরে সন্ধানের কাজ আরম্ভ করতে হবে, কিন্তু—"

"কেন গেলেন না।"

. "আপনার কাছ থেকে—"

"আমার কাছ থেকে শেষ কথাটা শুনতে চান, প্রথম কথাটা পূর্বেই আদায় করা হয়েছে।"

"হা, ঠিক তাই।"

"তা হলে কথাটা পরিষার করে বলি। আমার ঐ পঞ্চবটীর মধ্যে ব'দে আপনার অগোচরে কিছুকাল আপনাকে দেখেছি। সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন, মানেন নি প্রথব রৌদ্রের তাপ। কোনো দরকার হয় নি কারও সঙ্গের। এক-একদিন মনে ২৫।১৮ হয়েছে হতাশ হয়ে গেছেন, ষেটা পাবেন নিশ্চিত করেছিলেন সেটা পান নি। কিন্তু তার পরদিন থেকেই আবার অক্লান্ত মনে খেঁাড়াখু ড়ি চলেছে। বলিষ্ঠ দেহকে বাহন ক'রে বলিষ্ঠ মনের যেন জয়যাত্রা চলছে। এমনতরো বিজ্ঞানের তপদী আমি আর কখনও দেখি নি। বিধেকে ভক্তি করেছি।"

"এখন বুঝি—"

"না, বলি শুফুন। আমার দক্ষে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই তুর্বল হল দেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাব্দে বাধা পড়তে লাগল। তথন ভয় হল নিজেকে, এই নারীকে। ছি ছি, কী পরাজয়ের বিষ এনেছি আমার মধ্যে। এই তো আপনার দিকের কথা, এখন আমার কথাটা বলি। আমারও একটা সাধনা ছিল, সেও তপস্তা। তাতে আমার জীবনকে পবিত্র করবে, উজ্জ্বল করবে, এ আমি নিশ্চয় জানতুম। দেখলুম ক্রমেই পিছিয়ে যাছি-— যে-চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসেছিল তার প্রেরণা এই ছায়াছয় বনের নিখাদের ভিতর থেকে, সে আদিম প্রাণের শক্তির। মাঝে-মাঝে এখানকার রাক্ষনী রাত্রির দারা আবিষ্ট হয়ে মনে হয়েছে, একদিন আমার দাত্র কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে ব্রি এমন প্রবৃত্তিরাক্ষদ আছে। তার বিশ হাত দিনে দিনে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তথনই বিছানা ফেলে ছুটে গিয়ে ব্রনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আমি স্থান করেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিলে, "দাতু।"

অধ্যাপক তাঁর পড়া ফেলে রেথে কাছে এদে মধুর স্নেহে বললেন, "কী দিদি।"

"তুমি দেদিন বলছিলে না, মাহুষের সত্য তার তপস্থার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে ?— তার অভিব্যক্তি বয়োলজির নয়।"

"হাঁ, তাই তো আমি বলি। পৃথিবীতে বর্বর মাহ্নর জন্তর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্থার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মাহ্নর। আরও তপস্থা সামনে আছে, আরও ছুলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে দে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতাতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিশ্বতে, মাহ্নের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

"দাত্ন, এইবার তোমার আমার কথাটা চুকিয়ে দিই। কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়ে বলনুম, "তা হলে আমি যাই।"

"না, আপনি বহুন। দাছু, তোমার সেই কলেজের যে অধ্যক্ষণদ তোমার ছিল, সেটা আবার থালি হয়েছে। সেকেটরি খুব অহুনয় ক'রে তোমাকে লিথেছেন সেই পদ ফিরে মিতে। তুমি আমাকে সব চিঠি দেখাও, কেবল এই চিঠিটাই দেখাও নি। তাতেই তোমার ত্রভিদন্ধি দলেহ করে ঐ চিঠিটা চুরি করে দেখেছি।"

"আমারই অন্তায় হয়েছিল।"

"কিচ্ছু অস্তায় হয় নি। আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আদন থেকে নীচে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই আছি।"

"की वलाइ मिमि।"

"পত্যি কথাই বলছি। বিশ্বন্ধগৎ না থাকলে বিধাতার হাত খালি হয়, ছাত্র না থাকলে তোমার তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইম্মুলমাস্টারি করেছি কিনা তাই—"

"তুমি আবার ইস্থলমান্টার! তুমি born teacher, তুমি আচার্য। তোমার জ্ঞানের সাধনা নিজের জন্মে নয়, অন্তকে দানের জন্মে। দেখেন নি নবীনবাব্, মাথায় একটা আইডিয়া এলে আমাকে নিয়ে পড়েন, দয়ামায়া থাকে না; বারো আনা ব্রতে পারি নে; নইলে আপনাকে নিয়ে বদেন, সে আরো শোচনীয় হয়ে ওঠে। আপনার মন যে কোন্ দিকে, ব্রতেই পারেন না, ভাবেন বিশুদ্ধ জ্ঞানের দিকে। দাহু, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই, কিন্তু বাছাই করে নিতে ভুলো না।" •

অধ্যাপক বললেন, "ছাত্রই তে। শিক্ষককে বাছাই করে, গরন্ধ তো তারই।"

"আছা, সে-কথা পরে হবে। সম্প্রতি আমার চৈতন্ত হয়েছে, যিনি শিক্ষক তাঁকে গ্রন্থকীট ক'রে তুলছি। এমনি ক'রে তপস্তা ভাত্তি নিজের অন্ধ গরজে। সে কাজ তোমাকে নিতে হবে, এখনই ষেতে হবে সেখানে ফিরে।"

অধ্যাপক হতবৃদ্ধির মতো অচিরার মৃথের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "ও, ব্বেছি, তুমি ভাবছ আমার কী গতি হবে। আমার গতি তুমি। ভোলানাথ, আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তা হলে দিদিমা দি সেকেণ্ডের আমদানি করতে হবে, তোমার লাইত্রেরি বেচে তাঁর গয়না বানিয়ে দেবে, আমি দেব লম্বা দৌড়। অত্যম্ভ অহংকার না বাড়লে এ কথা তোমাকে মানতেই হবে, আমাকে না হলে একদিনও তোমার চলে না। আমার অয়পস্থিতিতে পনেরই আস্বিনকে পনেরই অক্টোবর ব'লে তোমার ধারণা হয়, যেদিন বাড়িতে তোমার সহযোগী অধ্যাপকের নিমস্তয়, সেইদিনই লাইত্রেরিঘরে দরজা বদ্ধ ক'রে নিদারুল একটা ইকোয়েশন ক্ষতে লেগে যাও। গাড়িতে চ'ড়ে ড্রাইভরকে যে-ঠিকানা দাও সে ঠিকানায় আজও বাড়ি তৈরি হয় নি। নবীনবার্ মনে করছেন আমি অত্যুক্তি করছি।"

আমি বলল্ম, "একেবারেই না। কিছুদিন তো ওঁকে দেখছি, তার থেকেই অসন্দিগ্ধ বুঝেছি, আপনি যা বলছেন তা খাঁটি সত্য।"

"আজ এত অলুক্ষণে কথা তোমার মৃথ দিয়ে বেরুচ্ছে কেন। জান নবীন, এই রকম যা-তা বলবার উপদর্গ ওর দপ্তাতি দেখা দিয়েছে।"

"পব লক্ষণ শাস্ত হয়ে যাবে, তুমি চলো দেখি তোমার কাজে। নাড়ি আবার ফিরে আসবে। থামবে প্রলাপ-বকুনি।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার কী পরামর্শ নবীন।"

উনি পণ্ডিত মান্থ্য ব'লেই জিয়লজিন্টের বৃদ্ধির 'পরে ওঁর এত শ্রন্ধা। আমি একটুক্ষণ শুদ্ধ থেকে বললুম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রণাম করলে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হঠে গেলুম। অচিরা বললে, "সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায়, নিলুম। যাবার আগে আর কিন্তু দেখা হবে না।"

ष्यधार्यक षाक्तर्य द्वारा वनत्नन, "रम की कथा निनि।"

"দাছ, তুমি অনেক কিছু জান, কিন্তু অনেক কিছু দম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমার বুদ্ধি অনেক বেশি, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করে নিয়ো।"

আমি পদধ্লি নিম্নে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বুকে আলিঙ্গন ক'রে ধরে বললেন, "আমি জানি সামনে তোমার কীর্তির পথ প্রশস্ত।"

এইখানে আমার ছোটো গল্প ফুরল। তার পরেকার কথা জিয়লজিস্টের। বাড়ি ফিরে গিয়ে কাজের নোট এবং রেকর্ডগুলো আবার খুললুম। মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল— ব্যালুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ ক'রে বারান্দায় এসে বোধ হল— খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।

8. 3 .. 93

অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৬

## न्यावदत्रवित

5

নন্দকিশোর ছিলেন লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি থেকে পাশ কর। এঞ্জিনিয়ার। যাকে সাধুভাষায় বল। যেতে পারে দেদাপ্যমান ছাত্র অর্থাৎ ব্রিলিয়াণ্ট, তিনি ছিলেন তাই। স্থূল থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার তোরণে তোরণে ছিলেন প্য়ল। শ্রেণীর সওয়ারী।

ওঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, ওঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু ওঁর অর্থসম্বল ছিল আঁটমাপের।

বেলওয়ে কোম্পানির ছুটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি চুকে পড়তে পেরেছিলেন। ও-কাজের আয়ব্যয়ের বাড়তি-পড়তি বিস্তর, কিন্তু দৃষ্টাস্কটা নাধু নয়। এই ব্যাপারে যখন তিনি ডানহাত বাহাত ছুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করেছিলেন তখন তাঁর মন খুঁতখুঁত করে নি। এ সব কাজের দেনাপাওনা নাকি কোম্পানি নামক একটা আ্যাবন্টাক্ট সন্তার সঙ্গে জড়িত, সেইজ্নে কোনো ব্যক্তিগত লাভলোকসানের তহবিলে এর পীড়া পৌছয় না।

ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওঁকে জীনিয়দ বলত, নিথুঁত হিদাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক তাঁর জোটে নি। নীচের দরের বিলিতি কর্মচারী প্যাণ্টের তুই ভরা-পকেটে হাত গুঁজে যখন পা ফাঁক করে 'হালো মিন্টার মল্লিক' ব'লে ওঁর পিঠ-থাবড়া দিয়ে কর্তাত্বি করত তখন ওঁর ভালো লাগত না। বিশেষত যখন কাজের বেলা ছিলেন উনি, আর দামের বেলা আর নামের বেলা ওরা। এর ফল হয়েছিল এই যে, নিজের গ্রায্য প্রাণ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার ফলি জানতেন ভালো করেই।

পাঁওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে নন্দকিশোর কোনোদিন বার্গিরি করেন নি। থাকতেন শিকদারপাড়া গলির একটা দেড়তলা বাড়িতে। কারথানাঘরের দাগ-দেওয়া কাপড় বদলাবার ওঁর সময় ছিল না। কেউ ঠাট্টা করলে বলতেন, 'মজুর মহারাজের তকমা-পরা আমার এই সাজ।'

কিন্ত বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্তে বিশেষ করে তিনি বাড়ি বানিয়েছিলেন খুব মন্ত। এমন মশগুল ছিলেন নিজের শথ নিয়ে যে, কানে উঠত না লোকেরা বলাবলি করছে, এত বড়ো ইমারতটা যে আকাশ ফুঁড়ে উঠল— আলাদিনের প্রদীপটা ছিল কোথায়।

একরকমের শধ মাহ্যকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো, হঁশ থাকে না বে লোকে সন্দেহ করছে। লোকটা ছিল স্প্রেছাড়া, ওঁর ছিল বিজ্ঞানের পাগলামি। ক্যাটালগের তালিকা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর সমস্ত মনপ্রাণ চৌকির ঘুই হাতা আঁকড়ে ধরে উঠত থেঁকে থেঁকে। জর্মনি থেকে আমেরিকা থেকে এমন-সব দামী দামী যন্ত্র আনাতেন যা ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো বিশ্ববিত্যালয়ে মেলে না। এই বিত্যালোভীর মনে সেই তো ছিল বেদনা। এই পোড়াদেশে জ্ঞানের ভোজের উচ্ছিষ্ট নিয়ে সন্তা দরের পাতা পাড়া হয়। ওদের দেশে বড়ো বড়ো যন্ত্র ব্যবহারের যে হুযোগ আছে আমাদের দেশে না থাকাতেই ছেলেরা টেক্সটব্রকের শুকনো পাতা থেকে কেবল এঁটোকাটা হাতড়িয়ে বেড়ায়। উনি হেঁকে উঠে বলতেন, ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে। ছেলেদের জন্মে বিজ্ঞানের বড়ো রাস্তাটা খুলে দিতে হবে বেশ চওড়া ক'রে, এই হল ওঁর পণ।

তৃমূল্য যন্ত্র যত সংগ্রহ হতে লাগল, ওঁর সহকর্মীদের ধর্মবোধ ততই অসহ হয়ে উঠল। এই সময়ে ওঁকে বিপদের মৃথ থেকে বাঁচালেন বড়োসাহেব। নন্দকিশোরের দক্ষতার উপর তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা ছিল। তা ছাড়া রেলওয়ে কাজে মোটা মোটা মুঠোর অপসারণদক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর জানা ছিল।

চাকরি ছাড়তে হল। সাহেবের আহ্নক্ল্যে রেল-কোম্পানির পুরনো লোহালক্কড় সন্তা দামে কিনে নিয়ে কারখানা ফেঁদে বসলেন। তখন মুরোপের প্রথম যুদ্ধের বাজার সরগরম। লোকটা অসামান্ত কৌশলী, সেই বাজারে নতুন নতুন খালে নালায় তাঁর ম্নফার টাকায় বান ডেকে এল।

এমনসময় আর-একটা শথ পেয়ে বসল ওঁকে।

এক সময়ে নন্দকিশোর পাঞ্চাবে ছিলেন তাঁর ব্যাবদার তাগিদে। সেখানে জুটে গেল তাঁর এক দলিনী। সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন, বিশ বছরের মেয়েটি ঘাগরা ছলিয়ে অসংকোচে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত— জলজলে তার চোখ, ঠোটে একটি হাসি আছে, যেন শান-দেওয়া ছুরির মতো। সে ওঁর পায়ের কাছে ঘেঁসে এসে বললে, "বাবুজি, আমি কয়দিন ধরে এখানে এসে ঘ্'বেলা তোমাকে দেখছি। আমার ভাজক লেগে গেছে।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কেন, এথানে তোমাদের চিড়িয়াথানা নেই নাকি।" সে বললে, "চিড়িয়াথানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে। আমি তাই মাহুব খুঁজছি।"

"খুঁজে পেলে ?"

নন্দকিশোরকে দেখিয়ে বললে, "এই তো পেয়েছি।" নন্দকিশোর হেসে বললেন, "কী গুণ দেখলে বলো দেখি।"

ও বললে, "এখানকার বড়ো বড়ো সব শেঠজি, গলায় মোটা সোনার চেন, হাতে হীরার আংটি, তোমাকে বিরে এসেছিল—ভেবেছিল বিদেশী, বাঙালি, কারবার বোঝে না। শিকার জুটেছে ভালো। কিন্তু দেখলুম তাদের একজনেরও ফন্দি খাটল না। উলটে ওরা তোমারই ফাঁসকলে পড়েছে। কিন্তু তা ওরা এখনও বোঝে নি, আমি ব্ঝে নিয়েছি।"

নন্দকিশোর চমকে গেল কথা খনে। বুঝলে একটি চিজ বটে— সহজ্ঞ নয়।

মেয়েটি বললে, "আমার কথা তোমাকে বলি, তুমি শুনে রাখো। আমাদের পাড়ায় একজন ডাকসাইটে জ্যোতিষী আছে। সে আমার কুষ্টি গণনা করে বলেছিল, একদিন ত্নিয়ায় আমার নাম জাহির হবে। বলেছিল আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে।"

নন্দকিশোর বললে, "বল কী। শয়তানের ?"

মেয়েটি বললে, "জানো তো বাব্জি, জগতে সব চেয়ে বড়ো নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দে করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। জামাদের বাবা বোম্ভোলানাথ ভোঁ হয়ে থাকেন। তাঁর কর্ম নয় সংসার চালানো। দেখো-না, সরকার বাহাত্ব শয়তানির জোরে ত্নিয়া জিতে নিয়েছে, খুন্টানির জোরে নয়। কিন্তু ওরা খাঁটি, তাই রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছে। যেদিন কথার খেলাপ করবে, সেদিন ঐ শয়তানেরই কাছে কানমলা খেয়ে মরবে।"

নন্দকিশোর আশ্চর্য হয়ে গেল।

মেয়েটি বললে, "বাবু, রাগ কোরো না। তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেকা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

नम्किर्भात दरम वनात, "की कताल हाव।"

"দেনার দায়ে আমার আইমার বাড়িঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে সেই দেনা শোধ করে দিতে হবে।"

"কত টাকা দেনা তোমার।"

ঁ"শাত হাজার টাকা।"

নন্দকিশোরের চমক লাগল, ওর দাবির সাহস দেখে। বললে, "আচ্ছা আমি দিয়ে দেব, কিন্তু তার পরে ?"

"তার পরে আমি তোমার সঙ্গ কথনও ছাড়ব না।"

"কী করবে তুমি।"

"দেখৰ, ষেন কেউ ভোমায় ঠকাতে না পারে আমি ছাড়া।"

নন্দকিশোর হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, রইল কথা, এই পরো আমার আংটি।" ক্টিপাথর আছে ওঁর মনে, তার উপরে দাগ পড়ল একটা দামী ধাতুর। দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝক্ ঝক্ করছে ক্যারেক্টরের তেজ— বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই। নন্দকিশোর অনায়াসে বললে, 'দেব টাকা'— দিলে সাত হাজার বুড়ী আইমাকে।

মেয়েটিকে ডাকত সবাই সোহিনী ব'লে। পশ্চিমী ছাঁদের স্থকঠোর এবং স্থনর তার চেহারা। কিন্তু চেহারায় মন টলাবে, নন্দকিশোর সে জাতের লোক ছিলেন না। যৌবনের হাটে মন নিয়ে জুয়ো খেলবার সময়ই ছিল না তাঁর।

নন্দকিশোর ওকে যে-দশা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেট। খুব নির্মল নয়, এবং নিভ্ত নয়। কিন্তু ঐ একরোখা একগুঁয়ে মাহুষ সাংসারিক প্রয়োজন বা প্রথাগত বিচারকে গ্রাহ্ম করতেন না। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করত, বিয়ে করেছ কি। উত্তরে শুনত, বিয়েটা খুব বেশি মাত্রায় নয়, সহ্মতো। লোকে হাসত যথন দেখত, উনি স্ত্রীকে নিজের বিশ্বের ছাঁচে গড়ে তুলতে উঠেপড়ে লেগে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করত, "ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।" নন্দ বলতেন, "না, ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।" বলত, "আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।"

"দে কী হে।"

"স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই তুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।"

ŧ

নন্দকিশোর মারা গেলেন প্রোঢ় বয়সে কোন্-এক ত্ঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে।

সোহিনী সমস্ত কারবার বন্ধ করে দিলে। বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে থাবার ব্যাবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদ ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাচ নিতে লাগল ব্ঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ার। সেটাডে তাঁর অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্থার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দুর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।

ওদের একটি মেয়ে আছে, তার নামকরণ হয়েছিল নীলিমা। মেয়ে য়য়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে— নীলা। কেউ না মনে করে, বাপ-মা মেয়ের কালো রঙ দেখে একটা মোলায়েম নামের তলায় সেই নিন্দেটি চাপা দিয়েছে। মেয়েটি একেবারে ফুট্ফুটে গৌরবর্ণ। মা বলত, ওদের পূর্বপুক্ষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল— মেয়ের দেহে ফুটেছে কাশ্মীরী খেতপল্লের আভা, চোখেতে নীলপল্লের আভাস, আর চুলে চমক দেয় যাকে বলে পিঞ্চলবর্ণ।

মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে কুলশীল জাতগুষ্টির কথা বিচার করবার রাস্তা ছিল না।
একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেলকি। অল্প বয়সের
মাড়োয়ারি ছেলে, তার টাকা পৈতৃক, শিক্ষা এ কালের। অকস্মাৎ সে পড়ল এসে
অনন্দের অলক্ষ্য ফাঁদে। নীলা একদিন গাড়ির অপেক্ষায় ইস্থলের দরজার কাছে ছিল
দাঁড়িয়ে। সেই সময় ছেলেটি দৈবাৎ তাকে দেখেছিল। তার পর থেকে আরও কিছুদিন
ঐ রাস্তায় সে বায়ুসেবন করেছে। স্বাভাবিক জীবৃদ্ধির প্রেরণায় মেয়েটি গাড়ি আসবার
বেশ কিছুক্ষণ পূর্বেই গোটের কাছে দাঁড়াত। কেবল সেই মাড়োয়ারি ছেলে নয়, আরও
ছ্চার সম্প্রদায়ের যুবক ঐথানটায় অকারণ পদ্যারণার চর্চা করত। তার মধ্যে ঐ
ছেলেটিই চোথ বুজে দিল ঝাঁপ ওর জালের মধ্যে। আর ফিরল না। সিভিল মতে
বিয়ে করলে সমাজের ওপারে। বেশি দিনের মেয়াদে নয়। তার ভাগ্যে বধৃটি এল
প্রথমে, তার পরে দাপতারে মাঝ্যানটাতে দাঁড়ি টানলে টাইফয়েড, তার পরে মৃক্তি।

স্টিতে অনাস্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জালাম্থীর অয়িচাঞ্চল্য। মন উদ্বিয় হয়। খ্ব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিত্বীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাপো। মুঝের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বদ্ধ। বদ্ধুত্রপ্রাসিনীয়া নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধ্গদ্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীয় ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা বায় উৎক্ষিত মেয়ে স্থোগ পেলে উকির্শিক দিতে চায় অজায়গায়।

বই পড়ে বে বই টেক্স ট্রুক কমিটির অন্থাদিত নয়, ছবি গোপনে আনিয়ে নেয় ষা আর্টিশিক্ষার জীমকুল্য করে ব'লে বিড়ম্বিত। ওর বিত্যী শিক্ষয়িত্রীকে পর্যন্ত অন্যমনস্ক করে দিলে। তারোদিশন থেকে বাড়ি কেরবার পথে আলুথালুচুলওয়ালা গোঁকের-রেখামাত্র-দেওয়া স্বন্দরহানো এক ছেলে ওর গাড়িতে চিঠি ফেলে দিয়েছিল। ওর রক্ত উঠেছিল ছম্ ছম্ ক'রে। চিঠিখানা লুকিয়ে রেখেছিল জামার মধ্যে। ধরা পড়ল মায়ের কাছে। সমস্ত দিন ঘরে বন্ধ থেকে কাটল অনাহারে।

সোহিনীর স্বামী যাদের রুত্তি দিয়েছিলেন, সেই-সব ভালো ভালো ছাত্রমহলে সোহিনী পাত্র সন্ধান করেছে। সবাই প্রায় আড়ে আড়ে ওর টাকার পলির দিকে তাকায়। একজন তো তার থিসিস ওর নামে উৎসর্গ করে বসল। ও বললে, "হায় রে কপাল, লজ্জায় ফেললে আমাকে। তোমার পোন্টগ্রাজুয়েটী মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে শুনলুম, অথচ মালাচন্দন দিলে অজায়গায়, হিসাব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।" কিছুদিন থেকে একটি ছেলের দিকে সোহিনী দৃষ্টিপাত করছিল। ছেলেটি পছন্দসই বটে। তার নাম রেবতী ভট্টাচার্য। এরই মধ্যে সায়ান্সের ভাক্তার পদবীতে চড়ে বসেছে। ওর ফুটো-একটা লেখার যাচাই হয়ে গেছে বিদেশে।

9

লোকের সঙ্গে মেলামেশা করবার কলাকৌশল সোহিনীর ভালো করেই জানা আছে। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। তাঁকে নিলে বশ করে। কিছুদিন চায়ের সঙ্গে ফটিটোস্ট, অমলেট, কথনও বা ইলিশমাছের ডিমের বড়া খাইয়ে কথাটা পাড়লে। বললে, "আপনি হয়তো ভাবছেন আমি আপনাকে বারে বারে চা থেতে ডাকি কেন।"

"মিসেস মল্লিক, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলতে পারি, সেটা আমার ত্র্তাবনার বিষয় নয়।"

সোহিনী বললে, "লোকে ভাবে, আমরা বন্ধুত্ব করে থাকি স্বার্থের গরভে।"

"দেখো মিসেদ মলিক, আমার মত হচ্ছে এই— গরজটা ধারই হোক, বন্ধুছটাই তো লাভ। আর এই বা কম কথা কী, আমার মতে। অধ্যাপককে দিয়েও কারও স্বার্থদিদ্ধি হতে পারে। এ জাতটার বৃদ্ধি কেতাবের বাইরে হাওয়া থেতে পার না ব'লে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আমার কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। দেখো, ধদিও আমি মান্টারি করি তব্ ঠাট্টা করতেও পারি। দ্বিতীয়বার চা খেতে ডাকবার পূর্বে এটা জেনে রাখা ভালো।" "জেনে রাখলুম, বাঁচলুম। অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে ডাক্তার ডাকতে হয়।"

"বাহবা, আমারই দলের লোক দেখছি তুমি। তা হলে এবার আদল কথাটা পাড়া হোক।"

"জানেন বোধ হয়, জীবনে আমার স্বামীর ল্যাবরেটরিই ছিল একমাত্র আনন্দ। আমার ছেলে নেই, ঐ ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দেবে বলে ছেলে খুঁজছি। কানে এসেছে রেবতী ভট্টাচার্যের কথা।"

অধ্যাপক বললেন, "ষোগ্য ছেলেই বটে। তার যে লাইনের বিষ্ঠে সেটাকে শেষ পর্যন্ত চালান করতে মালম্পলা কম লাগ্রে না।"

সোহিনী বললে, "আমার রাশকরা টাকায় ছাতা পড়ে যাছে। আমার বয়দের বিধবা মেয়েরা ঠাকুরদেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। আপনি শুনে হয়তো রাগ করবেন, আমি ও সব কিছুই বিখাস করি নে।"

চৌধুরী তুই চক্ষু বিক্ষারিত করে বললেন, "তুমি তবে কী মান।"

"মাহুষের মতো মাহুষ যদি পাই, তবে তার সব পাওনা শোধ করে দিতে চাই যতদ্র আমার সাধ্য আছে। এই আমার ধর্মকর্ম।"

চৌধুরী বললেন, "হুররে। শিলা ভাসে জলে। মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বৃদ্ধির প্রমাণ মেলে দেখছি। আমার একটি বি. এসসি. বোকা আছে, সেদিন হঠাং দেখি, গুরুর পা ছুঁয়ে সে উলটো ডিগবাজি খেলতে লেগেছে, মগজ থেকে বৃদ্ধি বাচ্ছে উড়ে ফাটা শিম্লের তুলোর মতো। তা তোমার বাড়িতেই ওকে ল্যাবরেটরিতে বসিয়ে দিতে চাও? তফাতে আর কোথাও হলে হয় না?"

"চৌধুরীমশায়, আপনি ভূল করবেন না, আমি মেয়েমান্থব। এইখানেই এই ল্যাবরেটরিতেই হয়েছে আমার সামীর সাধনা। তাঁর ঐ বেদির তলায় কোনো-একজন যোগ্য লোককে বাতি জালিয়ে রাখবার জন্মে যদি বসিয়ে দিতে পারি, তা হলে যেখানে পাকুন তাঁর মন খুশি হবে।"

চৌধুরী বললেন, "বাই জোভ, এতক্ষণে মেয়েমাত্মের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। শুনতে থারাপ লাগল না। একটা কথা জেনে রেখো, রেবতীকে যদি শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সাহায্য করতে চাও তা হলে লাথটাকারও লাইন পেরিয়ে যাবে।"

"গেলেও আমার খুদকুঁড়ো কিছু বাকি থাকবে।"

"কিন্ধ পরলোকে বাঁকে থুশি করতে চাও তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে না তো? ভনেছি তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘাড়ে চড়ে লাফালাফি করতে পারেন।" শ্বাপনি খবরের কাগজ পড়েন তো। মাহ্র মারা গেলেই তার গুণাবলী শ্যারাগ্রাফে শ্যারাগ্রাফে ছাপিয়ে পড়তে থাকে। সেই মৃত মাহুবের বদাহাতার পরে ভরণা করলে তো দোষ নেই। টাকা যে মাহ্র জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে, আমরা কী করতে আছি যদি থলি ঝেড়ে স্বামীর পাপ হালকা করতে না পারি। যাক গে টাকা, আমার টাকায় দরকার নেই।"

অধ্যাপক উত্তেজ্বিত হয়ে বলে উঠলেন, "কী আর বলব তোমাকে। খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশোল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছন্মবেশী সোনার ঢেলা। চিনেছি তোমাকে। এখন কী করতে হবে বলো।"

"ঐ ছেলেটিকে রাজি করিয়ে দিন।"

"চেষ্টা করব, কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। আর কেউ হলে তোমার দান লাফিয়ে নিত।"

"কোথায় বাধছে বলুন।"

"শিশুকাল থেকে একটি মেয়ে-গ্রহ ওর কুষ্টি দথল করে বদেছে। রাস্তা আগলে রয়েছে অটল অবৃদ্ধি।"

"বলেন কী। পুরুষমাত্রয--"

"দেখে। মিদেস মল্লিক, রাগ করবে কাকে নিয়ে। জান মেট্রার্কাল সমাজ কাকে বলে। যে সমাজে মেয়েরাই হচ্ছে পুরুষের সেরা। এক সময়ে সেই জাবিড়ী সমাজের চেউ বাংলাদেশে থেলত।"

সোহিনী বললে, "সে স্থাদিন তো গেছে। তলায় তলায় ঢেউ থেলে হয়তো, ঘূলিয়ে দেয় বৃদ্ধিস্থদি, কিন্তু হাল যে একলা পুৰুষের হাতে। কানে মন্ত্র দেন তাঁরাই, আর জোরে দেন কানমলা। কান ছিঁড়ে যাবার জো হয়।"

"আহা হা, কথা কইতে জান তুমি। তোমার মতো মেয়েদের যুগ যদি আদে তা হলে মেট্রিয়ার্কাল সমাজে ধোবার বাড়ির ফর্দ রাখি মেয়েদের শাড়ির, আর আমাদের কলেজের প্রিন্সিপল্কে পাঠিয়ে দিই ঢেঁকি কুটতে। মনোবিজ্ঞান বলে, বাংলাদেশে মেট্রয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাস্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি। তোমাকে খবর দিচ্ছি, রেবতীর বুজির তগার উপরে চড়েবসে আছে একটি রীতিমতো মেয়ে।"

"কাউকে ভালোবাসে নাকি।"

"আহা, দেটা হলে তো ব্ঝতুম, ওর শিরায় প্রাণ করছে ধুক্ধুক্। যুবতীর হাতে বৃদ্ধি খোয়াবার বায়না নিয়েই তো এনেছে, এই তো সেই বয়েস। তা না হয়ে এই কাঁচা বয়দে ও যে এক মালাজপকারিণীর হাতে মালার গুটি বনে গেছে। ওকে বাঁচাবে কিসে— না যৌবন, না বৃদ্ধি, না বিজ্ঞান।"

"আচ্ছা একদিন ওঁকে এখানে চা খেতে ডাকতে পারি কি। আমাদের মতো অশুচির ঘরে খাবেন তো?"

"অশুচি! না খায় তো ওকে আছড়ে আছড়ে এমনি শুচি করে নেব যে বামনাইয়ের দাগ থাকবে না ওর মজ্জায়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার নাকি একটি স্থন্দরী মেয়ে আছে ?"

- "আছে। পোড়াকপালী হৃন্দরীও বটে। তা কী করব বলুন।"

"না না, আমাকে ভূল কোরো না। আমার কথা যদি বল, স্থেলরী মেয়ে আমি পছন্দই করি। ওটা আমার একটা রোগ বললেই হয়। কিন্তু ওর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।"

"ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।"

এটা একেবারে বানানো কথা।

"তুমি নিজে তো বেজাতে বিয়ে করেছ।"

"নাকাল হয়েছি কম নয়। বিষয়ের দথল নিয়ে মামলা করতে হয়েছে বিস্তর। যে করে জিতেছি সেটা বলবার কথা নয়।"

"শুনেছি কিছু কিছু। বিপক্ষ প্কের আর্টিকেল্ড্ ক্লার্ক্ কে নিয়ে তোমার নামে গুজব রটেছিল। মকদমায় জিতে তুমি তো সরে পড়লে, সে লোকটা গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যায় আর কি।"

"এত যুগ ধরে মেয়েমামুষ টি কৈ আছে কী ক'রে। ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু ধরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদন্ত লড়াইয়ের রীতি।"

"ঐ দেখো, আবার তুমি আমাকে ভূল করছ। আমরা বিজ্ঞানী, আমরা বিচারক নই, স্বভাবের খেলা আমরা নিক্ষাম ভাবে দেখে যাই। সে খেলায় যা ফল হবার তা ফলতে থাকে। তোমার বেলায় ফলটা বেশ হিসেবমভোই ফলেছিল, বলেছিলুম, ধয়্য মেয়ে তুমি। এ কথাটাও ভেবেছি, আমি যে তথন প্রোফেসর ছিলুম, আর্টিকেল্ড ক্লার্ক ছিলুম না, সেটা আমার বাঁচোয়া। মার্করি স্থের কাছ থেকে যতটুকু দ্রে আছে ততটুকু দ্রে থেকেই বেঁচে গেল। ওটা গণিতের হিসাবের কথা, ওতে ভালো নেই মন্দ নেই। এসব কথা বোধ হয় তুমি বুঝতে শিখেছ।"

"তা শিখেছি। গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে— এটা

একটা শিখে নেবার তত্ত্বই कि।".

"আর-একটা কথা কর্ল করছি। এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটা হিদেব মনে মনে কষছিলুম, সেও অঙ্কের হিদেব। ভেবে দেখো, বয়দটা ষদি অস্তত দশটা বছর কম হত তা হলে থামকা আজ একটা বিপদ ঘটত। কোলিশন ঐটুকু পাশ কাটিয়ে গেল আর কি! তর্ বাষ্পের জোয়ার উঠছে বুকের মধ্যে। ভেবে দেখো, স্ষ্টিটা আগাগোড়াই কেবল অন্ধকষার খেলা।"

এই ব'লে চৌধুরী ছই হাঁটু চাপড়িয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। একটা কথা তাঁর ছঁশ ছিল না যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার আগে সোহিনী ছ্ঘটা ধরে রঙে চঙে এমন করে বয়দ বদল করেছে যে স্ষ্টিকর্তাকে আগাগোড়াই দিয়েছে ঠকিয়ে।

8

পরের দিন অধ্যাপক এসে দেখলেন সোহিনী রেঁায়া-ওঠা হাড়-বের-করা একটা কুকুরকে স্নান করিয়ে তোয়ালে দিয়ে তার গা মুছিয়ে দিছে।

চৌধুরী জিগ্গেদ। করলেন, "এই অপয়মস্তটাকে এত দুমান কেন।"

্র "ওকে বাঁচিয়েছি ব'লে। পা ভেঙেছিল মোটরের তলায় পড়ে, আমি সারিয়ে তুলেছি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। এখন ওর প্রাণটার মধ্যে আমারও শেয়ার আছে।"

"রোজ রোজ ঔ অলুক্নের চেহারা দেখে মন থারাপ হয়ে যাবে না ?"

"চেহার। দেখবার জন্তে ওকে তো রাখি নি। মরতে মরতে এই বে ও সেরে উঠছে, এটা দেখতে আমার ভালো লাগে। ঐ প্রাণীর বেঁচে থাকবার দরকারটা যখন দিনে দিনে মিটিয়ে দিই, তথন ধর্মকর্ম করতে ছাগলছানার গলায় দড়ি বেঁধে আমাকে কালীতলায় দৌড়তে হয় না। তোমাদের বায়োলজির ল্যাবরেটরির কানাধোঁড়া কুরুর-ধরগোশগুলোর জন্তে আমি একটা হাসপাতাল বানাব স্থির করেছি।"

"মিদেস মল্লিক, তোমাকে যতই দেখছি তাক লাগছে।"

"আরও বেশি দেখলে ওটার উপশম হবে। রেবতীবাব্র খবর দেবেন বলেছিলেন, সেটা আরম্ভ করে দিন।"

"আমার দক্ষে দ্ব সম্পর্কে ওদের বোগ আছে। তাই ওদের ঘরের থবর জানি। বেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা যান মারা। বরাবর ও পিসির হাতে মাছ্য। ওর পিসির আচারনিষ্ঠা একেবারে নিরেট। এতটুকু খুঁত নিয়ে ওঁর খুঁতখুঁতুনি সংসারকে জতিষ্ঠ করে তুলত। তাঁকে ভয় না করত এমন লোক ছিল না পরিবারে। ওঁর হাতে রেবতীর পৌক্ষ গেল ছাতু হয়ে। স্থল থেকে ফিরতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে পাঁচশ মিনিট লাগত তার জবাবদিহি করতে।"

সোহিনী বললে, "আমি তো জানি পুরুষরা করবে শাসন, মেয়ের। দেবে আদর, তবেই ওজন ঠিক থাকে।"

অধ্যাপক বললেন, "ওজন ঠিক রেখে চল। মরালগামিনীদের ধাতে নেই। ওরা এদিকে ঝুঁকবে ওদিকে ঝুঁকবে। কিছু মনে কোরে। না মিদেস মল্লিক, ওদের মধ্যেও দৈবাং মেলে যারা খাড়া রাখে মাথা, চলে পোজ। চালে। যেমন—"

"আর বলতে হবে না। কিন্তু আমার মধ্যেও শিকড়ের দিকে মেয়েমামূষ ধ্র্পেষ্ট আছে। কা ঝোঁকে পেয়েছে দেখছেন না! ছেলে-ধরা ঝোঁক। নইলে আপনাকে বিরক্ত করতেম কি।"

"দেখো, বার বার ঐ কথাটা বোলো না। জেনে রেখো আজ ক্লাসের জন্তে তৈরি না হয়েই চলে এসেছি। কর্তব্যের গাফেলি এতই ভালো লাগছে।"

"বোধ হয় মেয়েজাতটার 'পরেই আপনার বিশেষ একটু ক্বপা আছে।"

"একটুও অসম্ভব নয়। কিন্তু তার মধ্যেও তো ইতরবিশেষ আছে। যা হোক, সে কথাটা পরে হবে।"

সোহিনী হেসে বললে, "পরে না হলেও চলবে। আপাতত যে কথাটা উঠেছে শেষ করে দিন। রেবতীবাবুর এত উন্নতি হল কী করে।"

"যা হতে পারত তার তুলনায় কিছুই হয় নি। একটা রিসর্চের কাজে ওর বিশেষ দরকার হয়েছিল উচু পাহাড়ে যাবার। ঠিক করেছিল যাবে বদরিকাশ্রমে। আরে সর্বনাশ। পিসিরও ছিল এক পিসি, সে বৃড়ি মরবে তো মরুক ঐ বদরিকারই রাস্তায়। পিসি বললে, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি, পাহাড়পর্বত চলবে না।' কাজেই তথন থেকে একমনে যা কামনা করছি সে মুখ ফুটে বলবার নয়। থাকু সে কথা।"

"কিন্ত শুধু পিদিমাদের দোষ দিলে চলবে কেন। মায়ের ত্লাল ভাইপোদের হাড় বুঝি কোনো কালে পাকবে না?"

"দে তো পূর্বেই বলেছি। মেট্রিয়ার্কি রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তোলে, হতবৃদ্ধি হয়ে বায় বংসরা। আফসোসের কথা কী আর বলব। এ তো হল নম্বর ওয়ান। তার পরে রেবতী যথন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে যাবে স্থির হল, আবার এসে পড়ল সেই পিসিমা হাউ হাউ শব্দে। তার বিশ্বাস, ও চলেছে মেমসাহেব বিয়ে করতে। আমি বললুম, নাহয় করল বিয়ে। সর্বনাশ, কথাটা আন্দাজে ছিল, এবার বেন পাকা দেখা হয়ে গেল। পিসি বললে, 'ছেলে যদি বিলেতে য়ায় তা হলে

গলায় দড়ি দিয়ে মরব।' কোন্ দেবতার দোহাই পাড়লে পাকানো হবে দড়িট। নান্তিক আমি জানি নে, তাই দড়িটা বাজারে মিলল না। বেবতীকে ধ্ব থানিকটা গাল দিল্ম, বলল্ম দটুপিড, বলল্ম ডালা, বলল্ম ইম্বেদীল। ব্যদ্, ঐথানেই থতম। বেব্ এখন ভারতীয় ঘানিতে ফোঁটা ফোঁটা তেল বের করছেন।"

শোহিনী অস্থির হয়ে বৃলে উঠল, "দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে ইচ্ছে করছে। একটা মেয়ে রেবতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আর-একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায়, এই আমার পণ রইল।"

"পট কথা বলি ম্যাভাম। জ্বানোয়ারগুলোকে শিঙে ধরে তলিয়ে দেবার হাত তোমার পাকা— লেজে ধরে তাদের উপরে তোলবার হাত তেমন ত্রস্ত হয় নি। তা এখন থেকে অভ্যাসটা শুরু হোক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সায়ান্সে এত উৎসাহ তোমার এল কোথা থেকে।"

"সকল বকম সায়ান্দেই সারা জীবন আমার স্বামীর মন ছিল মেতে। তাঁর নেশা ছিল বর্মা চুরুট আর ল্যাবরেটরি। আমাকে চুরুট ধরিয়ে প্রায় বর্মিজ মেয়ে বানিয়ে তুলেছিলেন। ছেড়ে দিলুম, দেখলুম পুরুষদের চোথে থটকা লাগে। তাঁর আর-এক নেশা আমার উপর দিয়ে জমিয়েছিলেন। পুরুষরা মেয়েদের মজায় বোকা বানিয়ে, উনি আমাকে মজিয়েছিলেন বিত্তে দিয়ে দিনরাত। দেখুন চৌধুরীমশায়, স্বামীর তুর্বলতা স্ত্রীর কাছে ঢাকা থাকে না, কিন্তু আমি ওঁর মধ্যে কোনোখানে থাদ দেখতে পাই নি। কাছে থেকে বখন দেখতুম, দেখেছি উনি বড়ো; আজ দ্বের থেকে দেখছি, দেখি উনি আরও বড়ো।"

চৌধুরী জিগ গেসা করলেন, "কোন্থানে সব চেয়ে তাঁকে বড়ো ঠেকছে।"

"বলব ? উনি বিদ্বান বলে নয়। বিতার 'পরে ওঁর নিক্ষাম ভক্তি ছিল ব'লে। উনি একটা পুজোর আলো পুজোর হাওয়ার মধ্যে ছিলেন। আমরা মেয়েরা দেখবার-ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজো করবার পথ পাই নে। তাঁর এই ল্যাবরেটরি আমার পুজোর দেবতা হয়েছে। ইচ্ছে করে এখানে মাঝে মাঝে ধুপধুনো জালিয়ে শাঁথঘটা বাজাই। ভয় করি আমার স্বামীর স্থণাকে। তাঁর দৈনিক যখন পুজো ছিল, এই-সব যন্ত্রন্ত্র ঘিরে জমত কলেজের ছাত্রেরা, শিক্ষা নিত তাঁর কাছ থেকে, আর আমিও বলে ষেতুম।"

"ছেলেগুলো সায়ান্সে মন দিতে পারত কি।"

"ষারা পারত তাদেরই বাছাই হয়ে বেত। এমন-সব ছেলে দেখেছি যারা সত্যকার বৈরাগী। স্মাবার দেখেছি কেউ কেউ নোট নেবার ছলে একেবারে পাশের ঠিকানায় চিঠি নিখে শাহিভাঁচটা করত।"

"কেম্ন লাগত ?"

"সভিত কথা বলব ? থারাপ লাগত না। স্বামী চলে বেতেন কাজে, ভার্কদের মন আলোগালে ঘূর ঘূর করত।"

"কিছু মনে কোরো না, আমি সাইকলজি ফাঁভি করে থাকি। জিগ্রেসা করি, ওরা কিছু ফল শেত কি।"

"বলতে ইচ্ছে করে না, নোংরা আমি। ছচারজনের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে যাদের কথা মনে পড়লে আন্ধণ্ড মনের মধ্যে মুচড়িয়ে ধরে।"

"ত্চারজন ?"

"মন যে লোভী, মাংসমজ্জার নীচে লোভের চাপা আগুন সে লুকিয়ে রেখে দেয়, থোঁচা পেলে জলে ওঠে। আমি তো গোড়াতেই নাম ভূবিয়েছি, সত্যি কথা বলতে আমার বাধে না। আজন্ম তপশ্বিনী নই আমরা। ভড়ং করতে করতে প্রাণ বেরিয়ে গেল মেয়েদের। দৌপদীকুষ্টীদের সেজে বসতে হয় সীতাসাবিত্রী। একটা কথা বলি আপনাকে চৌধুরীমশায়, মনে রাখবেন, ছেলেবেলা থেকে ভালোমন্দ-বোধ আমার স্পষ্ট ছিল না। কোনো গুরু আমায় তা শিক্ষা দেন নি। তাই মন্দের মাঝে আমি ঝাঁপ দিয়েছি সহজে, পারও হয়ে গেছি সহজে। গায়ে আমায় দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগে নি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে নি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসজিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জলে যাছে। এই ল্যাবরেটরিতেই জলছে সেই হোমের আগুন।"

"ব্রাভো, দভ্যি কথা বদতে কী সাহদ ভোমার।"

"স্তিয় কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ্ব হয়। আপনি যে খুব সহজ, খুব স্তিয়।"

"দেখো, ঐ বে চিঠিলিখিয়ে ছেলেগুলো তোমার প্রসাদ পেয়েছিল, তারা কি এখনও আনাগোনা করে।"

"সেই করেই তো তারা মৃছে দিয়েছে আমার মনের ময়লা। দেখলুম, ভুটছে তারা আমার চেকবইরের দিকে লক্ষ্য করে। ভেবেছিল মেয়েমাছ্যের মোহ মরতে চায় না, ভালোবাসার সিঁথের গর্ত দিয়ে পৌছবে তাদের হাত আমার টাকার সিন্দুকে। এত রস আমার নেই, তারা তা জানত না। আমার ভকনো পাঞ্চাবি মন। আমি সমাজের আইনকাছন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে প'ড়ে, কিছু প্রাণ গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার স্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা ধসাতে পারে নি। আমার

প্রাণ শক্ত পাথর হয়ে চেপে আছে আমার দেবতার ভাগুরের ছার। ওদের সাধ্য নেই সে পাথর গলাবে। আমাকে যিনি বেছে এনেছিলেন তিনি তুল করেন নি।"

"তাঁকে আমি প্রণাম করি, আর পাই যদি সেই ছেলেগুলোর কান মলে দিই।"

বিদায় নেবার আগে অধ্যাপক একবার ল্যাবরেটরিটা ঘূরে এলেন সোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বললেন, "এখানেই মেয়েলিবৃদ্ধির চোলাই হয়ে গেছে, অপদেবতার গাদ গেছে নেমে, বেরিয়ে এসেছে খাঁটি স্পিরিট।"

সোহিনী বললে, "যা বলুন, মন থেকে ভয় যায় না। মেয়েলিবৃদ্ধি বিধাতার আদি স্ষ্টি। যখন বয়দ অল্প থাকে মনের জোর থাকে, তখন দে লুকিয়ে থাকে ঝোপেঝাপে, থেই রক্ত আদে ঠাও। হয়ে, বেরিয়ে আদেন দনাতনী পিদিমা। তার আগেই আমার মরবার ইচ্ছে রইল।"

অধ্যাপক বললেন, "ভয় নেই তোমার, আমি বলছি তুমি সজ্ঞানে মরবে।"

¢

সাদা শাড়ি পরে মাথায় কাঁচাপাকা চুলে পাউভার মেথে সোহিনী মুখের উপর একটি শুচি সান্বিক আভা মেজে তুললে। মেয়েকে নিয়ে মোটরলঞ্চে করে উপস্থিত হল বোটানিকালে। তাকে পরিয়েছে নীলচে সবৃত্ব বেনারদী শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপালে তার কুহুমের কোঁটা, স্ক্র একটু কাজলের রেখা চোখে, কাঁখের কাছে ঝুলেপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা, পায়ে কালো চামড়ার 'পরে লাল মখমলের কাজ-করা স্থাপ্তেল।

বে আকাশনিম-বীথিকার তলায় রেবতী রবিবার কাটায় আগে থাকতে সংবাদ নিয়ে সোহিনী সেইখানেই এসে ভাকে ধরলে। প্রণাম করলে একেবারে তার পায়ে মাথা রেখে। বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল রেবতী।

সোহিনী বললে, "কিছু মনে কোরো না বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি ছত্তির মেয়ে। চৌধুরীমশায়ের কাছে আমার কথা শুনে থাকবে।"

"শুনেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে বসাব কোথায়।"

"এই-বে রয়েছে সবুজ তাজা ঘাস, এমন আসন কোথায় পাওয়া যায়। ভাবছ বোধ হয়, এখানে আমি কী করতে এসেছি। এসেছি আমার ব্রত উদ্যাপন করতে। ভোমার মতো বান্ধণ তো খুঁজে পাব না।"

त्वरजी जान्हर्व हता वनतन, "जामात मत्ना बाद्मन ?"

"তানা তোকী। আমার গুরু বলেছেন, এর্থনকার কালের সুরসেরা যে বিছা

তাতেই বার দখল তিনিই দেরা ভ্রাহ্মণ।"

রেবতী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "আমার বাবা করতেন যজনযাজন, আমি মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি নে।"

"বল কী, তুমি বে মন্ত্র শিখেছ সেই মন্ত্রে সমন্ত জগৎ হয়েছে মাছবের বশ। তুমি ভাবছ মেয়েমান্থবের মূখে এসব কথা এল কোখা থেকে। পেয়েছি পুরুষের মতো পুরুষের মূখ থেকে। তিনি আমার স্বামী। বেখানে তাঁর সাধনার পীঠস্থান ছিল, কথা দাও বাবা, সেখানে তোমাকে যেতে হবে।"

"কাল নকালে আমার ছুটি আছে, যাব।"

"তোমার দেবছি গাছপালার শব। বড়ো আনন্দ হল। গাছপালার বের্বীজে আমার স্বামী গিয়েছিলেন বর্মায়, আমি তাঁর সঙ্গ ছাড়ি নি।"

সঙ্গ ছাড়ে নি কিন্তু সায়ান্দের চর্চায় নয়। নিজের ভিতর থেকে বে গাদ উঠত ফুটে, স্বামীর চরিত্রের মধ্যেও সেটা অহ্নমান না করে থাকতে পারত না। সন্দেহের সংস্কার ছিল ওর আঁতে আঁতে। একসময়ে নন্দকিশোরের যথন গুরুতর পীড়া হয়েছিল, তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন, "মরবার একমাত্র আবাম এই বে, সেখান থেকে তুমি আমাকে খুঁজে বের করে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।"

সোহিনী বললে, "সঙ্গে যেতে পারি তো।"

नमकि भात्र ८ इस वन सन्त, "मर्वनाम।"

সোহিনী রেবতীকে বললে, "বর্ম। থেকে আসবার সময় এনেছিলুম এক গাছের চার।। বর্মিজর। তাকে বলে কোবাইটানিয়েক্। চমংকার ফুলের শোভা— কিছ কিছতেই বাঁচাতে পারলুম না।"

আজই সকালে স্বামীর লাইত্রেরি ঘেঁটে এ নাম সোহিনী প্রথম বের করেছে। গাছটা চোখেও দেখে নি। বিস্থার জাল ফেলে বিম্বানকে টানতে চায়।

অবাক হল বেবতী। জিগ্গেদা করলে, "এর লাটিন নামটা কি জানেন।" সোহিনী অনায়াদে বলে দিলে, "তাকে বলে মিলেটিয়া।"

বললে, "আমার স্বামী সহজে কিছু মানতেন না, তবু তাঁর একটা অন্ধবিশাস ছিল ফলে ফুলে প্রস্কৃতির মধ্যে যা-কিছু আছে স্কুলর, মেয়েরা বিশেষ অবস্থায় তার দিকে একান্ত করে যদি মন রাখে তা হলে সন্তানরা স্কুলর হয়ে জ্মাবেই। এ কথা তুমি বিশাস কর কি।"

বলা বাছল্য এটা নন্দকিশোরের মত নয়। রেবতী মাণ্য চুলকিয়ে বললে, "যথোচিত প্রমাণ তো এখনও জড়ো হয় নি।" সোহিনী বললে, "অন্তত একটা প্রমাণ পেরেছি আমার আপন ঘরেই। আমার মেরে এমন আন্তর্গ রূপ পেল কোথা থেকে। বসন্তের নানা ফুলের বেন—থাক্, নিজের চোথে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

• দেখবার ব্রুক্ত উৎস্থক হয়ে উঠল রেবতী। নাট্যের কোনো সরঞ্জাম বাকি ছিল না।
লোহিনী তার রাঁধুনী বাম্নকে সাজিরে এনেছে পূজারী বাম্নের বেশে। পরনে
চেলি, কপালে ফোঁটাভিলক, টিকিতে ফুল বাঁধা, বেলের আঠার মাজা মোটা পইতে
গলার। তাকে ভেকে বললে, "ঠাকুর, সময় তো হল, নীলুকে এবার ভেকে নিয়ে এসো।"
নীলাকে তার মা বসিয়ে রেখেছিল হীমলঞে। ঠিক ছিল ভালি হাতে সে উঠে
আসবে, বেশ খানিকখন তাকে দেখা বাবে সকালবেলার ছায়ায়-আলোর।

ই।তমধ্যে রেবতীকে সোহিনী তর তর করে দেখে নিতে লাগল। রঙ মহণ ভামবর্ণ, একটু হলদের আভা আছে। কপাল চওড়া, চুলগুলো আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে উপরে তোলা। চোখ বড়ো নয় কিন্তু তাতে দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছ আলো অল্ অল্ করছে, মুখের মধ্যে সেইটেই সকলের চেয়ে চোখে পড়ে। নীচে মুখের বেড়টা মেয়েলি ধাঁচের মোলায়েম। বেবতীর সম্বন্ধে ও যত থবর জোগাড় করেছে তার মধ্যে ও বিশেষ লক্ষ্য করেছে একটা কথা। ছেলেবেলাকার বন্ধুদের ওর উপরে ছিল কায়াকাটি-জড়ানো সেন্টিমেন্টাল ভালোবাসা। ওর মুখে যে একটা ছুর্বল মাধুর্য ছিল, তাতে পুক্রষ বালকদের মনে মোহ আনতে পারত।

সোহিনীর মনে থটকা লাগল। ওর বিশাস, মেয়েদের মনকে নোঙরের মতো
শক্ত করে আঁকড়ে ধরার জন্তে পুরুষের ভালো দেখতে হওয়ার দরকারই করে না।
বৃদ্ধিবিছেটাও গৌল। আসল দরকার পৌরুষের ম্যাগ্নেটিজ্ম। সেটা ভার স্নায়্র
পেশীর ভিতরকার বেতার-বার্তার মতো। প্রকাশ পেতে থাকে কামনার অকথিত
স্পর্ধারণে।

মনে পড়ল, নিজের প্রথম বয়সের রসোক্মন্ততার ইতিহাস। ও বাকে টেনেছিল কিংবা যে টেনেছিল ওকে, তার না ছিল রূপ, না ছিল বিচ্ছা, না ছিল বংশগৌরব। কিন্তু কী একটা অদৃশ্র তাপের বিকিরণ ছিল বার অলক্য সংস্পর্দে সমস্ত দেহ মন দিয়ে ও তাকে অত্যন্ত করে অন্তত্তব করেছিল পুরুষমান্ত্র্য ব'লে। নীলার জীবনে কখন একসময়ে সেই অনিবার্থ আলোড়নের আরন্ত হবে এই ভাবনা তাকে দ্বির থাকতে দিত না। যৌবনের শেষ দশাই সকলের চেয়ে বিপদের দশা, সেই সময়টাতে সোহিনীকে অনেকথানি ভূলিয়ে রেখেছিল নিরবকাশ জানের চর্চার। কিন্তু দৈবাৎ সোহিনীর মনের কমি ছিল বভাবত উর্বরা। কিন্তু বে জ্ঞান নৈর্যন্তিক, লব মেয়ের তার প্রতি

টান থাকে না। নীলার মনে আলো পৌছয় না।

নদীর ঘাট থেকে আন্তে আন্তে দেখা দিল নীলা। রোদুর পড়েছে তার কপালে তার চুলে, বেনারসি শাড়ির উপরে জরির রশ্মি ঝল্মল্ করে উঠছে। রেবতীর দৃষ্টি একম্ছুর্তের মধ্যে ওকে ব্যাপ্ত করে দেখে নিলে। চোখনামিয়ে নিল পরক্ষণেই। ছেলেবেলা থেকে তার এই শিক্ষা। বে স্কুল্বী মেয়ে মহামায়ার মনোহারিণী লীলা, তাকে আড়াল করে রেথেছে পিসির তর্জনী। তাই যথন স্থবোগ ঘটে তথন দৃষ্টির অমৃত ওকে তাড়াতাড়ি এক চুমুকে গিলতে হয়।

মনে মনে রেবতীকে ধিকার দিয়ে দোহিনী বললে, "দেখো দেখো, একবার চেয়ে দেখো।"

রেবতী চমকে উঠে চোখ তুলে চাইলে।

সোহিনী বললে, "দেখো তো ভক্টর অব সায়ান্স, ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে।"

রেবতী সসংকোচে বললে, "চমৎকার।"

সোহিনী মনে মনে বললে, "নাঃ, আর পারা গেল না।' আবার বললে, "ভিতরে বসস্তী রঙ উকি মারছে, উপরে সবজে নীল। কোনু ফুলের সঙ্গে মেলে বলো দেখি।"

উৎসাহ পেয়ে রেবতী ভালো করেই দেখলে। বললে, "একটা ফুল মনে পড়ছে কিন্তু উপরের আবরণটা ঠিক নীল নয়, রাউন।"

"কোন্ ফুল বলো তো।"

(त्रवर्जे: वनल, "(मनिन)।"

"ও ব্ৰেছি। তার পাঁচটি পাপড়ি, একটি উজ্জ্বল হলদে, বাকি চারটে খ্যামবর্ণ।" রেবতী আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে, "এত করে ফুলের পরিচয় জানলেন কী করে।" সোহিনী হেসে বললে, "জানা উচিত হয় নি বাবা। পুজোর সাজির বাইরের ফুল আমাদের কাছে পরপুরুষ বললেই হয়।"

ভালি হাতে এল ধীরে ধীরে নীলা। মা বললে, "জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম কর।"

"থাক্ থাক্" ব'লে বেবতী অস্থির হয়ে উঠল। বেবতী আসন করে বসেছিল, পা খুঁজে বের করতে নীলাকে একটু হাতড়াতে হল। শিউরে উঠল রেবতীর সমস্ত শরীর। ভালিতে ছিল তুর্লভ-জাতীয় অকিডের মঞ্চরি, কপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেন্তার বর্ষি, চন্দ্রপুলি, কীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বর্ষি, চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই। বললে, "এ সমস্তই তৈরি নীলার নিজের হাতে।"
সম্পূর্ণ মিধ্যে কথা। এসব কাজে নীলার না ছিল হাত, না ছিল মন।
লোহিনী বললে, "একটু মুখে দিতে হয় বাবা, ঘরে তৈরি তোমারই উদ্দেশে।"
ফরমাশে তৈরি বড়োবাজারের এক চেনা দোকানে।

রেবতী হাত জোড় করে বললে, "এ সময়ে খাঁওয়া আমার অভ্যাদ নয়। বরং অস্তমতি করেন বলি বাসায় নিয়ে যাই।"

সোহিনী বললে, "সেই ভালো। অহুরোধ করে থাওয়ানো আমার স্বামীর আইনে বারণ। তিনি বলতেন, মাহুব তো অজগরের জাত নয়।"

একটা বড়ো টিফিন-ক্যারিয়রে থাকে থাকে সোহিনী খাবার সাজিয়ে দিলে। নীলাকে বললে, "দে তো মা, সাজিতে ফুলগুলি ভালো করে সাজিয়ে। এক জাতের সঙ্গে আর-এক জাত মিশিয়ে দিস নে যেন। আর তোর খোঁপা ঘিরে ঐ যে সিঙ্কের ক্ষমাল জড়িয়েছিস, ওটা পেতে দিস ফুলগুলির উপরে।"

বিজ্ঞানীর চোথে আর্টিপিপাস্থর দৃষ্টি উঠল উৎস্থক হয়ে। এ যে প্রাক্ত জগতের মাপ-ওজনের বাইরেকার জিনিস। নানা রঙের ফুলগুলির মধ্যে নীলার স্থঠাম আঙুল সাজাবার লয় রেথে নানা ভলিতে চলছিল— রেবতীর ∗চোপ ফেরানো দায় হল। মাঝে মাঝে নীলার মুখের দিকে তাকিয়ে নিচ্ছিল। এক দিকে সেই মুখের সীমানা দিয়েছে চুনিমুক্তোপালার-মিশোলকরা একহারা হার জড়ানো চুলের ইক্রথমু, আর-এক দিকে বসন্তীরঙা কাঁচুলির উচ্ছিত রাঙা পাড়টি। সোহিনী মিষ্টাল সাজাচ্ছিল কিছু ওর একটা ভৃতীয় নেত্র আছে যেন। সামনে যে একটা জাত্ব চলছিল সে ওর লক্ষ্য এড়ায় নি।

নিজের স্বামীর অভিজ্ঞত। অহুসারে সোহিনীর ধারণা ছিল বিভাসাধনার বেড়া-দেওয়া থেত যে-সে গোরুর চরবার থেত নয়। আজু আভাস পেল বেড়া সকলের পক্ষে সমান ঘন নয়। সেটা ভালে। লাগল না।

U

পরের দিন সোহিনী অধ্যাপককে ডেকে পাঠালে। বললে, "নিজের গরজে আপনাকে ডেকে এনে মিছিমিছি কট দিই। হয়তো কাজের ক্ষতিও করি।"

"দোহাই তোমার, আরও-একটু ঘন ঘন ডেকো। দরকার থাকে তো ভালো, না থাকে তো আরও ভালো।"

শ্মাপনি জানেন, দামী যত্র সংগ্রহের নেশায় জামার স্বামীর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকত

না। মনিবদের ফাঁকি দিতেন এই নিকাম লোভে। সমন্ত এদিয়ার মধ্যে এমন ল্যাবরেটরি কোথাও পাওয়া যাবে না, এই জেদ তাঁর মতো আমাকেও পেয়ে বদেছিল। এই জেদেই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল, নইলে আমার মোদো রক্ত গাঁজিয়ে উঠে উপচিয়ে পড়ত চার দিকে। দেখুন চৌধুরীমশায়, নিজের স্বভাবের মধ্যে মন্দটা যা লেপটিয়ে থাকে সেটা বাঁর কাছে অসংকোচে বলতে পারি আপনি আমার দেই বরু। নিজের কলকের দিকটা দেখাবার থোলদা দরজা পেলে মন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।"

চৌধুরী বললেন, "যার। সম্পূর্ণটা দেখতে পায় তাদের কাছে সত্যকে চাপ। দেবার দরকার করে না। আধা সত্যই লজ্জার জিনিস। পুরোপুরি দেখার ধাত আমাদের, আমরা বিজ্ঞানী।"

"তিনি বলতেন, মাহ্ম্য প্রাণপণে প্রাণ বাঁচাতে চায় কিন্তু প্রাণ তো বাঁচে না। সেইজন্তে বাঁচবার শথ মেটাবার জন্তে এমন কিছুকে সে খুঁজে বেড়ায় যা প্রাণের চেয়ে অনেক বেশি। সেই ছ্র্ল ভি জিনিসকে তিনি পেয়েছেন তাঁর এই ল্যাবরেটরিতে। একে যদি আমি বাঁচিয়ে রাখতে না পারি তা হলেই তাঁকে চরম করে মারব স্বামীঘাতিনী হয়ে। আমি এর বক্ষক চাই, তাই খুঁজছিলুম রেবতীকে।"

"চেষ্টা করে দেখলে ?"

"দেখেছি, হাতে হাতে ফল পাবার আশা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিঁকবে না।" "কেন।"

"ওঁর পিসিমা যেমনি শুনবেন রেবতীকে টেনেছি কাছে, অমনি তাঁকে ছেঁ। মেরে নিয়ে যাবার জন্মে ছুটে আসবেন। ভাববেন, আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেবার কাঁদ পেতেছি।"

"দোৰ কী, হলে তো ভালোই হত। কিন্তু তুমি বে বলেছিলে, বেজাতে মেয়ের বিয়ে দেবেঁনো।"

"তথনও আপনার মন জানতুম না, তাই মিথ্যে কথা বলেছিলুম। খুবই চেয়েছিলুম। কিন্তু ছেড়েছি দেই মতলব।"

"কেন।" <sub>∀</sub>

"ব্ৰতে পেরেছি, ও ভাঙনধরানো মেয়ে। ওর হাতে যা পড়বে তা আন্ত থাকবে না।" "কিন্তু ও তো তোমারই মেয়ে।"

**"আমারই মেন্নে তো বটে, তাই তো ওকে আঁতের ভিতর থেকেই চিনি।"** 

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু এ কথা ভূললে চলবে কেন যে, মেয়ের। পুক্ষের ইন্ম্পিরেশন জাগাতে পারে।" "আমার ববই জানা আছে। পুরুষের খোরাকে আমিব পর্যন্ত ভালোই চলে কিছু মদ ধরালেই সর্বনাশ। আমার মেয়েটি মদের পাত্র, কানায় কানায় ভরা।"

"তা হলে কী করতে চাও বলো।"

"আমার ল্যাবরেটরি দান করতে চাই পাব্লিককে।"

"তোষার একষাত্র মেরেকে এড়িয়ে দিয়ে ?"

"মেয়েকে ? ওকে দান করলে সে দান পৌছবে কোন্ রসাতলে কী করে জানব আমার ট্রান্ট সম্পত্তির প্রেসিডেন্ট করে দেব বেবতীকে। তাতে তো পিসির আপত্তি হতে পারবে না ?"

''মেয়েদের আপত্তির যুক্তি বদি ধরতেই পারব তা হলে পুরুষ হয়ে জন্মাতে গেলুম কেন। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি নে, ওকে যদি জামাই না করবে তা হলে প্রেসিডেণ্ট করতে চাও কেন।"

"শুধু ষম্বশুলো নিয়ে কী হবে। মাহুষ চাই ওদের প্রাণ দিতে। আর-একটা কথা এই, আমার স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও নতুন ষম্ম আনা হয় নি। টাকার অভাবে নয়। কিনতে হলে একটা লক্ষ্য ধরে কিনতে হয়। খবর জেনেছি, রেবতী ম্যাগ নেটিজ মু নিয়ে কান্ধ করছেন। সেই পথে সংগ্রহ এগিয়ে চলুক, যত দাম লাগে লাগুক্-না।"

"কী আর বলব, পুরুষমান্থয যদি হতে তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে নেচে বেড়াতুম। তোমার স্বামী রেল-কোম্পানির টাকা চুরি করেছিলেন, তুমি চুরি করে নিয়েছ তাঁর পুরুষের মনখানা। এমন অন্তুত কলমের-জ্যোড়-লাগানো বৃদ্ধি আমি কথনও দেখি নি। আমারও পরামর্শ নেওয়া তুমি যে দরকার বোধ কর, এই আশ্চর্ষ।"

''তার কারণ আপনি যে খুব খাঁটি, ঠিক কথা বন্ধতে জানেন।''

"হাসালে তুমি। তোমাকে বেঠিক কথা ব'লে ধরা পড়ব, এত বড়ো নিরেট বোকা আমি নই। তা হলে লাগা যাক এবার, জিনিসপত্র ফর্দ করা, দর্মশাচাই করা, ভালো উকিল ডেকে তোমার স্বন্ধ বিচার করা, আইনকান্থন বেঁধে দেওয়া ইত্যাদি অনেক হাকামা আছে।"

" এসব দায় কিন্তু আপনারই।"

"সেটা হবে নামমাত্র। বেশ ভালো করেই জান, যা তুমি বলাবে তাই বলব, যা করাবে তাই করব। আমার লাভটা এই বে ছবেলা দেখা হবে তোমার সঙ্গে। ভোমাকে যে কী চক্ষে দেখেছি ভূমি তো জান না।"

সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা **জড়ি**রে ধরে

গালে চুমো খেরে চট্ করে পুরে গেল, ভালোমায়বের মতো বদল গিরে চৌকিতে।

"ঐ রে সর্বনাশের <del>শুক হল দেখছি।"</del>

"লে ভয় বদি একট্ও থাকত তা হলে কাছেও এগতুম না। এ বরাদ আপনার ভূটবে মাঝে মাঝে।"

"ঠিক বলছ ?"

"ঠিকই বলছি। আমার এতে খরচ নেই, আপনারও বে বেশি কিছু পাওনা আছে, মুখের ভাব দেখে তা বোধ হচ্ছে না।"

"অর্থাৎ বলতে চাও, এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া।— চলল্ম উকিলবাড়িতে।"

"কাল একবার আসবেন এ পাড়াতে।"

"কেন, কী করতে।"

"বেবতীর মনে দম দিতে।"

<sup>"</sup>আর নিজের মনটা খুইয়ে বসতে।"

"মন কি আপনার একলারই আছে।"

"তোমার মনের কিছু বাকি আছে নাকি।"

"উচ্ছিষ্ট অনেক পড়ে আছে।"

"তাতে এখনও অনেক বাঁদর নাচানো চলবে।"

٩

তার পরদিনে রেবতী ল্যাবরেটরিতে নির্দিষ্ট সময়ের অস্তত বিশ মিনিট আগে এনেই উপস্থিত। সোহিনী প্রস্থাত ছিল না, আটপৌরে কাপড়েই তাড়াতাড়ি চলে এল ঘরে। রেবতী বুঝতে পারলে গলদ হয়েছে। বললে, "আমার ঘড়িটা ঠিক চলছে না দেখছি।" সোহিনী সংক্ষেপে বললে, "নিশ্চয়।" একসময়ে একটু কী শব্দ শুনে রেবতী মনে মনে চমকে উঠে দরজার দিকে তাকালে। স্থখন বেহারাটা মাসকেসের চাবি নিয়ে এর্ল ঘরে।

সোহিনী জিগ্গেসা করলে, "এক পেয়ালা চা আনিয়ে দেব কি।" বেবতী ভাবলে বলা উচিত, হা। বললে, "দোষ কী।"

ও বেচারার চা অভ্যাস নেই, সর্দির আভাস দিলে বেলপাতাসিদ্ধ গরম জল থেয়ে থাকে। মনে মনে বিশাস ছিল স্বয়ং নীলা আসবে শেয়ালা হাতে।

সোহিনী জিগ গেসা করলে, "তুমি কি কড়া চা খাও।"

अ कम क'रत वरन वमन, "है। ।"

ভাবলে এ ক্ষেত্রে হাঁ বলাটাই পাকা দম্ভর। এল চা, সেটা কড়া সন্দেহ-নেই। কালির মতো রঙ, নিষের মতো ভিতো। চা আনলে মুদলমান খানদামা। এটাও ওকে পরীক্ষা করবার জন্তে। আপত্তি করতে ওর মূথে কথা সরল না। এই मः को छोला नामन ना माहिनीत। थानमामाक वनल, "bi-bi com नाध-ना भावात्रक, ठीखा इत्य श<del>्</del>राण त्य।"

খানসামার হাতের পরিবেষণ-প্রত্যাশায় রেবতী বিশ মিনিট আগে এখানে আদে নি।

কী হু:থে বে মুখে চামচ উঠছিল অন্তর্গামীই জানছিলেন, আর জানছিল সোহিনী। হাজার হোক মেয়েমামুষ, তুর্গতি দেখে বললে, "ও পেয়ালাটা থাক্। তুধ ঢেলে निष्कि, তার সলে কিছু ফল থেয়ে নাও। সকাল সকাল এসেছ, বোধ হয় **কি**ছু খেয়ে আসা হয় নি।" কথাটা সত্য। রেবতী ভেবেছিল আজও সেই বোটানিকালের পুনরাবৃত্তি হবে। কাছ দিয়েও গেল না, মুখে রয়ে গেল কড়া চায়ের তিতো স্বাদ আর মনে বয়েছে আশাভকের তিতে। অভিজ্ঞতা।

এমনদময় প্রবেশ করলেন অধ্যাপক; ঘরে ঢুকেই রেবতীর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, "কী রে হল কী, সব যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। খুকুর মতো বসে বসে তুধ খাচ্ছিদ ঢকে ঢক। চার দিকে যা দেখছিদ একি খোকাবাবুর খেলনার দোকান। যাদের চোথ আছে তার। দেখেছে, মহাকালের চেলার। এইথানে আদে তাওবনৃত্য করতে।"

"আহা কেন বকছেন। না খেয়েই ও বেরিয়েছিল আজ সকালে। এল যখন, তথন দেখলুম মুখ যেন শুকনো।"

"এ বে পিসিমা দি সেকেগু। এক পিসিমা দেবে এক গালে চাপড়, আর-এক পিসিমা দেবে অক্স গালে চুমো। মাঝখানে প'ড়ে ছেলেটা যাবে ভিজে কাদা হয়ে। श्लोनन কথা কী জান, नन्ती यथन আপনি সেধে আসেন চোখে পড়েন না; যারা সাত মুল্লক ঘুরে তাঁকে খুঁজে বের করে, ধরা দেন তিনি তাদেরই কাছে। না-চেয়ে পাওয়ার মতে। না-পাওয়ার আর রাস্তা নেই। আচ্ছা বলো দেখি মিসেস-- দূর হোক গে ছাই মিদেদ, আমি ভাকবই ভোমাকে সোহিনী ব'লে, এতে তুমি রাগই কর আর ষাই কর।"

"মরণ আমার, রাগ করতে যাব কেন। ডাকুন আমাকে সোহিনী ব'লে, স্থহি বললে আমার কান জুড়িয়ে যাবে।"

"গোপন কথাটা প্রকাশ করেই বলি। তোমার ঐ সোহিনী নামটির সঙ্গে আর-একটিশান্দের মিল আছে, বড়ো খাঁটি তার অর্থ। সকালে ঘুম থেকে উঠেই হিনি হিনি কিনি কিনি রবে ঐ ছটি শব্দ মিলিয়ে মনে মনে শঞ্চনি বাজাতে থাকি।"

"কেমিট্রির রিসর্চে মিল করা আপনার অভ্যাস আছে, ওটা তারই একটা কেঁকড়া।"

"মিল করতে গিয়ে মরেও অনেক লোক। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে নেই— ঘোরতর দাহ্য পদার্থ।"

এই ব'লে হাঃ হাঃ শব্দে উচ্চহাস্ত করে উঠলেন।

"নাং, ঐ ছোকরার সামনে এসব কথার আলোচনা করতে নেই। বারুদের কারখানায় আজ পর্যন্ত ও আ্যাপ্রেন্টিনি শুক্ল করে নি। পিনিমার আঁচল ওকে আগলে আছে, সে আঁচল নন্কম্বাষ্টিব লু।"

রেবতীর মেয়েলি মুখ লাল হয়ে উঠছিল।

"সোহিনী, আমি তোমাকে জিগ্গেদা করতে যাচ্ছিল্ম, আজ দকালে তুমি কি ওকে আফিম থাইয়ে দিয়েছিলে। অমন ঝিমিয়ে পড়ছে কেন।"

"থাইয়ে যদি থাকি সেটা না জেনে।"

"বেব্, ওঠ বলছি ওঠ্। মেয়েদের কাছে অমন ম্থচোর। হয়ে থাকতে নেই। ওতে ওদের আম্পর্ধা বেড়ে যায়। ওরা তো ব্যামোর মতো প্রথবের ত্র্বলতা খ্ঁজে বেড়ায়, ছিল্র পেলেই টেম্পারেচর চড়িয়ে দেয় ছ ছ ক'রে। সাবজেইটা জানা আছে, ছেলেগুলোকে সাবধান করতে হয়। আমার মতো যায়া ঘা থেয়েছে, মরে নি, তাঁদের কাছ থেকেই পাঠ নিতে হয়। বেব্, কিছু মনে করিস নে বাবা। যায়া কথা কয় না, চুপ করে থাকে, তারাই সব চেয়ে ভয়ংকর। চল্লেখি, তোকে একবার ঘূরিয়ে নিয়ে আসি। ঐ দেখ্ ছটো গ্যালভানোমিটর, একেবারে হাল কায়দার। এই দেখ্ হাই ভ্যাকুয়ম পম্প, আর এটা মাইজোফোটোমিটর, এ ছেলে-পাস-করাবার কলার ভেলা নয়। একবার এথানে আসন গেড়ে বোস্ দেখি। সেই তোমার টাকপড়া মাথার প্রোফেসর— নাম করতে চাই নে— দোখ কেমন তার ম্থ চুন হয়ে না যায়। আমার ছাত্র হয়ে যখন তুই বিছে ভক্ষ করলি আমি তোকে বলি নি কি, তোর নাকের সামনে ঝুলছে যাকে কথায় বলে ভবিয়ৎ। হেলাকেলা করে সেটাকে ফোঁসরা করে দিস নে যেন। তোর জীবনীর প্রথম চ্যাপ্টারের এক কোণে আমার নামটাও ছোটো অক্সেরে লেখা যদি থাকে, সেটা হবে আমার মন্ত গুরুদ্দক্ষিণা।"

দেখতে দেখতে বিজ্ঞানী জেগে উঠল। জলে উঠল তার হুই চোধ। চেহারাট।

একেবারে ভিতর থেকে গেল বদলে। মৃগ্ধ হয়ে সোহিনী বললে, "তোমাকে যে-কেউ জানে তারা সকলেই তোমার এত বড়ো উন্নতির আশা করে যা প্রতিদিনের জিনিসনন্ন, যা চিরদিনের। কিন্তু আশা ষতই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।"

অধ্যাপক বেবতীর পিঠে আর-একবার দিলে একটা মন্ত চাপড়। ঝন্ঝন্ করে উঠল তার শিরদাড়া। চৌধুরী তাঁর মন্ত ভারী গলায় বললেন, "দেখ বের্, যে মহৎ ভবিগুতের বাহন হওয়া উচিত ছিল এরাবত, ক্বপণ বর্তমান চাপিয়ে দেয় তাকে গোরুর গাড়িতে, কাদায় পড়ে থাকে সে অচল হয়ে। শুনছ, সোহিনী, স্থহি ?— না না ভয় নেই, পিঠে চাপড় মারব না। বলো সত্যি ক'রে, কথাটা আমি কেমন গুছিয়ে বলেছি।"

"চমৎকার।"

"ওটা লিখে রেখো তোমার ডায়ারিতে।"

"তা বাথব।"

"কথাটার মানেটা বুঝেছিস তো রেবি ?"

"বোধ হয় বুঝেছি।"

"মনে রাখিদ মন্ত প্রতিভার মন্ত দায়িত। ও তো কারও নিজের জিনিস নয়। ওর জ্বাবদিছি অনস্তকালের কাছে। শুনছ স্বহি, শুনছ? কথাটা ক্রমন বলেছি বলো তো ভাই।"

় "খুব ভালো বলেছেন। আগেকার দিনের রাজা থাকলে গলা থেকে মালা খুলে—"

"তারা তো মরেছে সব, কিন্তু—"

"ঐ কিন্তুটুকু মরে নি, মনে থাকবে।"

রেবতী বললে, "ভয় নেই, কিছুতে আমাকে হুর্বল করবে না।"

সোহিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল। সোহিনী তাড়াতাড়ি আটকিয়ে দিলে।
চৌধুরী বললেন, "আরে করলে কী। পুণ্যকর্ম না করার দোষ আছে, পুণ্যকর্মে
বাধা দেওয়ার দোষ আরও বেশি।"

সোহিনী বললে, "প্রণাম বদি করতে হয় তো ঐথানে।"— ব'লে বেদির উপরে ক্রানো নন্দকিশোরের মূর্তি দেখিয়ে দিলে। ধৃপধুনো জলছে, ফুলে ভরে আছে ধালা।

• বললে, "পাতকীকে উদ্ধার করার কথা পুরাণে পড়েছি। আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ মহাপুরুষ। অনেক নিচে নামতে হয়েছিল, শেষকালে তুলে বসাতে পেরেছেন— পাশে বললে মিখ্যে হবে, তাঁর পায়ের ভলার। বিভার পথে মাছ্যকে উদ্ধার করবার দীক্ষা তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন। বলে গিয়েছেন যেন মেয়েজামাইয়ের গুমর বাড়াবার জক্তে তাঁর জীবনের থনিখোঁড়া রত্ন ছাইয়ের গাদার হারিয়ে না ফেলি। বললেন, 'ঐখানে রেখে গেলেম আমার সদগতি, আর সদগতি আমার দেশের।' "

অধ্যাপক বললেন, "শুনলি তো রেবু ? এটা হবে ট্রাস্ট সম্পত্তি, তোকে দেওয়া হবে তার কর্তৃত্ব।"

রেবতী ব্যস্ত হয়ে বললে, "কর্তৃত্ব নেবার যোগ্য আমি নই। আমি পারব না।" সোহিনী বললে, "পারবে না! ছি, এ কি পুরুষের মতো কথা।"

রেবতী বললে, "আমি চিরদিন পড়াশুনো করে এসেছি, এরকম কাজের ভার কথনও নিই নি।"

চৌধুরী বললেন, "ডিম ফোটবার আগে কখনও হাঁদ সাঁতার দেয় নি। আজ তোমার ডিমের খোলা ভাঙবে।"

সোহিনী বললে, "ভয় নেই ভোমার, আমি ভোমার সঙ্গে দক্ষে পাকব।" বেবতী আশস্ত হয়ে চলে গেল।

সোহিনী অধ্যাপকের মৃথের দিকে চেয়ে রইল। চৌধুরী বললেন, "জগতে বোকা অনেকরকম আছে, পুরুষ বোকা সকল বোকার সেরা। কিন্তু মনে রেখা, দায়িছ হাতে না পেলে দায়িছের যোগ্যতা জন্মায় না। একজোড়া হাত পেয়েছে মায়্র্য তাই সে হয়েছে মায়্র্য, একজোড়া খুর পেলেই তার সঙ্গে মলবার যোগ্য লেজ আপনি গজিয়ে উঠত। তুমি কি রেবতীর হাতের বদলে খুর দেখতে পেয়েছ নাকি।"

"না, আমার ভালো লাগছে না। মেয়ের হাতেই যারা মাহয কোনো কালে তাদের দ্ধে-দাঁত ভাঙে না। কপাল আমার। আপনি থাকতে আমি আর-কারও কথা কেন ভাবতে গেলুম।"

"খুশী হলুম শুনে। একটুথানি বুঝিয়ে দাও কী গুণ আছে আমার।" "লোভ নেই আপনার একটুও।"

"এত বড়ো নিন্দের কথা। লোভের মতে। দ্বিনিসকে লোভ করি নে ?— খুবই করি—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাঁর ছুই গালে ছুই চুমো দিয়ে সোহিনী সরে গেল। "কোন খাতায় জমা হল এটা সোহিনী।"

"আপনার কাছে যে ঋণ পেয়েছি সে তো শোধ করতে পারি নে, তারই স্থদ দিছি।" শ্ৰেথম দিন শেয়েছি একটি, আজ পেলুম ছটি। কেবলই বেড়ে চলবে নাকি।"
ু শ্বাড়বে বই কি, চক্ৰবৃদ্ধির নিয়মে।"

5

চৌধুরী বললেন, "সোহিনী, তোমার স্বামীর প্রান্ধে শেষকালে আমাকে পুরুত বানিয়ে দিলে? সর্বনাশ, এ কি কম দায়িত। বার অন্তিত্ব হাতড়িয়ে পাওয়া বায় না তাকে খুশী করা! এ তো বাধাদন্তবের দানদক্ষিনে নয় ষে—"

"আপনিও তো বাঁধাদম্ভরের গুরুঠাকুর নন, আপনি যা করবেন সেটাই হবে পদ্ধতি। দানের ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন তো?"

"কদিন ধরে ঐ কাজই করেছি, দ্যোকানবাজার কম ঘূরি নি। দানসামগ্রী সাজানো হয়ে গেছে নীচের বড়ো ঘরটাতে। ইহলোকস্থিত আত্মা যারা এগুলো আত্মসাৎ করবে তারা পেট ভরে খুশী হবে, সন্দেহ নেই।"

চৌধুরীর সঙ্গে নীচে গিয়ে সোহিনী দেখলে, সায়াশ-পড়ুয়া ছেলেদের জ্বপ্তে নানা যন্ত্র, নানা মডেল, নানা দামী বই, নানা মাইকোস্কোপের সাইড স্, নানা বায়োলজির নম্না। প্রত্যেক সামগ্রীর সঙ্গে নাম ও ঠিকানা-লেখা কার্ড। আড়াইশো ছেলের জ্বপ্তে চেক লেখা হয়েছে এক বংসরের বৃত্তির। খরচের জ্বপ্তে কিছুমাত্র সংকোচ করা হয় নি। বড়ো বড়ো ধনীদের শ্রাদ্ধে বে ব্রাহ্মণবিদায় হয় তার চেয়ে এর ব্যয়ের প্রসর অনেক বেশি, অথচ বিশেষ করে চোথে পড়ে না এর সমারোহ।

"পুরুতবিদায়ের কী দক্ষিণা দিতে হবে, সেটা তো আপনি ধরে দেন নি।"

''আমার দক্ষিণা তোমার খুশি।"

"খুশির সঙ্গে আপনার জন্তে রেখেছি এই ক্রনোমিটর। জর্মনি থেকে আমার স্বামী এটা কিনেছিলেন, বরাবর তাঁর বিসচের কাজে লেগেছিল।"

চৌধুরী বললেন, "যা মনে আসছে তার ভাষা নেই। বাব্দে কথা বলতে চাই নে, আমার পুরুতের কাজ সার্থক হল।"

"আর-একটি লোক আছে, আজ তাকে ভূলতে পারি নে— সে আমাদের মানিকের বিধবা বউ।"

"মানিক বলতে কাকে বোঝায়।"

"নে ছিল ওঁর ল্যাবরেটবির হেড মিস্তি। আশ্চর্ম তার হাত ছিল। অত্যস্ত স্ক্র কাজে এক চুল তার নড়চড় হত না, কলকব্জার তত্ত্ব-ব্ঝে নিতে তার বৃদ্ধি ছিল অল্লাস্ত। তাকে উনি অতিনিকট বন্ধুর মতো দেখতেন। গাড়ি করে নিয়ে বেতেন বড়ো বড়ো কারখানার কাজ দেখাতে । উনি বলতেন, ও যে গুলী, তার সে গুলু বানিয়ে তোলা যার না, সে গুলু খুঁজে মিলবে না। ওঁর কাছে তার সম্মান পুরোমাত্রায় ছিল। এর থেকে ব্যবেন কেন যে উনি আমাকে শেষ পর্যন্ত এত মান দিয়েছিলেন। আমার মধ্যে যে মূল্য তিনি দেখেছিলেন তার তুলনায় দোষের ওজন ওঁর কাছে ছিল খুব সামান্ত। যে জায়গায় আমার মতো কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েকে তিনি অসম্ভব রকম বিশাস করেছিলেন, সে জায়গায় সে বিশাস আমি কোনোদিন একটুমাত্র নই করি নি। আজও মনপ্রাণ দিয়ে রক্ষা করছি। এতটা তিনি আর-কারও কাছে পেতেন না। যেখানে আমি ছিলেম ছোটো সেখানে আমি তাঁর চোখে পড়ি নি, যেখানে আমি ছিল্ম বড়ো সেখানে তিনি আমাকে পুরো সম্মানু দিয়েছেন। আমার মূল্য যদি তাঁর চোখে না পড়ত তা হলে আমি কোথায় তলিয়ে যেতুম বলুন তো। আমি খুব খারাপ, কিন্তু আমি নিজেই বলছি আমি খুব ভালো, নইলে তিনি আমাকে কখনও সহু করতে পারতেন না।"

"দেখো সোহিনী, আমি অহংকার করে বলব যে আমি প্রথম থেকেই জেনেছি ভূমি খুব ভালো। সন্তা দরের ভালো হলে কলম্ব লাগলে দাগ উঠত না।"

"যাক গে, আমাকে আর যে লোক যা মনে করুক না, তিনি আমাকে যা মান দিয়েছেন সে আজ পর্যন্ত টি কৈ আছে, আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে।"

"দেখো সোহিনী, তোমাকে যত দেখছি ততই জানছি, তুমি সে জাতের সহজ মেয়েমাকুষ নও যারা স্বামী নামটা শুনলেই গ'লে পড়ে।"

"না, তা নই; আমি দেখেছি ওঁর মধ্যে শক্তি, প্রথম দিন থেকে জেনেছি উনি মানুষ, আমি শান্ত মিলিয়ে পতিব্রতাগিরি করতে বদি নি। আমি জাক করেই বলছি, আমার মধ্যে যে রত্ব আছে দে একা ওঁরই কণ্ঠহারে দোলবার মতো, আর কারও নয়।"

এমন সময় নীলা ঘরে এসে ঢুকে পড়ল। বললে, ''অধ্যাপকমশায়, কিছু মনে করবেন না, মায়ের সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"কিছু না মা, আমি এখন যাচিছ ল্যাবরেটরিতে। রেবতী কী রকম কাজ করছে দেখে আসি গে।"

নীলা বললে, "কোনো ভয় নেই। কান্ধ ভালোই চলছে। আমি এক-একদিন জানালার বাইরে থেকে দেখেছি, উনি মাধা গুঁজে লিখছেন, নোট নিচ্ছেন, কলম কামড়ে ধরে ভাবছেন। আমার প্রবেশ নিষেধ, পাছে সার আইজাকের গ্রাভিটেশন বায় ন'ড়ে। সেদিন মা কাকে বলছিলেন উনি ম্যাগ্রেটিজ্ম্নিয়ে কাজ্ করছেন, ভাই পাশ দিয়ে কেউ গেলেই কাঁটা নড়ে যায়, বিশেষত মেয়েরা।"

চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "মা, ল্যাবরেটরি ভিতরেই আছে, ম্যাগনেটিজম্ নিয়ে কাজ চলছেই, কাঁটা বারা নড়িয়ে দেন তাঁদের ভয় করতেই হয়। দিগ্রেম ঘটায় যে। তবে চললুম।"

নীলা মাকে বললে, "আমাকে আর কতদিন তোমার আঁচলের গাঁঠ দিয়ে বেঁধে রাখবে। পেরে উঠবে না, কেবল ছঃখ পাৰে।"

"তুই কী করতে চাদ বল্।"

নীলা বললে, "তুমি তো জানই মেয়েদের জন্তে একটা হাইয়র স্টাডি মৃত্যেণ্ট ধোলা হয়েছে, তুমি তাতে অনেক টাকা দিয়েছ। সেধানে আমাকে কেন কাজে লাগাও না।"

"আমার ভন্ন আছে পাছে তুই ঠিকমতো না চলিদ।"

"সব চলাই বন্ধ করে দেওয়াই কি ঠিক চলার রাস্তা।"

"তা নয়, তা তো জানি, সেই তো আমার ভাবনা।"

"তুমি নাভেবে একবার আমাকে ভাবতে দাও-না। সে তো দিতেই হবে। আমি তো এখন খুকি নই। তুমি ভাবছ সেই-সব পাব্লিক জায়গায় নানা লোকের যাওয়া-আসা আছে, সে একটা বিপদ। জগৎসংসারে লোকচলাচল তো বদ্ধ হবে না ভোমার থাতিরে। আর তাদের সঙ্গে আমার জানাশুনো একেবারেই ঠেকিয়ে রাখবে যে সে আইন তো ভোমার হাতে নেই।"

"ন্ধানি দব জানি, ভয় করে ভয়ের কারণ ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। তা হলে তুই ওদের হাইয়র ন্টাডি সার্কলে ভরতি হতে চাদ ?"

'श होहे ।"

"আচ্ছা তাই হবে। সেথানকার পুরুষ অধ্যাপকদের একে একে দিবি জাহারমে সে জানি। কেবল একটি কথা দিতে হবে আমাকে। কোনোমভেই ভূই রেবভীর কাছে বেঁষতে পাবি নে। আর কোনো ছুতোভেই ঢুকবি নে তার ল্যাবরেটরিতে।"

"মা, তুমি আমাকে কী মনে কর ভেবে পাই নে। কাছে ঘেঁষতে যাব তোমার ঐ খুদে দার আইজাক নিউটনের, এমন ক্লচি আমার ?—মরে গেলেও না।"

সংকোচ বোধ করলে রেবতী শরীরটাকে নিয়ে যে রক্ষ আঁকুবাঁকু করে ভারই অকল ক'বে নীলা বললে, "ঐ স্টাইলের পুরুষকে নিয়ে আমার চলবে না। বে-সব মেয়েরা জালোবাদে বুড়ো খোকাদের মান্ত্য করতে, ওকে জিইয়ে রেখে দেওয়া ভালে। তাদেরই জন্মে। ও মারবার বোগ্য শ্রিকারই নয়।"

"একটু বেশি বাড়িয়ে কথা বলছিদ নীলা, তাই ভয় হচ্ছে ওটা ঠিক তোর মনের কথা নয়। তা হোক, ওর সম্বন্ধ তোর মনের ভাব বাই হোক, ওকে বদি মাটি করতে চাস তা হলে সে তোর পক্ষে ভালে। হবে না।"

"কথন তোমার কী মর্জি কিছুই ব্রুতে পারি নে মা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার জন্তে তুমি আমাকে সাজিয়ে পুতুল গড়ে তুলেছিলে, দে কি আমি ব্রুতে পারি নি। সেইজন্তেই কি তুমি আমাকে ওর বেশি কাছে আনাগোনা করতে বারণ করছ, পাছে, চেনাশোনার ঘেঁষ লেগে পালিশ নাই হয়ে যায়।"

"দেখ্নীলা, আমি তোকে ব'লে দিচ্ছি তোর দক্ষে ওর বিয়ে কিছুতেই হতে পারবে না।"

"তা হলে আমি যদি মোতিগড়ের রাজকুমারকে বিয়ে করি ?"

"ইচ্ছা হয় তো করিন।"

"স্থবিধে আছে, তার তিনটে বিয়ে, আমার দায় অনেকটা হালক। হবে, আর সে মদ থেয়ে ঢলাঢলি করে নাইটক্লাবে— তথন আমি অনেকটা ছুটি পাব।"

"আচ্ছা বেশ, সেই ভালো। রেবতীর সঙ্গে তোর বিয়ে হতে দেব না।"

"কেন, তোমার সার আইজাক নিউটনের বৃদ্ধি আমি ঘূলিয়ে দেব মনে কর ?" "সে তর্ক থাকু, যা বললুম তা মনে রাখিস।"

"উনি নিজেই যদি হাংলাপনা করেন।"

"তা হলে এ পাড়া তাকে ছাড়তে হবে— তোর অন্নে তাকে মাহ্য করিস, তোর বাশের তহবিল থেকে এক কড়িও সে পাবে না।"

"সর্বনাশ। তা হলে নমস্কার সার আইজাক নিউটন।" দেদিনকার পালা সংক্ষেপে এই পর্যন্ত।

a

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় স্থাছির ছতে পারছি নে। ও যে কোন্ দিকে তাক করতে শুরু করেছে ব্রুতে পারছি নে।" চৌধুরী বললেন, "আবার ওর দিকে তাক করছে কারা সেটাও একটা ভাববার কথা। হয়েছে কি, এরই মধ্যে রটে গেছে ল্যাবরেটরি রক্ষার জভ্যে তোমার স্থামী অসাধ টাকা রেখে গেছে। মৃথে মৃথে তার অন্ধা বৈড়েই চলেছে। এখন রাজ্য আর রাজক্যা নিয়ে বাজারে একটা জুয়োখেলার স্থাষ্ট হয়েছে।"

"রাজকঞাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্ত আমি বেঁচে থাকতে রাজত স্তায় বিকোবে না।"

"কিন্তু লোকের আমদানি শুফ হয়েছে। সেদিন হঠাৎ দেখি, আমাদেরই অধ্যাপক মন্ত্র্মদার ওরই হাত ধরে বেরিয়ে এল সিনেমা থেকে। আমাকে দেখেই ঘাড় বেঁকিয়ে নিল। ছেলেটা ভালো ভালো রিয়য়ে বক্তা দিয়ে বেড়ায়, দেশের মন্থলের দিকে ওর বৃলি খুব সহজে থেলে। কিন্তু সেদিন ওর বাঁকা ঘাড় দেখে স্বদেশের জত্যে ভাবনা হল।" "চৌধুরীমশায়, আগল ভেঙেছে।"

"ভেঙেছে বই কি। এখন এই গরিবকেই নিজের ঘটিবাটি সামলাতে হবে।"

"মজুমদার-পাড়ায় মড়ক লাগে লাগুক, আমার ভয় রেবতীকে নিয়ে।"

চৌধুরী বললেন, "আশাভত ভয় নেই। খুব ডুবে আছে। কাজ করছে খুব চিমংকার।"

"চৌধুরীমশার, ওর বিপদ হচ্ছে দায়ান্দে ও ষত বড়ো ওস্তাদই হোক, তুমি যাকে মেট্রিয়ার্কি বল সে রাজ্যের ও ঘোর আনাড়ি।"

"সে কথা ঠিক। ওর একবারও টিকে দেওয়া হয় নি। ছোঁয়াচ লাগলে বাঁচানো শক্ত হবে।"

"রোজ একবার কিন্তু ওকে আপনাকে দেখে যেতে হবে।"

"কোথা থেকে ও আবার ছোঁয়াচ না নিয়ে আসে। শেষকালে এ বয়সে আমি না মিরি। ভার কোরো না, মেয়েমান্থ্য যদিও, তব্ও আশা করি ঠাট্টা ব্রতে পার। আমি পার হয়ে গেছি এপিডেমিকের পাড়াটা। এখন ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না।
কিন্তু একটা মুশকিল ঘটেছে। পর্তু আমাকে যেতে হবে গুজ্বানওয়ালায়।"

"এটাও ঠাট্টা নাকি। মেয়েমামুষকে দয়া করবেন।"

"ঠাট্টা নয়, আমার সতীর্থ অমূল্য আডিড ছিলেন সেথানকার ডাক্তার। বিশপঁচিশ বছর প্র্যাকটিস করেছেন। কিছু বিষয়সম্পত্তিও জমিয়েছেন। হঠাৎ বিধবা স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রেখে মরেছেন হার্টফেল করে। দেনাপাওনা চুকিয়ে জমিজমা বেচে তাদের উদ্ধার করে আনতে হবে আমাকে। কতদিন লাগবে ঠিক জানি নে।"

"এর উপরে আর কথা নেই।"

"এ সংসারে কথা কিছুরই উপরে নেই সোহিনী। নির্ভয়ে বলো, ষা হবেই তা হোক। যারা অদৃষ্ট মানে তারা ভূল করে না। আমরা সায়াটিট্রাঞ্চ বলি অনিবার্ণের এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। যজকণ কিছু করবার থাকে করো, যখন কোনোমতেই পারবে না, বোলো বাস্।"

"আহ্না তাই ভালো।"

"বে মজুমদারটির কথা বললুম, দলের মধ্যে সে তত বেশি মারাত্মক নয়। তাকে ওরা দলে টেনে রাখে মান বাঁচাবার জন্তে। আর-যাদের কথা শুনেছি, চাণক্যের মতে তাদের কাছ থেকে শত হস্ত দুরে থাকলেও ভাবনার কারণ থেকে যায়। অ্যাটর্নি আছে বঙ্গবিহার, তাকে আত্রয় করা আর অক্টোপসকে জড়িয়ে ধরা একই কথা। ধনী বিধবার তপ্ত রক্ত এই-সব লোক পছন্দ করে। ধবরটা শুনে রাখো, যদি কিছু করবার থাকে কোরো। সবশেষে আমার ফিলজফিটা মনে রেখো।"

"দেখুন চৌধুবীমশায়, বেথে দিন ফিলজফি। মানব না আপনার অদৃষ্ট, মানব না আপনার কার্যকারণের অমোঘ বিধান, যদি আমার ল্যাবরেটরির 'পরে কারও হাত পড়ে। আমি পাঞ্চাবের মেয়ে, আমার হাতে ছুবি থেলে সহজে। আমি খুন করতে পারি তা সে আমার নিজের মেয়ে হোক, আমার জামাইপদের উমেদার হোক।"

ওর শাড়ির নীচে ছিল কোমরবদ্ধ লুকোনো। তার থেকে ধাঁ করে এক ছুরি বের করে আলোয় ঝলক খেলিয়ে দিয়ে গেল। বললে, "তিনি আমাকে বেছে নিয়েছিলেন— আমি বাঙালির মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোথের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি। আমার ল্যাবরেটরি আর আমার বুকের কলিজা, তার মাঝখানে রয়েছে এই ছুরি।"

চৌধুরা বললেন, ''একসময়ে কবিতা লিখতে পারতুম, আজ আবার মনে হচ্ছে হয়তো পারি লিখতে।''

"কবিতা লিখতে হয় লিখবেন, কিন্তু আপনার ফিলজফি ফিরিয়ে নিন। যা না মানবার তাকে আমি শেষ পর্যন্ত মানব না। একলা দাঁড়িয়ে লড়ব। আর বুক ফুলিয়ে বলব, জিতবই, জিতবই, জিতবই।"

"ব্যাভো, আমি ফিরিয়ে নিল্ম আমার ফিলজফিটা। এখন থেকে লাগাব ঢাকে চাঁটি তোমার জয়বাত্রার সঙ্গে দক্ষে। আপাতত কিছুদিনের জন্তে বিদায় নিচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে না।"

আশ্চর্যের কথা এই সোহিনীর চোখে জল ভরে এল। বললে, "কিছু মনে করবেন না।" জড়িয়ে ধরলে চৌধুরীর গলা। বললে, "সংসারে কোনো বন্ধনই তিঁকে না, এও মৃহুর্তকালৈর জন্তে।"

वर्रेंक्ट भना हिए नित्र भारत्र कार्छ भ'र् माहिनी अशाभकरक खनाम कत्रन।

50

খবরের কাগজে যাকে বলে পরিস্থিতি সেটা হঠাৎ এসে পড়ে, আর আসে দল বেঁধে। জীবনের কাহিনী স্থাথ ছঃখে বিলম্বিত হয়ে চলে। শেষ অধ্যায়ে কোলিশন লাগে অকন্মাৎ, ভেঙেচুরে স্তব্ধ হয়ে যায়। বিধাতা তাঁর গল্প গড়েন ধীরে ধারে, গল্প ভাঙেন এক ঘায়ে।

সোহিনীর আইমা থাকেন আখালায়। সোহিনী তার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, 'যদি দেখা করতে চাও শীঘ্র এসো'।

এই আইমা তার একমাত্র আত্মীয় যে বেঁচে আছে। এরই হাত থেকে নন্দকিশোর কিনে নিয়েছিলেন গোহিনীকে।

নীলাকে তার মা বললে, "তুমিও আমার দলে এসো।"

নীলা বললে, "লে তো কিছুতেই হতে পারে না।"

"কেন পারে না।"

"ওরা আমাকে অভিনন্দন দেবে তারই আয়োজন চলছে।"

"ওরা কারা।"

"জাগানী ক্লাবের মেম্বররা। তয় পেয়োনা, থ্ব তদ্র ক্লাব। মেম্বরদের নামের ফর্দ দেখলেই ব্রতে পারবে। খ্বই বাছাই করা।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কী।"

"ম্পষ্ট বলা শক্ত। উদ্দেশ্যটা নামের মধ্যেই আছে। এই নামের তলায় আধ্যাত্মিক সাহিত্যিক আর্টিষ্টিক সব মানেই খুব গভীরভাবে লুকোনো আছে। নবকুমারবাব্ খুব চমৎকার ব্যাখ্যা করে দিয়েছিলেন। ওরা ঠিক করেছে তোমার কাছ খেকে চাঁদা নিতে আদবে।"

"কিন্তু চাঁদা দেখছি ওরা নিয়ে শেষ করেছে। তুমি যোলো আনাই পড়েছ ওর হাতে। কিন্তু এই পর্যন্তই। আমার ষেটা ত্যাজ্য সেটাই ওরা পেয়েছে। আমার কাছ থেকে আর কিছু পাবার নেই।"

"মা, এত রাগ করছ কেন। ওঁরা নিঃমার্থভাবে দেশের উপকার করতে চান।"

"আছে। সে আলোচনা থাক্। এতক্ষণে তুমি বোধ হয় তোমার বন্ধুদের কাছ থেকে থবর পেয়েছ বে তুমি স্বাধীন।"

"হাঁ পেয়েছি।"

"নিঃবার্থরা তোমাকে জানিয়েছেন যে তোমার বামীর দত্ত অংশে তোমার যে

টাকা আছে দে তৃমি ষেমন খুশি ব্যবহার করতে পার।"

"হা জেনেছি।"

"আমার কানে এসেছে উইলের প্রোবেট নেবার জন্তে তোমরা প্রস্তুত হচ্ছ। কথাটা বোধ হয় সভ্যি ?"

"ছা সভিয়। বন্ধবাৰ আমার সোলিসিটর।"

"তিনি তোমাকে আরও কিছু আশা এবং মন্ত্রণা দিয়েছেন।"

नौना চুপ করে রইन।

"তোমার বন্ধ্বাবৃকে আমি দিধে করে দেব যদি আমার দীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে-আইনে। ক্ষেরবার সময় আমি পেশোয়ার হয়ে জাসব। আমার ল্যাবরেটরি রইল দিনরাত্রি চারজন শিখ দিপাইয়ের পাঁহারায়। আর যাবার সময় এই তোমাকে দেখিয়ে যাচ্ছি— আমি পাঞ্চাবের মেয়ে।"

ব'লে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্থৃতি রইল তোমার জিমায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হন্ন তো হিসেব নেব।"

## 22

ল্যাবরেটরির চার দিকে অনেকথানি জমি ফাঁকা আছে। কাঁপন বা শব্দ যাতে যথাসম্ভব কাজের মাঝথানে না পৌছয়। এই নিস্তন্ধতা কাজের অভিনিবেশে রেবতীকে সহায়তা করে। তাই ও প্রায়ই এথানে রাত্রে কাব্ধ করতে আসে।

নীচের ঘড়িতে ছুটো বান্ধল। মুহুর্তের জন্ম রেবতী তার চিস্তার বিষয় ভাবছিল জানালার বাইরে আকাশের দিকে চোথ মেলে।

এমন সময়ে দেওয়ালে পড়ল ছায়া। চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে এসেছে নীলা। রাত-কাপড় পরা, পাতলা দিছের শেমিজ। ও চমকে চৌকি থেকে উঠে পড়তে যাচ্ছিল। নীলা এসে ওর কোলের উপর বসে গলা জড়িয়ে ধরল। রেবতীর সমস্ত শরীর ধর ধর করে কাপতে লাগল, বুক উঠতে পড়তে লাগল প্রবলবেগে। গদগদ কঠে বলতে লাগল, "তুমি যাও, এ ঘর থেকে তুমি যাও।"

ও বললে, "কেন।"

রেবতী বললে, "আমি সহু করতে পারছি নে। কেন এলে তুমি এ ঘরে।"

নীলা ওকে আরও দৃঢ়বলে চেপে ধরে বললে, ''কেন, আমাকে কি তুমি ভালোবাস না।" বেবতী বললে, "বাসি, বাসি বাসি। কিন্তু এ ঘর থেকে তুমি যাও।"
হঠাৎ ঘরের মধ্যে চুকে পড়ল পাঞ্জাবী প্রহরী; ভৎ সনার কঠে বললে, "মামিন্ধি,
বছত শরমকি বাৎ হেয়, আপ বাহার চলা যাইয়ে।"

বেবতী চেতনমনের অগোচরে ইলেকট্রিক ডাকঘড়িতে কখন্ চাপ দিয়েছিল। পাঞ্চাবী বেবতীকে বললে, "বাবুজি, বেইমানি মৎ করো।"

বেবতী নীলাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। দরোয়ান কের নীলাকে বললে, "আপ বাহার চলা যাইয়ে, নহি তো মনিবকো হুকুম তামিল করে গা।"

অর্থাৎ জোর করে অপমান করে বের করে দেবে। বাইরে বেতে বেতে নীলা বললে, "শুনছেন সার আইজাক নিউটন ?—কাল আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমস্তম, ঠিক চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময়। শুনতে পাচ্ছেন না? অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন ?" ব'লে একবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালে।

্ বাষ্পান্ত কঠে উত্তর এল, "শুনেছি।"

त्रांज-काপर्एक चिज् रथरक नीलांत निथ्ँ ज रमरंत गर्रेन जाऋरत्त मूर्जित मरंजा चलक्ष रहा क्रिंज, रत्रवजी मूक्ष रार्ध ना रमर्थ थाकर् भातन ना। नीला हरल राम । रत्रवजी टिविरलत উপत्र मूथ रत्रव्थ भएं त्रहेल। अमन चार्च्य रमोन्मर्य रम कद्मना कत्रक भारत ना। अकी रकांन रेवज्ञ ज वर्षन श्रारम करत्र छ अत नित्रांत मर्था, हिक्छ हरा रव्यां एक व्यां स्वां । हार्क्य मूर्यां मक्क करत्र रत्रवजी रक्ष्यं हि निर्मात मर्था, हिक्छ हरा रव्यां एक व्यां स्वां । हार्क्य मूर्यां मक्क करत्र रत्रवजी रक्ष्यं हि निरम्भ वर्षा काण्यां, कांन हार्या निम्म वर्षा वर्षा मार्थ में कि मंत्रव क्रिंग क्रां हि क्रां कर्षा हि स्वां स्वां । हि कर्षा हि स्वां स्वां । हि कर्षा हि स्वां स्वां । हि कर्षा हि स्वां स्वां । म्रां स्वां । म्रां स्वां स

নীলা আবার ঘরের মধ্যে এল। বললে, "একটা কাজ আছে ভূলে গিয়েছিলুম।"
দরোয়ান রুপতে গেল। নীলা বললে, "ভয় নেই তোমার, চুরি করতে আসি নি।
একটা কেবল সই চাই। জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট করব তোমাকে— তোমার নাম
আছে দেশ স্কুড়ে।"

অত্যস্ত সংকৃচিত হয়ে রেবতী বললে, "ও ক্লাবের আমি তো কিছুই জানি নে।" "কিছুই তো জানবার দরকার নেই। এইটুকু জানলেই হবে ব্রজেজবার এই ক্লাবের পেট্রন।"

"সামি তো বজেন্তবাব্কে জানি নে।"

"এইটুকু জানলেই হবে, মেট্রণলিটান ব্যান্ধের তিনি ভাইরেক্টর। লক্ষী আমার, জাছু আমার, একটা সই বই তো নয়।" ব'লে ভান হাত দিয়ে তার কাঁধ ঘিরে তার হাতটা ধরে বললে, "সই করো।"

দে স্বপ্নাবিষ্টের মতো দই করে দিলে।

কাগজটা নিয়ে নীলা বখন মৃড়ছে দরোয়ান বললে, "এ কাগজ আমাকে দেখতে হবে।"

নীলা বললে, "এ তো তুমি বুঝতে পারবে না।"

দরোয়ান বললে, "দরকার নেই বোঝবার।" বলে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে। বললে, "দলিল বানাতে হয় বাইরে গিয়ে বানিয়ো। এখানে নয়।"

রেবতী মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। দরোয়ান নীলাকে বললে, "মাজি, এখন চলো তোমাকে বাড়ি পৌছিয়ে দিয়ে আসি গে।" ব'লে তাকে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার ঘরে ঢুকল পাঞ্জাবী। বললে, "চার দিকে আমি দরজ। বন্ধ করে রাখি, তুমি ওকে ভিতর থেকে খুলে দিয়েছ।"

এ কী সন্দেহ, কী অপমান। বারবার করে বললে, "আমি খুলি নি।"
"তবে ও কী করে ঘরে এল।"

সেও তো বটে। বিজ্ঞানী তথন সন্ধান করে বেড়াতে লাগল ঘরে ঘরে। অবশেষে দেখলে রাস্তার ধারের একটা বড়ো জানলা ভিতর থেকে আগল দেওয়া ছিল, কে সেই আগলটা দিনের বেলায় এক সময়ে খুলে রেখে গেছে।

বেবতীর যে ধৃর্ত বৃদ্ধি আছে এতটা শ্রদ্ধা তার প্রতি দরোয়ানজির ছিল না। বোকা মাহুষ, পড়াশুনো করে এই পর্যস্ত তার তাকত। অবশেষে কপাল চাপড়ে বললে, "আওরত! এ শয়তানি বিধিদত্ত।"

যে অল্প-একটু রাভ বাকি ছিল রেবভী নিজেকে বারবার করে বলালে, চায়ের নিমন্ত্রণে যাবে না।

কাক ডেকে উঠল। রেবতী চলে গেল বাড়িতে।

## >5

পরের দিন সময়ের একটু ব্যক্তিক্রম হল না। চায়ের সভায় চারটে পয়তালিশ মিনিটেই রেবভী গিয়ে হাজির। ভেবেছিল এ সভা নিভ্তে ত্জনকে নিয়ে। ফ্যাশনেবল সাজ এর দখলে নেই। প'রে এসেছে জামা আর ধুতি, ধোবার বাড়ি থেকে নতুন কাচিয়ে আনা, আর কাঁধে ঝুলছে একটা পাটকরা চাদর। এসে দেখে সভা বসেছে বাগানে। অজানা শৌখিন লোকের ভিড়। দমে গেল ওর সমন্ত মনটা, কোখাও লুকোতে পারলে বাঁচে। একটা কোণ নিয়ে বসবার চেষ্টা করতেই সবাই উঠে পড়ল। বললে, "আহ্ন ডক্টর ভট্টাচার্য, আপনার আসন এইখানে।"

একটা পিঠ-উচু মথমলে-মোড়া চৌকি, মগুলীর ঠিক মাঝখানেই। ব্রুতে পারলে সমস্ত জনতার প্রধান লক্ষ্যই ও। নীলা এসে ওর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, কপালে দিলে চন্দনের ফোটা। অজেন্দ্রবাব্ প্রস্তাব করলেন ওকে জাগানী সভার সভাপতি পদে বরণ করা হোক। সমর্থন করলেন বঙ্গাব্, চারি দিকে করতালির ধ্বনি উঠল। সাহিত্যিক হরিদাসবাব্ ভক্তর ভট্টাচার্বের ইন্টারগ্রাশনাল খ্যাতির কথা ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, "রেবতীবাব্র নামের পালে হাওয়া লাগিয়ে আমাদের জাগানি ক্লাবের ভরনী খেয়া দেবে পশ্চিম-মহাসমূদ্রের ঘাটে ঘাটে।"

় সভার ব্যবস্থাপকেরা রিপোর্টারদের কানে কানে গিয়ে বললে, "উপমাগুলোর কোনোটা যেন রিপোর্ট থেকে বাদ না যায়।"

বক্তারা একে একে উঠে যখন বলতে লাগল 'এতদিন পরে ডক্টর ভট্টাচার্য সায়ান্দের জয়তিলক ভারতমাতার কপালে পরিয়ে দিলেন,' রেবতীর বুকটা ফুলে উঠল— নিজেকে প্রকাশমান দেখলে সভ্যজগতের মধ্যগগনে। জাগানী সভা সম্বন্ধে যে-সমস্ত দাগী রকমের জনশ্রুতি শুনেছিল মনে মনে তার প্রতিবাদ করলে। হরিদাসবাব্ যখন বললে, 'রেবতীবাব্র নামের কবচ রক্ষাকবচরূপে এ সভার গলায় আজ ঝোলানো হল, এর থেকে বোঝা যাবে এ সভার উদ্দেশ্য কত মহোচ্চ,' তখন বেবতী নিজের নামের গৌরব ও দায়িত্ব খ্ব প্রবলরূপে অম্বন্ডব করলে। ওর মন থেকে সংকোচের খোলসটা খসে পড়ে গেল। মেয়েরা ম্থের থেকে সিগাবেট নামিয়ে মুঁকে পড়ল ওর চৌকির উপর, মধুর হাল্যে বললে, "বিরক্ত করছি আপনাকে, কিন্তু একটা অটোগ্রাফ দিতেই হবে।"

বেবতীর মনে হল, এতদিন সে ষেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিল, স্বপ্নের গুটি গেছে খুলে, প্রকাপতি বেরিয়ে পড়েছে।

একে একে লোক বিদায় হল। নীলা রেবতীর হাত চেপে ধরে বললে, "আপনি কিন্তু যাবেন না।"

खानायम् मन टिंग नितन छत्र नितास मर्था ।

দিনের আলো শেষ হয়ে আসছে, লতাবিতানের মধ্যে সবুজ প্রদোষের অন্ধকার। বেঞ্চির উপরে ছজনে কাছাকাছি বসল। নিজের হাতের উপরে রেবতীর হাত তুলে নিয়ে নীলা বললে, "ডক্টর ভট্টাচার্ব, আপনি প্রব্যাহ্য হয়ে মেয়েদের অত ভয় করেন কেন।"

রেবতী ম্পর্ধান্তরে বললে, "ভয় করি ? কখনও না।"

"আমার মাকে আপনি ভয় করেন না ?"

"ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি।"

"আমাকে ?"

"নিশ্য ভয় করি।"

"সেটা ভালো থবর। মা বলেছেন, কিছুতে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।"

"কোনো বাধা আমি মানব না, আমাদের বিয়ে হবেই হবে।"

কাঁধের উপর মাথা রেখে নীলা বললে, "তুমি হয়তে। জ্বান না, তোমাকে কতথানি চাই।"

নীলার মাথাটা আরও বুকের কাছে টেনে নিম্নে রেবতী বললে, "তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই।"

"জাত ?"

"ভাসিয়ে দেব জাত।"

"তা হলে রেজিস্ত্রারের কাছে কালই নোটিন দিতে হবে।"

"कानहे एएत, निक्तग्र एएत।"

রেবতী পুরুষের তেজ দেখাতে শুরু করেছে।

পরিণামটা ক্রতবেগে ঘনিয়ে আসতে লাগল।

আইমার পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মৃত্যুর আশহা আসন্ত্র। যে পথস্ত মৃত্যু না হয় সোহিনীকে তিনি কিছুতে ছাড়বেন না। এই স্থযোগটাকে ছ্হাত দিয়ে আকড়িয়ে ধরে নীলার উন্মন্ত যৌবন আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

পাণ্ডিত্যের চাপে রেবতীর পৌরুষের স্বাদ ফিকে হয়ে গেছে— তাকে নীলার যথেষ্ট পছন্দ নয়। কিন্তু ওকে বিবাহ করা নিরাপদ, বিবাহোত্তর উচ্ছ্ খলতায় বাধা দেবার জাের তার নেই। শুধু তাই নয়। ল্যাবরেটরির সঙ্গে যে লােভের বিষয় জড়ানা আছে তার পরিমাণ প্রভৃত। ওর হিতৈবীরা বলে ল্যাবরেটরির ভার নেবার বোগ্যতর পাত্র কোথাও মিলবে না রেবতীর চেয়ে; সোহিনী কিছুতে ওকে হাতছাড়া করবে না, এই হছে বৃদ্ধিমানদের অন্থমান।

এদিকে সহবোদ্ধদের ধিকার শিরোধার্য করে রেবতী জাগানী ক্লাবের অধ্যক্ষতার সংবাদ ঘোষণা করতে দিলে সংবাদপত্রে। নীলা যথন বলত, 'ভয় লাগছে বৃঝি', ও বলত 'আমি কেয়ার করি নে'। ওর পৌক্ষ সহজে সংশয়্মাত্র না থাকে এই জেদ ওকে পেয়ে বলল। বললে, 'এডিংটনের সঙ্গে চিঠিশত্র আমার চলে, একদিন এই ক্লাবে আমি তাঁকে নিমন্ত্রিত করে আনব', ক্লাবের মেম্বরা বললে 'ধস্তু'।

বেবতীর আসল কাজ গেছে বন্ধ হয়ে। ছিন্ন হয়ে গেছে ওর সমন্ত চিস্তাস্ত্ত। মন কেবলই অপেকা করছে নীলা কখন আসবে, হঠাৎ পিছন থেকে ধরবে ওর চোখ টিপে। চৌকির হাতার উপর বসে বাঁ হাতে ধরবে ওর গলা জড়িয়ে। নিজেকে এই ব'লে আখাস দিচ্ছে, ওর কাজটা যে বাধা পেয়েছে সেটা ক্ষণিক, একটু স্থন্থির হলেই ভাঙার মুখে আবার জোড়া লাগবে। স্থন্থির হবার লক্ষণ আশু দেখা যাচ্ছে না। ওর কাজের ক্ষতিতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হচ্ছে নীলার মনের এক কোণেও সে শহানেই, সমন্তটাকে সে প্রহসন মনে করে।

দিনের পর দিন জাল কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে। জাগানী সভা ওকে ছেঁকে ধরেছে, ওকে ঘোরতর পুরুষমামূষ বানিয়ে তুলছে। এখনও অকণ্য মুখ থেকে বেরয় না, কিন্তু অশ্রাব্য শুনলে জোর করে হাসতে থাকে। ডক্টর ভট্টাচার্য ওদের খুব একটা মজার জিনিস হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে বেবতীকে ঈর্বায় কামড়িয়ে ধরে । ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরের ম্থের চুরট থেকে নীলা চুরট ধরায়। এর নকল করা বেবতীর অসাধ্য। চুরটের ধোঁয়া গলায় গেলে ওর মাঝা ঘ্রে পড়ে, কিন্তু এই দৃশ্রুটা ওর শরীরমনকে আরও অস্তুস্থ করে তোলে। তা ছাড়া নানারকমের ঠেলাঠেলি টানাটানি যথন চলতে থাকে, ও আপত্তি না জানিয়ে থাকতে পারে না। নীলা বলে, 'এই দেহটার 'পরে আমাদের তো কোনো মোহ নেই, আমাদের কাছে এর দাম কিলের— আসল দামী জিনিস ভালোবাসা, সেটা কি বিলিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি।' ব'লে চেপে ধরে বেবতীর হাত। বেবতী তথন অন্তদের অভাজন ব'লেই মনে করে, ভাবে ওরা ছোবড়া নিয়েই খুনী, শাঁসটা পেল না।

ল্যাবরেটরির মারের বাইরে দিনরাত পাহার। চলছে, ভিতরে ভাঙা কান্ধ পড়ে রয়েছে, কারও দেখা নেই। জুমিংক্ষমে লোফায় পা ছুটে। তুলে কুশনে হেলান দিয়ে নীলা, মেঝের উপরে নীলার পারের কাছে ঠেন দিয়ে বনে আছে রেবতী, হাতে রয়েছে লেখন-ভরা ফুলফ্কাপ।

রেবতী মাথা নেড়ে বললে, "ভাষায় কেমন যেন বেশি বঙ ফলানো হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে-বলা লেখা পড়তে লজা করবে আমার।"

"ভাষার তুমি মন্ত সমজদার কিনা। এ তো কেমিট্র ফরমূলা নয়, খুঁত খুঁত কোরো না, মৃথস্থ করে যাও। জান এটা লিখেছেন আমাদের সাহিত্যিক প্রমদারঞ্জনবাবৃ?"

"এ সব মন্ত মন্ত সেণ্টেন্স আর বড়ো বড়ো শব্দগুলো মুখস্থ করা আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে।"

"ভারি তো শক্ত। তোমার কানের কাছে আউড়ে আউড়ে আমার তো সমস্তট।
মৃথস্থ হয়ে গেছে— 'আমার জীবনের সর্বোত্তম শুভ মৃহুর্তে জাগানী সভা আমাকে যে
অমরাবতীর মন্দারমাল্যে সমলংকৃত করিলেন',— গ্র্যাগু! তোমার ভয় নেই আমি
তো তোমার কাছেই থাকব, আন্তে আন্তে তোমাকে বলে দেব।"

"আমি বাংলাদাহিত্য তালো জানি নে কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, দমন্ত লেখাটা যেন আমাকে ঠাট্টা করছে। ইংরেজিতে যদি বলতে দাও কত দহজ হয়। Dear friends, Allow me to offer you my heartiest thanks for the honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club— the great Awakener ইত্যাদি,— এমন হুটো সেণ্টেন্স বলনেই বাস—"

"সে হচ্ছে না, তোমার মুখে বাংলা যে খ্ব মজার শোনাবে— ঐ যেখানটাতে, আছে— 'হে বাংলাদেশের তরুণসম্প্রদায়, হে স্বাতস্ত্রসঞ্চালনরথের দারথি, হে ছিন্ত্র-শৃত্থলপরিকীর্ণ পথের অগ্রণীর্ন্দ'— যাই বল ইংরেজিতে এ কি হবার জ্বো আছে। তোমার মতো বিজ্ঞানবিশারদের মুখে শুনলে তরুণ বাংলা দাপের মতো ফণা ত্লিয়ে নাচবে। এখনও সময় আছে, আমি পড়িয়ে নিচ্ছি।"

গুরুভার দীর্ঘ দেহকে সিঁড়ির উপর দিয়ে সশব্দে বহন ক'রে সাহেবী পোশাকে ব্যাকের ম্যানেজার বজেন্দ্র হালদার মচ্মচ্ শব্দে এসে উপস্থিত। বললে, "নাঃ এ অসন্থ, যথনই আসি নীলাকে দখল করে বসে আছ। কাজ নেই, কর্ম নেই, নীলিকে তফাত করে রেথেছ আমাদের কাছ থেকে কাঁটাগাছের বেড়ার মতো।"

রেবতী সংকৃচিত হয়ে বঁললে, ''আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে তাই—''

"কাজ তো আছে, সেই ভর্নাতেই তো এসেছিনুম; আজ তুমি নেম্বরনের নেমন্তর করেছ, রাজ থাকবে মনে ক'রে আপিনে যাবার আগে আধ ঘণ্টাটাক সময় করে নিয়ে ভাড়াভাড়ি অসেছি। এসেই ভনছি এখানেই উনি পড়েছেন কাজে বাঁধা। আশ্চর্য। কাজ না থাকনে এইখানেই ওঁর ছুটি, আবার কাজ থাকলে এইখানেই ওঁর কাজ। এমন নাছোড়বান্দার সঙ্গে আম্বা কেজো লোকেরা পালা দিই কী ক'রে। নীলি, is it fair।"

নীলা বললে, "ভক্টর ভটচাজের দোষ হচ্ছে, উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না। উনি কাজ আছে বলে এসেছেন, এটা বাজে কথা; না এসে থাকতে পারেন না বলেই এসেছেন, এটাই একটা শোনবার মতো কথা এবং সভিয় কথা। আমার সমস্ত সময় উনি দখল করেছেন ওঁর জেদের জোরে। এই তো ওঁর পৌরুষ। ভোষাদের স্বাইকে এ বাঙালের কাছে হার মানতে হল।"

"আছে। ভালো, তা হলে আমাদেরও পৌরুষ চালাতে হবে। এখন থেকে জাগানীক্লাব-মেম্বরা নারীহরণের চর্চা শুরু করবে। জেগে উঠবে পৌরাণিক যুগ।"

নীলা বললে, "বেশ মজা লাগছে শুনতে। নারীহরণ, পাণিগ্রহণের চেয়ে ভালো। কিন্তু পদ্ধতিটা কী রকম।"

शानमात्र तनात, "(पश्चित्र मिट्ड शांति।"

"এখনই ?"

"হা এখনই।"

वलहे लाका (थरक नीनारक जाएरकाना करत जूल निरन।

নীলা চীৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে।

রেবতীর মৃথ অন্ধকার হয়ে উঠল, ওর মৃশকিল এই যে অমুকরণ করবার কিংবা বাধা দেবার মতো গায়ের জোর নেই। ওর বেশি করে রাগ হতে লাগল নীলার পারে, এই-সব অসভ্য গোঁয়ারদের প্রশ্রম দেয় কেন।

হালদার বললে, "গাড়ি তৈরি আছে। তোমাকে নিয়ে চললুম ভায়মগুহারবারে। আজ সন্ধের ভোজে ফিরিয়ে এনে দেব। ব্যাস্থে কাজ ছিল, সেটা যাক গে চুলোয়। একটা সংকার্য করা হবে। ভাজার ভটচাজকে নির্জনে কাজ করবার স্থবিধে করে দিছিছ। ভোমার মতো অতবড়ো ব্যাঘাতকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভালো, এজতো উনি আমাকে ধন্তবাদ দেবেন।"

রেবতী দেখলে, নীলার ছট্ফট্ করবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজেকে দে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টামাত্র করলে না, বেশ যেন আরামে ওর বক্ষ আশ্রয় করে রইল। ওর গলা জড়িয়ে রইল বিশেষ একটা আসক্তভাবে। যেতে বেতে বললে, "ভয় নেই বিজ্ঞানী সাহেব, এটা নাব।হরণের বিহর্ণলয়াত্র—লকাপারে বাচ্ছি নে, ফিরে আসর তোমার নেমন্তরে।"

রেবতী ছিঁড়ে ফেললে সেই লেখাটা। হালদারের বাছর জোর এবং অসংকৃচিত অধিকার-বিস্তারের তুলনায় নিজের বিশ্বাভিমান ওর কাছে আব্দ র্ণা হয়ে গেল।

আজ সাদ্যভোজ একটা নামজাদা বেন্টোর তৈ। নিমন্ত্রণকর্তা স্বয়ং বেবতী ভট্টাচার্য, তাঁর সম্মানিতা পাশ্বতিনী নীলা। সিনেমার বিখ্যাত নটা এসেছে গান গাইতে। টোস্ট প্রোণোজ করতে উঠেছে বঙ্গবিহারী, গুণগান, হচ্ছে বেবতীর আর তার নামের সঙ্গে জড়িয়ে নীলার। মেয়েরা খ্ব জোবের সঙ্গে সিগারেট টানছে প্রমাণ করতে যে তারা সম্পূর্ণ মেয়ে নয়। প্রোচা মেয়েরা যৌবনের ম্থোশ পরে ইন্ধিতে ভন্তিতে অট্টহান্তে উচ্চকণ্ঠে পরস্পর গা-টেপাটিপিতে য্বতীদের ছাড়িয়ে যাবার জ্বে মাতামাতির যোড়দৌড় চালিয়েছে।

হঠাৎ ঘরে ঢুকল সোহিনী। ন্তন্ধ হয়ে গেল ঘরস্থা সবাই। রেবতীর দিকে তাকিয়ে সোহিনী বললে, "চিনতে পারছি নে। ডক্টর ভট্টাচার্য বৃঝি ? খরচের টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিলে, পাঠিয়ে দিয়েছি গেল ভক্রবারে; এই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কিছু অকুলোন হচ্ছে না। এখন একবার উঠতে হচ্ছে, আজ রাত্রেই ল্যাবরেটরির ফর্দ অমুসারে জিনিসপত্ত মিলিয়ে দেখব।"

"আপনি আমাকে অবিশ্বাদ করছেন ?"

"এতদিন অবিশাস তো করি নি। কিন্তু লজ্জাশরম যাদ থাকে বিশাসরক্ষার কথা তুমি আর মূথে এনো না।"

রেবতী, উঠতে যাচ্ছিল, নীলা তাকে কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে দিলে। বললে, "আজ উনি বন্ধদের নিমন্ত্রণ করেছেন, সকলে যান আগে, তার পরে উনি যাবেন।"

এর মধ্যে একটা নিষ্ঠ্ব ঠোকর ছিল। সার আইজাক মায়ের বড়ো পেয়ারের, ওর মতো এতবড়ো বিশাসী আর কেউ নেই, তাই সকলকে ছাড়িয়ে ল্যাবরেটরির ভার ওর উপরেই। আরও একটু দেগে দেবার জ্ঞেত বললে, "জান মা? অতিথি আজ পয়য়৳ জন, এ খরে সকলকে ধরে নি, এক দল আছে পাশের খরে— ঐ ভনছ না হো হো লাগিয়েছে? মাথা পিছু পঁটিশ টাকা ধরে নেয়, মদ না থেলেও মদের দাম ধরে দিতে হয়। থালি গেলাসের জরিমানা কম লাগল না। আর কেউ হলে মৃথ চুপসে বেত। ওঁর দরাজ হাত দেখে ব্যাভ্রের ভিরেক্টরের তাক লেগে গেছে। সিনেমার গাইয়েকেকত দিতে হয়েছে জান ?— তার এক রাভিরের পাওনা চারশো টাকা।"

রেবতীর মনের ভিতরটা কাটা কইমাছের মতো ধড় ক্ড করছে; ভকনো মুখে কথাটি নেই।

माहिनी विकाम करता, "बाबरकर ममार्याट्ट। किरमर बरा ।"

"তা জান না ব্রিং ? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে তো বেরিয়ে গেছে, উনি জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন, তারই সম্মানে এই ভোজ। লাইফ মেম্বরশিপের ছশোটাকা স্থবিধেমতো পরে ভ্রে দেবেন।"

"श्रविध तांध रम्र नीख रूप ना।"

রেবতীর মনটার মধ্যে স্তীমরোলার চলাচল করছিল।

লোহিনী তাকে জিজ্ঞানা করলে, "তা হলে এখন তোমার ওঠবার স্থবিধে হবে না।" বেবতী নীলার মুখের দিকে তাকালে। তার কুটিল কটাক্ষের খোঁচায় পুরুষমার্ম্ম্রর অভিমান জ্বেগে উঠল। বললে, "কেমন করে যাই, নিমন্ত্রিতা সব—"

সোহিনী বললে, "আছো, আমি ততক্ষণ এখানে বদে রইলুম। নাসেরউলা, তুমি দরজার কাছে হাজির থাকো।"

নীলা বললে, "লে হতে পারবে না, মা। আমাদের একটা গেশিন পরামর্শ আছে, এখানে তোমার থাকা উচিত হবে না।"

''দেখ নীলা, চাতুরীর পালা তুই সবে শুরু করেছিস, এখনও আমাকে ছাড়িয়ে বেতে পারবি নে। তোদের কিসের পরামর্শ দে খবর কি আমি পাই নি। বলে দিচ্ছি, তোদের সেই পরামর্শের জ্ঞে আমারই থাকা সব চেয়ে দরকার।"

নীলা বললে, "তুমি কী ভনেছ, কার কাছে।"

"খবর নেবার ফন্দি থাকে গর্ভর সাপের মতো টাকার থলির মধ্যে। এখানে তিনজন আইনওয়ালা মিলে দলিলপত্র ঘেঁটে বের করতে চাও ল্যাবরেটরি ফণ্ডে কোনো ছিত্র আছে কিনা। তাই নয় কি, নীলু।"

নীলা বললে, ''তা সভ্যি কথা বলব। বাবার অতথানি টাকায় তাঁর মেয়ের কোনো শেয়বি থাকবে না, এটা অস্বাভাবিক। তাই সবাই সন্দেহ করে—''

লোহিনী চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল। বললে, "আসল সন্দেহের মূল আরও অনেক আগেকার দিনের। কে ভোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন লোকের ভূই মেয়ে এ কথা মূখে আনতে ভোর লক্ষ্য করে না ?"

े नीना नाकित्र উঠে वनल, "की वनह, या।"

"সভিয় কথা বলছি। তাঁর কাছে কিছুই গোপন ছিল না, তিনি জানতেন সর। স্বামার কাছে বা পাৰার তা তিনি সম্পূর্ণ পেরেছেন, আক্রও পাবেন তা, আর-কিছু তিনি গ্রাহ্ করেন নি।"

ব্যাবিষ্টর ঘোষ বললে, "আপুনার মূখের কথা তো প্রমাণ নয়।"

"সে কথা তিনি জানতেন। সকল কথা খোলসা করে তিনি দলিল রেজেট্র করে গেছেন।"

- "ওহে বন্ধু, রাত হল যে, আর কেন। চলো।"

পেশোয়ারীর ভঙ্গি দেখে পাঁয়ষ্টি জন অন্তর্ধান করলে।

্ এমন সময় স্থটকেদ হাতে এনে উপস্থিত চৌধুর। বললেন, "তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে আসতে হল। কীরে বেবি, বেবি, মুখখানা যে পার্চমেণ্টের মতো সাদা হয়ে গেছে। ওরে, খোকার ছধের বাটি গেল কোথায়।"

ুৰীলাকে দেখিয়ে শোহিনী বললে, ''ষিনি জোগাবেন তিনি ষে ঐ বদে আছেন।'' ''গয়লানীর ব্যাবদা ধরেছ নাকি, মা।''

''গয়লা ধরার ব্যাবসা ধরেছে, ঐ যে বসে আছে শিকারটি।''

"কে, আমাদের রেবি নাকি।"

"এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি; কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক ব্রেছিল যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম— গোবরের কুণ্ডে আর-একটু হলেই ডুবত সমস্ত জিনিসটা।"

অধ্যাপক বললেন, "মা, তুমি এই জীবটিকে আবিদ্ধার করেছ যথন, তথন এই গো

গিবিহারীর ভার তোমাকেই নিতে হবে। ওর আর সবই আছে কেবল বৃদ্ধি নেই,
তুমি কাছে থাকলে তার অভাবটা টের পাওয়া যাবে না। বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি

দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানো সহজ।"

নীলা বললে, "কী গো দার আইজাক নিউটন, রেজেট্রি আপিদে নোটিশ তো দেওয়া হয়েছে, ফিরিয়ে নিতে চাও নাকি।"

বুক ফুলিয়ে রেবতী বললে, "মরে গেলেও না।"

''বিয়েটা হবে তা হ**লে অশু**ভ লগ্নে।"

"হবেই, নিশ্চয় হবে।"

সোহিনী বললে, "কিন্তু ল্যাবরেটরি থেকে শত হন্ত দূরে।"

অধ্যাপক বললেন, "মা নীলু, ও বোকা, কিন্তু অক্ষম নয়। ওর নেশাটা কেটে যাক, তার পরে ওর খোরাকের জন্তে বেশি ভারতে হবে না।"

"সার আইজাক, তা হলে কিন্তু তোমার কাপড়চোপড়গুলো একটু ভদ্র রকমের বানাতে হবে, নইলে তোমার সামনে আমাকে আবার ঘোমটা ধরতে হবে।" হঠাৎ আর-একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিদিমা এলে দাঁড়ালেন। বললেন, "'রেবি, চলে আয়।"

হুড়্হড়্করে রেবডী শিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও ভাকাল না।

আশ্বিন, ১৩৪৭

## পরিশিষ্ট

### ছোটো গম্প

#### ্ৰেষ কথা

সাহিক্ষ্যে বড়ো গল্প ব'লে বেসৰ প্রসাশ্ভ বাণীবাহন দেখা যুায় তারা প্রাকৃত্তাত্তিক যুগের প্রাণীদের মতো— তাদের প্লাণের পরিমাণ বত দেহের পরিমাণ তার চার গুণ, তাদের লেঞ্চী কলেবরের অভ্যক্তি শ

অতিপরিমাণ ঘাসপাতা থেয়ে যাঁদের শেট মোটা তারা ভারবাহী জীব, ভুপাকার মালের বন্ধা টানা তাদের অদৃষ্টে। বুড়ো গল্প সেই জাতের, মাল-বোঝাইওরালা। যেসব প্রাণীর খোরাক যল্প এবং সারালো, জাওর কেটে কেটে তারা প্রলম্বিত করে না ভোজন-ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। ছোটো গল্প সেই জাতের; বোঝা বইবার জল্পে দে নয়, একেবারে দে মার লাগায় মর্মে লঘু লক্ষে।

কিন্ত গল্পের ফরমাশ আসছে বড়ো বহরের। অনেকখানি মালকে মাহ্রর অনেকখানি দাম দিয়ে ঠকতেও রাজি হয়। ওটা তার আদিম হুর্নিবার প্রবৃত্তির হুর্বলতা। এটাই দেখতে পাওয়। যায় আমাদের দেশের বিয়ের ব্যাপারে।, ইতরের মনভোলানো অতিপ্রাচুর্য এমনতরো রসাত্মক ক্রিয়াকর্মেও ভদ্রসমাজের বিনা প্রতিবাদে আজ্বও চলে আসছে। আতিশধ্যের ঢাকবাজানো পৌত্তলিকতা মাহুবের প্রপৈত্তিক সংস্কার।

মাহবের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আহ্নতি হঠান নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরার্ত্তি। এই স্তৃপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফ'লে ওঠে, সে নিটোল, সে স্ভেল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে মংক্লিপ্ত, সে অনিবার্থ, সে দৈবলর, সে ছোটো গয়।

একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক। রাজা এডওআর্ড ল্লমণে বেরলেন দেশ-দেশান্তরে।
মৃধ্ব দ্বোবকদের ভিড় চলল সলে সঙ্গে, থবরের কাগজের প্যারাগ্রাফের ঠোঙাগুলো
ঠেলে ভরে ভরে উঠল। এমন সময় যতসব রাজদৃত, রাষ্ট্রনায়ক, বণিকসমাট, লেখনীবক্ষপাণি সংবাদপাত্রিকের ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে একটা কোন্ ছোটো রক্ষ দিয়ে
রাজার চোথে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী। শব্দভেদী সমারোহের স্বর্বর্ণ
মূহুর্তে হয়ে গেল অবান্তর, কালো পদা পড়ে গেল ইতিহাসের অসংখ্য দীপদীপ্ত রক্ষমঞ্চের
উপর। সমন্ত কিছু বাদ দিয়ে অল্ অল্ করে উঠল ছোটো গ্রাট ছ্র্লভ ছ্ম্ ল্য।
গোলমালের ভিতরে অদৃত্য আর্টিস্ট ছিলেন আড়ালে, ভাকিয়ে ছিলেন ব্যক্তিগত জীবনসর্বোবরের গভীর অগোচরে। দেখছিলেন অভ্লসঞ্গারী অকানা মাছ কথন পড়ে ভাঁর

বঁড়শিতে গাঁথা, কখন চমক দিয়ে ওঠে তাঁর ছোটো গল্পটি নানাবৰ্ণচ্ছটাখচিত লেজ আছড়িয়ে।

পৌরাণিক বুগের একটি ছোটো গল্প মনে পড়ছে— ঋগুণুক মুনির আখ্যান। ছংসাধ্য তাঁর তপস্তা। নিকলৰ বন্ধচর্বের ছুলহ সাধনায়। অধিরোহণ করেছিলেন বশিষ্ঠ-বিশামিত-যাক্তবন্ধেরর ছুর্গম উচ্চতায়। হঠাৎ দেখা দিল সামাক্ত রমণী, সে শুচি নয়, সাধ্বী নয়, সে বহন করে নি তত্ত্ব বা মন্ত্র বা মৃক্তি; এমন কি ইন্দ্রলোক থেকে পাঠানো অঞ্গরীও সে নয়। সমন্ত যাগ্যক্ত ধ্যানধারণা সমন্ত অতীত ভবিশ্বৎ আঁট বেধে গেল এক ছোটো গ্লে।

এই হল ভূমিকা। আমি হচ্ছি দেই মাহ্ন যার অদৃষ্ট ভীল-রমণীর মতো রুড়িতে প্রতিদিন সংগ্রহ করত কাঁচা পাকা বদরী ফল, একদিন হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিল গঙ্গমুক্তা, একটি ছোটো গল্প।

সাহস করে লিখে ফেলব। কাজটা কঠিন। এতে হয়তো স্বাদ কিছু বা পাওয়া যাবে কিন্তু পেট ভরা ওজনের বস্তু মিলবে না।

#### প্রথম পর্ব

জীবনের প্রবহমান ঘোলা রঙের হ-ঘ-ব-র-লর মধ্যে হঠাৎ যেখানে গল্পটা আপন রূপ ধ'রে সন্থ দেখা দেয়, তার অনেক পূর্ব থেকেই নায়কনায়িকার। আপন পরিচয়ের স্ত্র গেঁথে আসে। গল্পের গোড়ায় প্রাক্গাল্পিক ইতিহাসের ধারা অমুসরণ করতেই হয়। তাতে কিছু সময় নে । আমি যে কে, সে কথাটা পরিষ্কার করে নিই।

কিন্তু নামধাম ভাঁড়াতে হবে। নইলে চেনাশোনার মহলে গল্পের যাথাযথ্যের জ্বাবদিহি সামলাতে পারব না। একথা স্বাই বোঝে না যে ঠিকঠাক সত্য বলবার এক কায়দা, আর তার চেয়েও বেশি সত্য বলবার ভঙ্গী আলাদা।

কী নাম নেব তাই ভাবছি। রোম্যাণিক নামকরণের ছারা গোড়া থেকে গল্পটাকে বদস্তরাগে পঞ্চমন্তরে বাঁধতে চাই নে। নবীনমাধব নামটা বোধ হয় চলনসই। ওম্ম শাম্লা রঙটা মেজে ফেলে গিল্টি লাগালে ওটা হতে পারত নবারুণ দেনগুপু, কিন্তু থাটি শোনাত না।

আমি ছিলুম বাংলাদেশের বিপ্রবীদলের একজন। ব্রিটিশ সামাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল আগুমানের তীরবরাবর। নানা বাকা পরে সি. আই. ভি-র ফাঁল এড়িয়ে প্রথমে আফুগানিস্থান, তার পরে আমেরিকায় গিয়ে পৌছেছিলুম জাহাজি গোরার নানা কাজ নিয়ে।

পূর্বকীয় হর্জয় জেদ ছিল মজ্জায় । একদিনও তুলি নি বে ভারতবর্বের হাতকড়ায় উথে। ঘবতে হবে দিনরাত ষতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু এই সমূদ্রপারের কর্মপেশল হাড়মোটা প্রাণঘন দেশে থাকতে থাকতে একটা কথা নিশ্চিত ব্বেছিল্ম য়ে, আমরা যে প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুক্ত করেছিল্ম সে যেন আতলবাজিতে পটকা ছোঁড়ার মতো। তাতে নিজেদের পোড়াকপাল আরও পুড়িয়েছে অনেকবার, কিন্তু ফুটো করতে পারে নি ব্রিটিশ রাজপতাকা। আগুনের উপর পতকের অন্ধ আসজি। যথন সমর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছিল্ম, তথন ব্বতে পারি নি সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জালানো হচ্ছে না, জালাছি নিজেদের খ্ব ছোটো ছোটো চিতানল।

তার পরে স্বচক্ষে দেখলুম মুরোপীয় মহাসমর। কী রকম টাকা ওড়াতে হয় ধুলোর মতো, আর প্রাণ উড়িয়ে দেয় ধেঁায়ার মতো দাবানলের। মরবার জন্তে তৈরি হতে হয় দীর্ঘকাল বিজ্ঞানের ত্রহ দীকা নিয়ে। এই যুগান্তরসাধিনী দর্বনাশাকে আমাদের খোড়ো ঘরের চণ্ডীমণ্ডণে প্রতিষ্ঠিত করব কোন্ ত্রাশায়! যথোচিত সমারোহে বড়োরক্মের আত্মহত্যা করবার আয়োজনও যে ঘরে নেই। ঠিক করলুম, গ্রাশনাল ত্র্গের গোড়া পাকা করতে হবে, যত সময়ই লাগুক। বাঁচতে যদি চাই আদিম স্প্রের হাত ত্থানায় গোটাদশেক নথ নিয়ে আঁচড় মেরে লড়াই করা চলবে না। এ যুগে যদ্তের সক্ষে যদ্রের দিতে হবে পালা। হাতাহাতি করার তালঠোকা পালোয়ানি সহজ, বিশ্বক্ষার চেলাগিরি সহজ নয়। পথ দীর্ঘ, সাধনা ত্রহ।

দীক্ষা নিলুম যন্ত্রবিভায়। আমেরিকায় ভেটুয়েটে কোর্ডের মোটর-কারধানায় কোনোমতে ভর্তি হলুম। হাত পাকাচ্ছিলুম কিন্তু শিক্ষা এগচ্ছিল ব'লে মনে হয় নি। একদিন কী তুর্ কি ঘটল, মনে হল কোর্ডকে যদি একট্থানি আভাগ দিতে যাই যে নিজের স্বার্থসিদ্ধি আমার উদ্দেশ্ত নয়, আমি চাই দেশকে বাঁচাতে তা হলে ধনকুবের বৃঝি বা খুলি হবে, এমন কি দেবে আমার রান্তা প্রশন্ত ক'রে। অতি গঙ্গীরমূথে ফোর্ড বললে, 'আমার নাম হেনরি কোর্ড, পুরোনো পাকা ইংরেজি নাম। কিন্তু আমি জানি আমাদের ইংলণ্ডের মামাতো ভাইরা অকেজো, ইন্এফীসিয়েট। তাদের আমি কেজো ক'রে তুলব এই আমার সংক্রা।' অর্থাৎ অকেজো টাকাওয়ালাকে কেজো করবে কেজো টাকাওয়ালা স্বগোত্রের লাইন বাঁচিয়ে, আমরা থাকব চিরকাল কেজোদের হাতে কাদার পিশু। তারা পুতুল বানাবে। এই তৃঃথেই গিয়েছিলুম্ একদিন গোভিয়েটের দলে ভিড়তে। তারা আর ষাই কঙ্কক কোনো নিক্ষপায় মানবজাতকে নিয়ে পুতুলনাচের অর্থকরী ব্যাবসা করে না।

কিছুদিন চাকা চালিয়ে শেষকালে ব্ঝলুম যম্বিভাশিকার আরও গোড়ায় যেতে হবে। শুক্তে দরকার যমনির্মাণের মালমসলা যোগাড় করার বিছে। কৃতকর্মাদের জন্তেই ধরণী ছুর্গম পাতালপুরীতে জমা করে রেখেছেন কঠিন খনিজ পিগু। সেইগুলো হন্তগত করে তারাই দিখিজয় করেছে যাঁরা বাহাত্ব জাত। আর যাদের চিরকালই অভ্যক্তম্য ধয়্পুর্ণ তাদের জন্তেই বাঁধা বরান্দ উপরিশুরের ফলফসল শাকসব্জি; হাড় বেরিয়ে গেল পাঁজরের, পেটে পিঠে গেল এক হয়ে।

লেগে গেলুম খনিজবিভাষ। একথা ভূলি নি যে ফোর্ড বলেছেন ইংরেজ জাত অকেন্ডো। তার প্রমাণ আছে ভারতবর্ষে। একদিন ওরা হাত লাগিয়েছিল নীলের চাবে, চায়ের চাবে আর-একদিন। সিভিলিয়ানদল দফতরখানায় 'ল অ্যাণ্ড অড র'-এর জাতা চালিয়ে দেশের অন্থিমজ্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বন্তাবনী ভালোমাহুষি, অতি মোলায়েম। সামান্ত কিছু কয়লার আকর ছাড়া ভারতের অন্তর্ভাগুারের সম্পদ উদ্বাটিত করতে উপেক্ষা করেছে কিংবা অক্ষমতা দেখিয়েছে। নিংড়েছে বদে বদে পার্টের চাষীর বক্ত। জামশেদজি টাটাকে সেলাম করেছি সমূদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাষাণ-প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মস্তর আওড়াব না, আর দেশের যত অভুক্ত অক্ষম রুগ্ন অশিক্ষিত, কাল্পনিক ভয়ে দিনরাত কম্পুমান, দরিদ্রকে সহজ্ব ভাষায় দরিদ্র ব'লেই জানব, দরিদ্রনারায়ণ ব'লে একটা বুলি বানিয়ে ভাদের বিজ্ঞপ করব না। প্রথম বয়সে একবার বচনের পুতৃলগড়া থেলা অনেক খেলেছি। কবি-কারিগরদের কুমোরটুলিতে স্বদেশের যে সম্ভা রাঙতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয় তার সামনে গদগদ ভাষায় অনেক অঞ্জল ফেলেছি। লোকে তার খুব একটা চওড়া নাম দিয়েছিল দেশাত্মবোধ। কিন্তু আর নয়। আক্লেদাত উঠেছে। এই জাগ্রত বৃদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব ব'লে জেনেই শুকনো চোখে কেমির तिरंध कोक कतरा मिर्थिह। धनात राम किरत गिरत राम प्रकार पह विकामी वाक्षान क्षान निष्य कूपून निष्य श्रृष्ट् निष्य प्रतान अक्षर्यस्त उज्ञारम। মেয়েলিগলার মিহিস্থবের মহাকবি-বিশ্বকবিদের অশ্রুক্তর্মকণ্ঠ চেলারা এই অফুষ্ঠানকে তাদের দেশমাতৃকার পূজা বলে চিনতেই পারবে না।

ক্ষোডের কারখানা ছেড়ে তার পর ন' বছর কাটিয়েছি খনিবিতা খনিজবিতা শিখতে। মুরোপের নানা কর্মশালায় ফিরেছি, হাতে কলমে কাজ করেছি, তুই-একটা বস্ত্রকৌশল নিজেও বানিয়েছি, উৎসাহ পেয়েছি অধ্যাপকের কাছ থেকে, নিজের উপরে বিখাস হয়েছে, ধিক্কার দিয়েছি ভূতপূর্ব মন্ত্রমুগ্ধ অক্ততার্থ নিজেকে।

আমার ছোটোগরের গলে এইপব মোটা মোটা কথার বিশেষ যোগ নেই। বাদ দিলে চলত, হয়তো বা ভালোই হত। কেবল এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলার দরকার ছিল, সেইটে বলি। যৌবনের গোড়ায় বখন নারীপ্রভাবের ম্যাগ্নেটিজ্ম রঙিন রশ্মির আন্দোলন ভোলে জীবনের আকাশে জাকাশে, তখন আমি ছিলুম কোমর বেঁধে অন্তমনন্ত। আমি সন্মানী, আমি কর্মযোগী, এই সমন্ত বাণীর কুলুপ আমার মনে ক্ষে ভালা এঁটে রেখেছিল। ক্যাদায়িকেরা যখন আশেপাশে ঘোরাঘুরি করেছে তখন আমি স্পষ্ট করেই বলেছি, ক্যার কৃষ্টিতে যদি অকালবৈধব্যযোগ থাকে ভবেই যেন ভারা আমার কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চাত্য মহাদেশে নারীসঙ্গাভে বাধা দেবার কাঁটার বেড়া নেই। সেখানে হুর্যোগের আশকা ছিল। আমি যে স্থপুক্ষ, বন্ধনারীর মুখের ভাষায় তার কোনো ভাগ্য পাই নি। তাই এ সংবাদটা আমার চেতনার বাইরেই ছিল। বিলেতে গিয়ে প্রথম আবিক্ষার করেছি যে সাধারণের চেয়ে আমার বৃদ্ধি বেশি, তেমনি ধরা পড়েছে আমার চেহারা ভালো। আমার দেশের অর্ধাশনশীর্থ পাঠকের মুখে জল আসবার মতো রসগর্ত কাহিনীর স্ট্চনা সেখানে মাঝে মাঝে হয়েছিল। সেয়ানারা অবিশাসে চোখ টেপাটিপি করতে পারেন তর্ জোর করেই বলব সে কাহিনী মিলনান্ত বা বিয়োগান্তের ঘবনিকাপতনে পৌছয় নি কেবল আমার জেদবশত। আমার স্বভাবটা কড়া, পাথুরে জমিতে জীবনের সংকল্প ছিল যক্ষের ধনের মতো পোতা, সেখানে চোরের সাবল ঠিক্রে প'ড়ে ঠন্ করে ওঠে। তা ছাড়া আমি জাত-পাড়াগেঁয়ে, সাবেককেলে ভদ্রঘরে আমার জন্ম, মেয়েদের সম্বন্ধ আমার সংকোচ ঘূচতে চায় না।

আমার জর্মন ডিগ্রি উচুদরের ছিল। সেটা এখানে সরকারী কাজে বাতিল। তাই স্থান্য ক'বে ছোটোনাগপুরে চন্দ্রবংশীয় এক রাজার দরবারে কাজ নিয়েছি। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর ছেলে দেবিকাপ্রসাদ কিছুদিন কেন্দ্রিজে পড়াশুনো করেছিলেন। দৈবাং জুরিকে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা। তাঁকে ব্ঝিয়েছিল্ম আমার প্র্যান। শুনে উৎসাহিত হয়ে তাঁদের স্টেটে আমাকে লাগিয়ে দিলেন জিয়লজিকাল সর্ভের কাজে খনি-আবিজারের প্রত্যাশায়। এত বড়ো কাজের ভার আনাড়ি সিভিলিয়নকে না দেওয়াতে সেক্রেটেরিয়টের উপরিশুরে বায়ুমণ্ডল বিশ্বুক্ক হয়েছিল। দেবিকাপ্রসাদ শক্ত ধাতের লোক, বুড়ো রাজার মন টল্মল্ করা সংস্থেও টি কৈ গেলুম।

এখানে আসবার আগে মা বললেন, "ভালো কান্ধ পেয়েছ, এবার বাবা বিয়ে করো।" আমি বললুম, অর্থাৎ ভালো কান্ধ মাটি করো।

তার পরে বোবা পাধরকে প্রশ্ন করে করে বেড়াচ্ছিলুম পাহাড়ে জললে। লৈ

সমন্ত্রীতে প্রাশস্থ্যের রাঙা রঙে বনে বনে নেশা লেগে গিয়েছে। শালগাছে অজল নক্ষরী, মৌমাছিদের অনবরত গুঞ্জন। ব্যাবসাদারেরা মৌ সংগ্রহে লেগেছে, কুলের পাতা থেকে জমা করছে তসর-বেশমের গুটি, সাঁওতালরা কুড্ছে পাকা মহুয়া ফল। বিবৃধির্ শক্ষে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্ছিপে নদী। শুনেছি এখানকার কোনো অধিবাদিনী ভার নাম দিয়েছেন তনিকা। তাঁর কথা পরে হবে।

দিনে দিনে ব্রুতে পারছি এ জায়গাটা ঝিমিয়ে-পড়া ঝাপদা চেতনার দেশ, এখানে একলা মনের সন্ধান পেলে প্রকৃতি মায়াবিনী তাকে নিয়ে রঙরেজিনীর কাজ করে, ষেমন করে সে অন্তস্থের উত্তরীয়ে।

মনটাতে একটু আবেশের ঘোর লাগছিল। ক্ষণে ক্ষণে টিলে হয়ে আসছিল কাজের চাল। নিজের উপর বিরক্ত হচ্ছিল্ম, ভিতর থেকে কষে জোর লাগাচ্ছিল্ম দাড়ে। ভয় হচ্ছিল উপিকাল মাকড়সার জালে জড়িয়ে পড়ছি ব্ঝি। শয়তান উপিক্স্ জ্বাকল থেকে এদেশে হাতপাথার হাওয়ায় ডাইনে বাঁয়ে হারের মন্ত্র চালাচ্ছে আমাদের ললাটে, মনে মনে পণ করছি এর স্বেদসিক্ত জাত্ব এড়াতেই হবে।

বেলা পড়ে এল। এক জায়গায় মাঝখানে চর ফেলে ফুড়ি পাথর ঠেলে ঠেলে ছুই
লাখায় ভাগ হয়ে চলে গিয়েছে নদী। সেই বালুর দ্বীপে স্তর্ন হয়ে বলে আছে সারি
সারি বকের দল। দিনাবসানে তাদের এই ছুটির ছবি দেখে রোজ আমি চলে যাই
আমার কাজের বাঁক ফেরাভে। ঝুলিভে মাটি পাথর অত্রের টুকরো নিয়ে সেদিন
ফিরছিল্ম আমার বাংলাঘরে, ল্যাবরেটরিভে পরীক্ষার কাজে। অপরাত্ন আর সন্ধ্যার
মাঝখানে দিনের যে একটা ফালতো পোড়ো সময় থাকে সেইখানটাতে একলা মাহ্যের
মন এলিয়ে পড়ে। তাই আমি নিজেকে চেতিয়ে রাখবার জল্যে এই সময়টা লাগিয়েছি
পর্য করার কাজে। ডাইনামো দিয়ে বিজ্ঞি বাতি জ্ঞালাই, কেমিক্যাল নিয়ে
মাইক্রস্কোপ নিয়ে নিজ্ঞি নিয়ে বিস। এক-একদিন রাভ তুপুর পেরিয়ে যায়।

আজ একটা পুরোনো পরিত্যক্ত তামার খনির খবর পেয়ে ক্রত উৎসাহে তারই সন্ধানে চলেছিলুম। কাকগুলো মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে ফিকে আলোর আকাশে কা কা শব্দে। অদূরে একটা টিবির উপরে তাদের পঞ্চয়েত বসবার পড়েছে হাঁকডাক।

হঠাৎ বাধা পড়ল আমার কাজের রাস্তায়। পাঁচটা গাছের চক্রমগুলী ছিল বনের পথের ধারে একটা উচু ভাঙার 'পরে। সেই বেইনীর মধ্যে কেউ বলে থাকলে কেবল একটিমাত্র অবকালে তাকে দেখা বায়, হঠাও চোধ এড়িয়ে বাবারই কথা। দেদিন মেঘের মধ্যে দিয়ে একটি আশ্চর্য দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। সেই গাছগুলোর ফাঁকটার ভিতর দিয়ে রাঙা আলোর ছোরা চিরে ফেলেছিল ভিতরকার ছায়াটাকে।

ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেরেটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, পা ছটি ব্কের কাছে গুটিয়ে নিয়ে। পাশে ঘাসের উপর পড়ে আছে একথানা থাতা, বোধ হয় ভায়ারি।

বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, ধমকিয়ে গেলুম। দেখলুম ধেন বিকেলের মান রৌজে গড়া একটি সোনার প্রতিমা। চেয়ে রইলুম গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে। অপূর্ব ছবি এক মৃহুর্তে চিহ্নিত হয়ে গেল মনের চিরম্মরণীয়াগারে।

আমার বিশ্বত অভিজ্ঞতার পথে অনেক অপ্রত্যাশিত মনোহরের দরজায় ঠেকেছে মন, পাশ কাটিয়ে চলে গেছি, আজ মনে হল জীবনের একটা কোন্ চরমের সংস্পর্শে এসে পৌছলুম। এমন করে ভাবা, এমন করে বলা আমার একেবারে অভ্যন্ত নয়। যে আঘাতে মাহুষের নিজের অজ্ঞানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে।

অত্যস্ত ইচ্ছা করছিল শুর কাছে গিয়ে কথার মতো কথা একটা-কিছু বলি। কিন্তু জানি নে কী কথা যে পরিচয়ের সবপ্রথম কথা, যে কথায় জানিয়ে দেবে খৃষ্টীয় পুরাণের প্রথম স্বাহীর বাণী— আলো হোক, ব্যক্ত হোক যা অব্যক্ত।

আমি মনে মনে ওর নাম দিলুম— অচিরা। তার মানে কী। তার মানে এক মুহুর্তেই যার প্রকাশ, বিদ্যুতের মতো।

একসময়ে মনে হল অচিরা ঘেন জানতে পেরেছে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে আড়ালে। স্তব্ধ উপস্থিতির একটা নিঃশব্দ শব্দ আছে বুঝি।

একটু তফাতে গিয়ে কোমরবন্ধ থেকে ভূজালি নিয়ে একান্ত মনোযোগের ভান করে মাটি থোঁচাতে লাগল্ম। ঝুলিতে যা হয় কিছু দিল্ম পুরে, গোটা কয়েক কাঁকরের ঢেলা। চলে গেল্ম মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন সন্ধান করতে করতে। কিন্তু নিশ্চয় মনে জানি বাঁকে ভোলাতে চেয়েছিল্ম তিনি ভোলেন নি। মৄয় পুরুষচিত্তের বিহ্বলতার আরও অনেক দৃষ্টান্ত আরও অনেকবার তাঁর গোচর হয়েছে সন্দেহ নেই। আশা করলুম আমার বেলায় এটা তিনি উপভোগ করলেন, সকৌতুকে কিংবা সগরে, কিংবা হয়তোবা একটু মুশ্ব মনে। কাছে যাবার বেড়া যদি জার-একটু ফাঁক কয়তুম তা হলে কী জানি কী হত। রাগ কয়তেন, না রাগের ভান কয়তেন 
ভ্রত্তিত্ত চঞ্চল মনে চলেছি আমার বাংলাছরের দিকে এমন সময় চোথে পড়ল তুই

টুকরোর ছিন্নকর। একখানা চিঠির খাম। তাতে নাম লেখা, ভবতোব মন্ধুমদার ছাই. দি. এদ, ছাপরা। তার বিশেষত্ব এই বে, এতে টিকিট আছে, কিন্তু দে টিকিটে ভাকঘরের ছাপ নেই। ব্যতে পারলুম ছেঁড়া চিঠির খামের মধ্যে একটা ট্রাজেডির ক্ষতিহ্ন আছে। পৃথিবীর ছেঁড়া ভর থেকে তার বিপ্লবের ইতিহাস বের করা আমার কাজ। সেই রকম কাজে লাগলুম ছেঁড়া খামটা নিয়ে।

ইতিমধ্যে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে আমার নিজের অন্তঃকরণটা। নিজের অপ্রমন্ত কঠিন মনটাকে চিনে নিমেছি ব'লে স্পষ্ট ধারণা ছিল। আজ এই প্রথম দেখলুম তার পাশের পাড়াতেই লুকিয়ে বদে আছে বৃদ্ধিশাদনের বহিছুতি একটা অবোধ।

নির্জন অরণ্যের স্থগভীর কেন্দ্রন্থলে একটা স্থনিবিড় সম্মোহন আছে বেথানে চলছে তার বুড়ো বুড়ো গাছপালার কানে কানে চক্রান্ত, বেথানে ভিতরে ভিতরে উচ্ছুদিত হচ্ছে স্টের আদিম প্রাণের মন্ত্রগ্ধরণ। দিনে তুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তার স্থর উদান্ত পর্দায়, রাতে তুপুরে তার মন্ত্রগম্ভীর ধ্বনি স্পান্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়, বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে। জিয়লজি-চর্চার ভিতরে ভিতরেই মনের আন্তর্ভোম প্রদেশে ব্যাপ্ত হচ্ছিল এই আরণ্যক মায়ার কাজ। হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠে সে এক মূহুর্তে আমার দেহমনকে আবিষ্ট করে দিল যথনই দেখলুম অচিরাকে কুস্থমিত ছায়ালোকের পরিবেষ্টনে।

বাঙালি মেয়েকে ইতিপূর্বে দেখেছি সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে এমন বিশুদ্ধ স্থপ্রকাশ স্বাতন্ত্র্যে দেখি নি। লোকালয়ে যদি এই মেয়েটিকে দেখতুম তা হলে যাকে দেখা যেত নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ জড়িত বিমিপ্রিত এ মেয়ে সে নয়, এ দেখা দিল পরিবিস্কৃত নির্জন সবৃজ্ব নিবিড়তার পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত স্বকীয়তায়। মনে হল না বেণী ফুলিয়ে এ কোনো কালে ডায়োসিশনে পর্সেটেজ রাখতে গেছে, শাড়ির উপরে গাউন ঝুলিয়ে ডিগ্রি নিতে গেছে কনভোকেশনে, বালিগঞ্জে টেনিস-পার্টিতে চা ঢালছে উচ্চ কলহাস্থে। অল্পবয়সে শুনেছি পুরোনো বাংলা গান— "মনে রইল সই মনের বেদনা"— তারই সরল স্থরের সঙ্গে মিশিয়ে চিরকালের বাঙালি মেয়ের একটা ক্ষণ চেহারা আমি দেখতে পেতৃম, অচিরাকে দেখে মনে হল সেইরকম বারোয়াঁ। গানে তৈরি বাণীমূর্ভি, যে গান রেডিয়োতে বাজে না, গ্রামোফোনে পাড়া মুখর করে না। এদিকে আমার আপনার মধ্যে দেখলুম মনের নিচের তলাকার তপ্তবিগলিত একটা প্রদীপ্ত রহন্দ্র হাণ্ড উপরের আলোতে উদ্গীর্ণ হয়ে উঠেছে।

বুঝতে পারছি আমি যথন রোজ বিকেলে এই পথ দিয়ে কাজে ফিরেছি অচিরা আমাকে দেগ্রেছে, অগুমনত্ব আমি ওকে দেখি নি। নিজের চেহারা সহজে যে বিখাস এনেছি বিলেভ থেকে, এই ঘটনা সম্পর্কে মনের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া যে হয় নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু সন্দেহও ছিল। বিলেভফেরত কোনো কোনো বন্ধুর কাছে শুনেছি, বিলিভি মেয়ের ক্ষচির সলে বাঙালি মেয়ের ক্ষচি মেলে না। এরা পুক্ষের রূপে খোঁজে মেয়েলি যোলায়েম ছাল। বাঙালি কার্তিক আর বাই হোক কোনো কালে দেবসেনাপতি ছিল না। এটা বলতে হবে আমাকেও মন্ত্রের চড়ালে মানাবে না। এতদিন এসব আলোচনা আমার মনের ধার দিয়েও বায় নি। কিন্তু কয়েকদিন ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। রোদেপোড়া আমার রঙ, লহা আমার দেহ, শক্ত আমার বাহ, ক্রত আমার চলন, নাক চিবুক কপাল নিয়ে খুব স্পষ্ট রেখায় আঁকা আমার চেহারা। আমি নবনীনিন্দিত ক্ষিতকাঞ্চনকান্তি বাঙালি মায়ের আদরের ধন নই।

আমার নিকটবর্তিনী বন্ধনারীর সঙ্গে আমি মনে মনে ঝগড়া করেছি, একলা ঘরের কোণে বৃক ফুলিয়ে বলেছি, 'ভোমার পছন্দ পাই আর নাই পাই একথা নিশ্চয় জেনো ভোমার দেশের চেয়ে বড়ো বড়ো দেশের অয়য়য়য়সভার বরমাল্য উপেক্ষা করে এসেছি।' এই বানানো ঝগড়ার উমায় একদিন হেসে উঠেছি আপন ছেলেমাছ্যিতে। আবার এদিকে বিজ্ঞানীর যুক্তিও কাজ করেছে ভিতরে ভিতরে। আপন মনে তর্ক করেছি, একাস্ত নিভূতে থাকাই যদি ওর প্রার্থনীয় তা হলে বারবার আমার স্থাপ্ট দৃষ্টিপাত এড়িয়ে এতদিনে ও তো ঠাই বদল করত। কাজ সেরে এ পথ দিয়ে আগে যেতুম একবার মাত্র, আজকাল যথন-তথন যাতায়াত করি, যেন এই জায়গাটাতেই সোনার থনির থবর পেয়েছি। কথনও স্পান্ট যথন চোথোচোথি হয়েছে আমার বিশাস সেটাকে চার চোথের অপঘাত ব'লে ওর ধারণা হয় নি। এক-একদিন হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেছি আমার তিরোগমনের দিকে অচিরা তাকিয়ে আছে, ধরা পড়তেই ফ্রন্ত চোথ ফিরিয়ে নিয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগলুম। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কেন্ধিজের সতীর্থ প্রোফেসর আছেন বন্ধিম। তাঁকে চিঠি লিখলুম, 'তোমাদের বেহার সিভিল সার্ভিসে আছেন এক ভন্তলোক, নাম ভবতোষ। আমার কোনো বন্ধু, তাঁর মেয়ের জল্মে লোকটিকে উন্নাহবন্ধনে জড়াবার ত্ন্ধর্মে সাহায্য করতে আমাকে অন্ধ্রোধ করেছেন। জানতে চাই রাস্তা খোলসা কি না, আর লোকটার মতিগতি কী রকম।'

উদ্ভৱ এল, 'পাকা দেয়াল তোলা হয়ে গেছে, রান্তা বন্ধ। তার পরেও লোকটার মতিগতি সম্বন্ধে মুদি কৌতৃহল থাকে তবে শোনো। এ দেশে থাকতে আমি বাঁর ছাত্র ছিলুম তাঁর নাম নাই জানলে। তিনি পরম পশুত আর ঋষিতৃল্য লোক। তাঁর নাতনিটিকে যদি দেখ তা হলে জানবে সরম্বতী কেবল বে আবিভূতি হয়েছেন অধ্যাপকের বিভামন্দিরে তা নয় তিনি দেহ নিয়ে এদেছেন তাঁর কোলে। এমন বৃদ্ধিতে উচ্ছল অপরপ স্থলর চেহারা কথনও দেখি নি।

"ভবভোষ ঢুকল শয়তান তাঁর স্বৰ্গলোকে। স্বল্পল নদীর মতে। বৃদ্ধি তার অগভীর ব'লেই জল জল করে আর সেই জন্তেই তার বচনের ধারা অনর্গল। ভূললেন অধ্যাপক, ভুললেন নাতনি। বকষদকম দেখে আমাদের তো হাত নিদ্পিদ্ করতে থাকত। किছু वनवांत्र पथ हिन ना- विवाद्य महक भाकांभांकि, विलंख गिरम मिछिनियान হয়ে আদবে তারই ছিল অপেকা। তারও পাথেয় এবং খরচ জুগিয়েছেন কক্সার পিতা। লোকটার দর্দির ধাত, একাস্ত মনে কামনা করেছিলুম হ্যুমোনিয়া হবে। হয় নি। পাস করলে পরীক্ষায়; দেশে ফেরবামাত্রই বিয়ে করলে ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ মুবন্ধির মেয়েকে। লোকসমাজে নাতনির লজ্ঞা বাঁচাবার জল্ঞে মর্মাহত অধ্যাপক কোথায় অস্তর্ধান করেছেন জানি নে। অনতিকালের মধ্যে ভবতোষের অপ্রত্যাশিত পদোরতির সংবাদ এল। মন্ত একটা বিদায়ভোজের আয়োজন হল। শুনেছি ধরচটা দিয়েছে ভবতোষ গোপনে নিজের পকেট থেকে। আমরাও নিজের পকেট থেকেই খরচ দিয়ে গুণ্ডা লাগিয়ে ভোজটা দিলুম লণ্ডভণ্ড করে। কাগজে কংগ্রেস-ওয়ালাদের প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল ভবতোষেরই ইশারায়। আমি জানি এই সৎকার্যে তারা লিপ্ত ছিল না। যে নাগরা জুতো লেগেছিল পলায়মানের পিঠে, সেটা অধ্যাপকেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের প্রশন্ত পায়ের মাপে। পুলিশ এল গোলমালের অনেক পরে— ইনম্পেক্টর আমার বন্ধু, লোকটা সহদয়।'

চিঠিখানা পড়লুম, প্রাক্তন ছাত্রটির প্রতি ঈর্বা হল।

অচিবার সঙ্গে প্রথম কথাটি শুরু করাই সব চেয়ে কঠিন কাজ। আমি বাঙালি মেয়েকে ভয় করি। বোধ করি চেনা নেই ব'লেই। অথচ কাজে যোগ দেবার কিছু আগেই কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি। সিনেমামঞ্পথবর্তিনী বাঙালি মেয়ের নতুন চাস-করা ভ্রবিলাস দেখে তো গুম্ভিত হয়েছি— তারা সব জাতবান্ধবী-- থাকৃ তাদের कथा। किन्न ष्कितांक प्रथनुम এकाला रोनारोनि जिएएत वाहरत- निर्मन षाज्-মর্বাদায়, স্পর্শভীক মেয়ে। আমি,তাই ভাবছি প্রথম কথাটি শুক্ত করব কী করে।

জনবৰ এই যে কাছাকাছি ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাবলুম, হিতৈষী হয়ে বলি 'রাজা-বাহাত্বকে ব'লে আপনার জন্তে পাহারার বন্দোবন্ত করে দিই।' ইংরেজ মেয়ে হলে হয়তো গায়েপড়া আছকুল্য দইতে পারত না, মাথা বাঁকিয়ে বল্লড়, 'সে ভাবনা স্মামার।' এই বাঙালি মেয়ে স্মচেনার কাছ থেকে কী ভাবে কথাটা নেবে স্মামার জানা নেই, হয়তো আমাকেই ডাকাত ব'লে সন্দেহ করবে।

हेजिराधा अकृष्ठ। घर्षेना घर्षेन त्मर्छ। উল্লেখবোগ্য।

দিনের আলো প্রায় শেব হয়ে এসৈছে। অচিরার সময় হয়েছে ঘরে ফেরবার। এমন সময় একটা হিন্দুস্থানী গোঁয়ার এসে তার হাত থেকে তার থাতা আর থলিটা নিয়ে বখন ছুটেছে আমি তখনই বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল্ম, "কোনো ভয় নেই আগনার।" এই বলে ছুটে সেই লোকটার ঘাড়ের উপর পড়তেই সে ব্যাগ খাতা ফেলে দোড় মারলে। আমি লুঠের মাল নিয়ে এসে অচিরাকে দিল্ম। অচিরা বললে, "ভাগ্যিস আপনি—"

আমি বললেম, "আমার কথা বলবেন না, ভাগ্যিস ঐ লোকটা এসেছিল।" "তার মানে!"

"তার মানে তারই ক্লপায় আপনার দক্ষে আমার প্রথম আলাপ হয়ে গেল।" অচিরা বিশ্বিত হয়ে বললে, "কিন্তু ও বে ডাকাত।"

"এমন অন্তায় অপবাদ দেবেন না। ও আমার বরকন্দান্ধ, রামশরণ।"

অচিরা মৃখের উপর ধয়েরি রঙের আঁচল টেনে নিয়ে থিল্থিল্ করে হেসে উঠল। হাসি থামতে চায় না। কী মিষ্টি তার ধরনি। যেন ঝর্নার নিচে ছড়িগুলো ঠুন্ঠুন্ করে উঠ স্থরে স্থরে। হাসি-অবসানে সে বললে, "কিন্তু সত্যি হলে খুব মন্তা হত।"

"মজা কার পকে ?"

"থাকে নিয়ে ডাকাতি।"

"আর উদ্ধারকর্তার ?"

"বাড়ি নিয়ে গিয়ে তাকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দিতুম আর গোটা ত্রেক স্বদেশী বিস্কৃট।"

"আর এই ফাঁকি উদ্ধারকর্তার কী হবে।"

"যে রকম শোনা গেল তাঁর তো আর-কিছুতে দরকার নেই, কেবল প্রথম কথাটা।" "ঐ প্রথম পদক্ষেপেই গণিতের অগ্রগতিটা কি বন্ধ হবে।"

"কেন হবে। ওকে চালাবার জত্যে বরকন্দাজের সাহাষ্য দরকার হবে না।" বসলুম সেখানেই ঘাসের উপরে। একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপরে বসে ছিল অচিরা।

আমি জিজাসা করলুম, "আপনি হলে আমাকে প্রথম কথাটা কী বলতেন।"

"বলতুম, রাস্তায় ঘাটে ঢেলা কুড়িয়ে কুড়িয়ে করছেন কী। আপনার কি বয়স হয় নি।" "राजन नि रकन।"

"ভর করেছিল।"

"আমাকে ভয় কিসের ?"

"আপনি বে মন্ত লোক, দাত্র কাছে শুনেছি। তিনি আপনার লেখা প্রবন্ধ বিলিতি কাগজে পড়েছেন। তিনি বা পড়েন আমাকে শোনাতে চেষ্টা করেন।"

"এটাও কি করেছিলেন।"

"নিষ্ঠুর তিনি, করেছিলেন। লাটিন শব্দের ভিড় দেখে জ্বোড়হাত করে তাঁকে বলেছিলুম, দাত্ব এটা থাক্। বরঞ্চ তোমার সেই কোয়াণ্টম থিয়োরির বইখানা খোলো।"

"সে থিয়োরিটা বৃঝি আপনার জানা আছে ?"

"কিছুমাত্র না। কিন্তু দাছর দৃঢ় বিশ্বাস সবাই সবকিছু ব্রুতে পারে। আর তাঁর অভুত এই একটা ধারণা যে, মেয়েদের বৃদ্ধি পুরুষদের বৃদ্ধির চেয়ে বেশি তীক্ষ। তাই ভয়ে আছি অবিলম্বে আমাকে 'টাইম-স্পেদ'এর জোড়মিলনের ব্যাখ্যা ভনতে হবে। দিদিমা যখন বেঁচে ছিলেন, দাছু বড়ো বড়ো কথা পাড়লেই তিনি মুখ বন্ধ করে দিতেন; এটাই যে মেয়েদের বৃদ্ধির প্রমাণ, দাছু কিন্তু সেটা বোঝেন নি।"

অচিরার ছই চোথ ক্ষেহে আর কৌতুকে ছল্ছল্ জল্জল্ করে উঠল।

দিনের আলো নিংশেষ হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জলে উঠেছে একটা একলা তালগাছের মাথার উপরে। সাঁওতাল মেয়েরা ঘরে চলেছে জালানি কাঠ সংগ্রহ করে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।

এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল, "কোণায় তুমি। অন্ধকার হয়ে এল যে! আজকাল সময় ভালো নয়।"

অচিরা উত্তর দিল, "দে তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই জন্মে একজন ভলন্টিয়র নিযুক্ত করেছি।"

আমি অধ্যাপকের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম। তিনি শশব্যন্ত হয়ে উঠলেন। আমি পরিচয় দিলুম, "আমার নাম শ্রীনবীনমাধব দেনগুপ্ত।"

বৃদ্ধের মূপ উজ্জল হয়ে উঠল। বললেন, "বলেন কি! আপনিই ডাক্তার সেনগুপ্ত? কিন্তু আপনাকে যে বড়ো ছেলেমান্ত্র দেখাছে।"

আমি বলন্ম, "ছেলেমাছ্য না তো কী। আমার বয়দ এই ছত্তিশের বেশি নয়— দাঁইত্তিশে পড়ব।"

আবার অচিরার নেই কলমধুর কঠের হাসি। আমার মনে যেন দূন লয়ের ঝংকারে

সেতার বাজিয়ে দিল। বললে, "দাছর কাছে স্বাই ছেলেমাছ্ব। আর উনি নিজে স্ব ছেলেমাছ্বের আগরওয়াল।"

অধ্যাপক হেদে বললেন, "আগরওয়াল, ভাষায় নতুন শব্দের আমদানি।"

অচিরা বললে, "মনে নেই, দেই বে তোমার মাড়োয়ারি ছাত্র কুন্দনলাল আগরওয়ালা, আমাকে এনে দিত বোতলে করে কাঁচা আমের চাট্নি। তাকে জিগ্গেসা করেছিলুম আগরওয়াল শব্দের অর্থ কী— সে ফদ্ করে বলে দিল পায়োনিয়র।"

অধ্যাপক বললেন, "ডাক্তার দেনগুপু, আপনার দক্ষে আলাপ হল যদি আমাদের ওখানে খেতে যেতে হবে তো।"

"কিছু বলতে হবে না দাতু, যাবার জন্মে ওঁর মন লাফালাফি করছে। - আমি যে এইমাত্র ওঁকে বলে দিয়েছি দেশকালের মিলনতত্ব তুমি ব্যাখ্যা করবে।"

মনে মনে বললুম, 'বাদ্রে, কী ছুটুমি।'

অধ্যাপক উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনার বুঝি 'টাইম-স্পেন'এর—"
আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, "কিছু জানা নেই— বোঝাতে গেলে আপনার বুধা
সময় নই হবে।"

বৃদ্ধ ব্যগ্র হয়ে বলে উঠলেন, "এখানে সময়ের অভাব কোথায়। আচ্ছা, এক কাজ করুন না, আজুই চলুন আমার ওখানে আহার করবেন।"

ভামি লাফ দিয়ে বলতে যাচ্ছিল্ম, 'এথ খনি।' অচিরা বলে উঠল, "দাছ, সাধে তোমাকে বলি ছেলেমান্থ। যথন খুশি নেমস্তন্ধ করে ফেল, আমি পড়ি মুশকিলে।
ওঁরা বিলেতের ডিনার-থাইয়ে সর্বগ্রাসী মান্থ্য, কেন তোমার নাতনির বদনাম করবে।"
অধ্যাপক ধ্মক-খাওয়া বালকের মতো বললেন, "আচ্ছা, তবে আর কোন্ দিন
আপনার ত্বিধে হবে বলুন।"

"স্বিধে আমার কালই হতে পারবে কিন্তু অচিরা দেবীকে রসদ নিয়ে বিপন্ন করতে চাই নে। পাহাড়ে পর্বতে ঘূরি, সঙ্গে রাখি থলি ভরে চিঁড়ে, ছড়াকয়ের কলা, বিলিভি বেগুন, কাঁচা ছোলার শাক, চিনেবাদাম। আমিই বরঞ্চ সঙ্গে নিয়ে আসব ফলারের আয়োজন। অচিরা দেবী যদি স্বহস্তে দই দিয়ে মেথে দেন লজ্জা পাবে ফিরপোর দোকান।"

"দাত্ব, বিশাস কোরো না এইসব মুখমিষ্টি লোককে। উনি নিশ্চর পড়েছেন ভোমার সেই লেখাটা বাংলা কাগজে, সেই ভিটামিনের গুণপ্রচার। ভাই ভোমাকে খুশি করবার জল্ঞে শোনালেন চিঁড়েকলার কর্দ।" মুশকিলে ফেললে। বাংলা কাগজ পড়া তো আমার ঘটেই ওঠে না। অধ্যাপক উৎফুল হয়ে জিগ্ গেসা করলেন, "সেটা পড়েছেন বৃঝি।"

ষ্ম চিরার চোখের কোণে দেখতে পেলুম একটু হাসি। তাড়াতাড়ি শুরু করে দিলুম, "পড়ি আর নাই পড়ি তাতে কিছু আলে যায় না, কিন্তু আলল কথাটা হচ্ছে" — আলল কথাটা আর হাতড়ে পাইনে।

অচিরা দয়া করে ধরিয়ে দিলে, "আসল কথা উনি নিশ্চিত জানেন, কাল যদি তোমার ওথানে নেমন্তর জোটে তা হলে ওঁর পাতে পশুপক্ষী স্থাবরজ্বম কিছুই বাদ যাবে না। তাই অত নিশ্চিন্ত মনে বিলিতি বেগুনের নামকীর্তন করলেন। দাছ, তুমি দ্বাইকে অত্যন্ত বেশি বিশাস কর, এমনকি, আমাকেও। সেইজ্ঞেই ঠাটা করে তোমাকে কিছু বলতে সাহস হয় না।"

কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে ওঁদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি এমন সময় অচিরা হঠাৎ আমাকে বলে উঠল, "বাস্ আর নয়— এইবার যান বাসায় ফিরে।"

वाि वनन्म, "मत्रका भर्यस अभित्र (मर।"

অচিরা বললে, "সর্বনাশ, দরজা পেরলেই আলুথালু উচ্ছুখলতা আমাদের ছজনের সমিলিত রচনা। আপনি অবজ্ঞা করে বলবেন বাঙালি মেয়েরা অগোছালো। একটু সময় দিন, কাল দেখলে মনে হবে খেতদ্বীপের খেতভূজার অপূর্ব কীর্তি, মেমসাহেবী সৃষ্টি।"

অধ্যাপক কিছু কৃষ্ঠিত হয়ে আমাকে বললেন, "আপনি কিছু মনে করবেন না—
দিনি বড়ো বেশি কথা কচ্ছে। কিন্তু ওটা ওর স্বভাব নয় মোটে। এখানে অত্যস্ত
নির্দ্ধন, তাই ও আমার মনের ফাঁক ভবে রেখে দেয় কথা কয়ে। সেটা ওর অভ্যেস
হয়ে বাচ্ছে। ও যখন চুপ করে থাকে ঘরটা ছম্ছম্ করতে থাকে, আমার মনটাও ।
ও নিজে জানে না সে কথা। আমার ভয় হয় পাছে বাইরের লোকে ওকে ভূল
বোঝে।"

বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে অচিরা বললে "রুঝুক-না দাছ। অত্যস্ত অনিন্দনীয়া হতে চাই নে, সেটা অত্যস্ত আনইন্টারেপ্টিঙ।"

অধ্যাপক সগর্বে বলে উঠলেন, "আমার দিদি কিন্তু কথা বলতে জানে, অমন আর কাউকে দেখি নি।"

"তুমিও আমার মতো কাউকে দেখ নি, আমিও কাউকে দেখি নি তোমার মতো।" আমি বলনুম, "আচার্যদেব, আজ বিদার নেবার পূর্বে আমাকে একটা কথা দিতে ছবে।" " "আছে। বেশ।"

"আপনি যতবার আমাকে আপনি বলেন, আমি মনে মনে ততবার জিভ কাটি। আমাকে দরা করে তুমি ব'লে যদি ভাকেন তা হলে মন সহজে সাড়া দেবে। আপনার নাতনিও সহকারিতা করবেন।"

অচিরা হুই হাত নেড়ে বললে, "অসম্ভব, আরও কিছুদিন বাক। সর্বদা দেখাশ্রনো হতে হতে বড়োলোকের তিলকলাস্থন যথন ঘবা প্রসার মতো পালিশ করা হয়ে যাবে তথন সবই সম্ভব হবে। দাত্ব কথা স্বতম্ব। আমি বরঞ্চ ওঁকে পড়িয়ে নিই। বলো তো দাত্ব, তুমি কাল খেতে এসো। দিদি যদি মাছের ঝোলে মুন দিতে ভোলে মুখ না বেঁকিয়ে বোলো, কী চমৎকার। বোলো সবটা আমারই পাতে দেওয়া ভালো, অন্তর্ম বালা তো প্রায়ই ভোগ করে থাকেন।"

অধ্যাপক সম্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, "ছাই, তুমি বুঝতে পারবে না আসলে এই মেয়েটি লাজুক তাই যথন আলাপ করা কর্তব্য মনে করে তথন সংকোচ ঠেলে উঠতে গিয়ে কথা বেশি হয়ে পড়ে।"

"দেখেছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, দাছ আমাকে কী রকম মধুর করে শাসন করেন। অনায়াসে বলতে পারতেন, তুমি বড়ো মুখরা, তোমার বকুনি অসহ। আপনি কিন্তু আমাকে ডিফেণ্ড করবেন। কী বলবেন বলুন তো।"

"আপনার মুখের সামনে বলব না।"

"বেশি কঠোর হবে ?"

"আপনি মনে মনেই জানেন।"

"थाक्, थाक्, छ। इटन वटन कांक नारे। এथन वां ए यान।"

, আমি বলল্ম, "তার আগে দব কথাটা শেষ করে নিই। কাল আপনাদের ওখানে আমার নেমস্তরটা নামকর্তন-অন্তর্গানের। কাল থেকে নবীনমাধব নামটা থেকে কাটা পড়বে ডাক্তার দেনগুপ্ত। স্থের কাছাকাছি এলে ধ্মকেতুর কেতুটা পায় লোপ, মুখুটা থাকে বাকি।"

এইখানে শেষ হল আমার বড়োদিন। দেখলুম বার্ধক্যের কী সৌম্যুক্ষর
মৃতি। পালিশ-করা লাঠি হাতে, গলায় শুল্র পাটকরা চাদর, ধৃতি বত্বে কোঁচানো,
গায়ে তসরের জামা, মাধায় শুল্র চুল বিরল হয়ে এসেছে কিন্তু পরিপাটি করে আঁচড়ানো।
স্পান্ত বোঝা যায়, নাতনির হাতের শিল্পকার্য এঁর বেশভূষণে এঁর দিন্যাত্রায়।
অতিলালনের অত্যাচার ইনি সম্মেহে সন্থ করেন, খুশি রাখবার জল্ঞে নাতনিটিকে।

এই গল্পের পক্ষে অধ্যাপকের ব্যাবহারিক নাম অনিলকুমার সরকার। তিনি গড় ২৫।২২ জেনেরেশনের কেন্ধ্রিজ্বের বড়ো পদবীধারী। মাস আষ্টেক আগে কোনো কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করে এখানকার এস্টেটের একটা পোড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিজের খরচে সেটা বাসযোগ্য করেছেন।

#### অন্তপর্ব

ক্রিমার গরের আদিপর্ব হল শেষ। ছোটো গরের আদি ও অস্তের মাঝখানে বিশেষ একটা ছেদ থাকে না— ওর আঞ্চতিটা গোল।

অচিরার সঙ্গে আমার অপরিচয়ের ব্যবধান কর হয়ে আসছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে যেন পরিচয়টাই ব্যবধান। কাছাকাছি আসছি বটে কিন্তু তাতে একটা প্রতিঘাত জাগছে। কেন? অচিরার প্রতি আমার ভালোবাসা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে, অপরাধ ক্লিক্টারই মধ্যে। কিংবা আমার দিকে ওর সৌহত ক্লুটতর হয়ে উঠছে, সেইটেতেই ওর মানি। কে জানে।

সেদিন চড়িভাতি তনিকা নদীর তীরে।

অচিরা ডাক দিলে, "ডাক্তার সেনগুপ্ত।"

আমি বললুম, "সেই প্রাণীটার কোনো ঠিকানা নেই, স্বতরাং কোনো জ্ববাব মিলবে না।"

"আচ্ছা, তা হলে নবীনবাৰু।"

"দেও ভালো, যাকে বলে মন্দর ভালো।"

"কাণ্ডটা কী দেখলেন তো?"

আমি বললুম, "আমার সামনে লক্ষ্য করবার বিষয় কেবল একটিমাত্রই ছিল, আর কিছুই ছিল না।"

এইটুকু ঠাট্টায় অচিরা সত্যই বিরক্ত হয়ে বললে, "আপনার আলাপ ক্রমেই যদি অমন ইশারাওয়ালা হয়ে উঠতে থাকে তা হলে ফিরিয়ে আনব ডাক্তার সেনগুপ্তকে, তাঁর স্বভাব ছিল গঞ্জীর।"

' আমি বলনুম, "আচ্ছা তা হলে কাগুটা কী হয়েছিল বলুন।"

"ঠাকুর বে ভাত রে ধেছিল দে কড় কড়ে, আছেক তার চাল। আমি বলল্ম,
দাছ, এ তো তোমার চলবে না। দাছ অমনি ব'লে বদলেন, জান তো ভাই, থাবার
জিনিস শব্দু হলে ভালো করে চিবোবার দরকার হয়, তাতেই হজ্মের সাহায্য করে।
পাছে আমি ছঃখ করি দাছুর জেগে উঠল সায়েন্সের বিছে। নিম্কিতে ছনের বদলে
বিদি চিনি দিত তা হলে নিশ্চয় দাছ বলত, চিনিতে শ্রীরের এনার্জি বাড়িয়ে দেয়।"

"দাত্ব, ও দাত্ব, তুমি ওবানে বলে বলে কী পড়ছ। আমি বে এদিকে তোমার চরিত্রে অতিশয়োক্তি-অলংকার আরোপ করছি, আর নবীনবার সমন্তই বেদবাক্য ব'লে বিখাস করে নিচ্ছেন।"

কিছু দূরে পোড়ো মন্দিরের সিঁড়ির উপরে বলে অধ্যাপক বিলিতি ত্রৈমাসিক পড়ছিলেন। অচিরার ডাক শুনে সেখান থেকে উঠে আমাদের জ্বাছে বুসলেন। ছেলেমাস্থবের মতো হঠাৎ আমাকে জিগ্গোসা করলেন, "আছা নবীন, ভোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

কথাটা এতই স্থস্পট ভাবব্যঞ্জক যে আর কেউ হলে বলত 'না', কিংবা ঘ্রিয়ে বলত।

আমি আশাপ্রদ ভাষায় উত্তর দিলুম, "না, এখনও হয় নি।"

অচিরার কাছে কোনো কথা এড়ায় না। সে বললে, এ এখনও শব্দী সংশয়গ্রস্ত কন্তাকর্তাদের মনকে সাস্থনা দেবার জন্তে, ওর কোনো যথার্থ অর্থ নেই।"

"একেবারেই নেই নিশ্চিত ঠাওরালেন কী করে।"

"ওটা গণিতের প্রব্লেম, দেও হাইয়ার ম্যাথ্ম্যাটিক্দ্নর । প্রেই শোনা গেছে আপনি ছব্রিশ বছরের ছেলেমান্থর । হিদেব করে দেখলুম এর মধ্যে আপনার মা অস্তত পাঁচসাতবার বলেছেন, 'বাবা ঘরে বউ আনতে চাই ।' আপনি জবাব করেছেন, 'তার পূর্বে
ব্যাকে টাকা আনতে চাই ।' মা চোথের জল মুছে চুপ করে রইলেন, তার পরে মাঝখানে
আপনার আর-সব ঘটেছিল কেবল ফাঁসি ছিল বাকি । শেষকালে এখানকার রাজসরকারে মোটা মাইনের কাজ জুটল । মা বললেন, 'এইবার বউ নিয়ে এসো ঘরে ।
বড়ো কাজ পেয়েছ ।' আপনি বললেন, 'বিয়ে করে সে কাজ মাটি করতে পারব না ।'
আপুনার ছব্রিশ বছরের গণিতফল গণনা করতে ভূল হয়েছে কি না বলুন ।"

এ মেয়ের সঙ্গে অনবধানে কথা বলা নিরাপদ নয়। কিছুদিন আগেই আমার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। কথায় কথায় অচিরা আমাকে বলেছিল, "আমাদের দেশের মেয়েরা আপনাদের সংসারের সন্ধিনী হতে পারে কিন্তু বিলেতে যারা জ্ঞানের তাপস তাদের তপস্থার সন্ধিনী তো জোটে, যেমন ছিলেন অধ্যাপক ক্রির সধর্মিণী মাদাম ক্রি। আপনার কি তেমন কেউ জোটে নি।"

মনে পড়ে গেল ক্যাথারিনকে। সে একইকালে আমার বিজ্ঞানের এবং জীবন্যাত্রার সাহচর্য করতে চেয়েছিল।

অচিরা জিগ্গেসা করলে, "আপনি কেন তাঁকে বিম্নে করতে চাইলেন না।" কী উত্তর দেব ভাবছিলুম, অচিরা বললে, "আমি জানি কেন। আপনার সত্যভক হবে এই ভয় ছিল; নিজেকে আপনার মৃক্ত রাধতেই হবে। আপনি যে সাধক। আপনি তাই নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর নিজের প্রতি, নিষ্ঠুর তার 'পরে যে আপনার পথের সামনে আসে। এই নিষ্ঠুরতায় আপনার বীরত্ব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত।"

কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে আবার সে বললে, "বাংলা সাহিত্য বোধ হয় আপনি পড়েন না। কচঃও দেবধানী ব'লে একটা কবিতা আছে। তার শেষ কথাটা এই, মেল্লেন্দ্র ব্রত পুক্ষকে বাধা, আর পুক্ষের ব্রত মেয়ের বাধন কাটিয়ে অর্গলোকের রাজ্য বানানো। কচ বেরিয়ে পড়েছিল দেবধানীর অন্থরোধ এড়িয়ে, আর আপনি মায়ের অন্থন্য— একই কথা।"

আমি বলনুম, "দেখুন, আমি হয়তে। ভূল করেছিলুম। মেয়েদের নিয়ে পুরুষের কাজ যদিনা চলে তা হলে মেয়েদের স্পষ্ট কেন।"

অচিরা বললে, "বারো- আনার চলে, মেয়েরা তাদের জন্মেই। কিন্তু বাকি
মাইনরিটি যারা দব কিছু পেরিয়ে নতুন পথের দক্ষানে বেরিয়েছে তাদের চলে না।
দব-পেরোবার মাহ্মকে মেয়েরা যেন চোথের জল ফেলে রান্তা ছেড়ে দেয়। যে হুর্গম
পথে মেয়েপুরুষের চিরকালের দ্বন্ধ দেখানে পুরুষেরা হোক জয়ী। যে মেয়েরা মেয়েলি,
প্রকৃতির বিধানে তাদের দংখ্যা অনেক বেশি, তারা ছেলে মাহ্ম্য করে, দেবা করে
দরের লোকের। যে পুরুষ যথার্থ পুরুষ, তাদের দংখ্যা খুব কম; তারা অভিব্যক্তির
শেষ কোঠায়। মাথা তুলছে ছটি-একটি করে। মেয়েরা তাদের ভয় পায়, ব্রতে
পারে না, টেনে আনতে চায় নিজের অধিকারের গণ্ডিতে। এই তত্ত্ব শুনেছি আমার
দাহুর কাছে।

"দাছ, তোমার পড়া রেখে আমার কথা শোনো। মনে আছে, তুমি একদিন বলেছিলে, পুরুষ যেখানে অসাধারণ সেধানে সে নিরতিশয় একলা, নিদারুণ তার নিঃসঙ্গতা, কেননা তাকে যেতে হয় যেখানে কেউ পৌছয় নি। আমার ভায়ারিতে লেখা আছে।"

অধ্যাপক মনে করবার চেষ্টা করে বললেন, "বলেছিলুম নাকি? হয়তো বলেছিলুম।"

অচিরা খ্ব বড়ো কথাও কয় হাসির ছলে, আজ সে অত্যন্ত গন্তীর।

খানিক বাদে আবার সে বললে, "দেবধানী কচকে কী অভিসম্পাত দিয়েছিল জানেন ?"

"न।"

"বলেছিল, 'তোমার সাধনায় পাওয়া বিষ্যা তোমার নিজের ব্যবহারে লাগাতে

পারবে না।' যদি এই অভিসম্পাত আজ দিত দেবতা মুরোপকে, তা হলে মুরোপ বেঁচে যেত। বিষের জিনিসকে নিজের মাপে ছোটো করেই ওথানকার মাহ্য মরছে লোভের তাড়ায়। সত্যি কি না বলো দাছু।"

"খুব সত্যি, কিন্তু এত কথা কী করে ভাবলে।"

"নিজের বৃদ্ধিতে না। একটা তোমার মহদ্ওণ আছে, কখন কাঁকে কী বে ব্ল, ভোলানাথ তুমি সব ভূলে যাও। তাই চোরাই মালের উপর নিজের ছাপ লাগিয়ে দিতে ভাবনা থাকে না।"

আমি বলনুম, "নিজের ছাপ ক্লি লাগে তা হলেই জ্পারাধ খণ্ডন হয়।"

"জানেন, নবীনবাব, ওঁর কত ছাত্র ওঁর কত মুখের কথ। খাতায় টুকে নিয়ে বই লিখে নাম করেছে। উনি তাই পড়ে আশ্চর্য হয়ে প্রশংসা করেছেন, ব্রতেই পারেন নিজের প্রশংসা নিজেই করছেন। কোন্ কথা আমার কথা আর কোন্ কথা ওঁর নিজের সে ওঁর মনে থাকে না— লোকের সামনে আমাকৈ বলে বসেন ওরিজিন্তাল, তথন সেটার প্রতিবাদ করার মতো মনের জোর পাওয়া যায় না। স্পষ্ট দেখতে পাছিছ নবীনবাব্রও এ ভ্রম ঘটছে। কী করব বলো, আমি তো কোটেশন-মার্কা দিয়ে দিয়ে কথা বলতে পারি নে।"

"নবীনবাবুর এ ভ্রম কোনোদিন ঘূচবে না।"

অচিরা বললে, "দাত্ব একদিন আমাদের কলেজ-ক্লাসে কচ ও দেবযানীর ব্যাখ্যা করছিলেন। কচ হচ্ছে প্রুষের প্রতীক, আর দেবযানী মেয়ের। সেই দিন নির্মম পুরুষের মহং গৌরব মনে মনে মেনেছি, মুখে কক্খনো স্বীকার করি নে।"

অধ্যাপক বললেন, "কিন্তু দিদি, আমার কোনো কথার মেয়েদের গৌরবের আমি কোনোদিন লাঘ্য করি নি।"

"তুমি আবার করবে। হায় রে। মেয়েদের তুমি বে অন্ধ ভক্ত। ভোমার মুখের ন্তবগান শুনে মনে মনে হাসি। মেয়েরা নির্লক্তি হয়ে সব মেনে নেয়। তার উপরেও বুক ফুলিয়ে সতীসাধ্বীগিরির বড়াই করে নিজের মুখে। সন্তায় প্রশংসা আত্মসাৎ করা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।"

অধ্যাপক বললেন, "না দিদি, অবিচার কোরো না। অনেক কাল ওরা হীনতা। সহু করেছে, হয়তো সেইজ্জেই নিজেদের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে একটু বেশি জোর দিয়ে তর্ক করে।"

"না দাত্ব, ও তোমার বাজে কথা। জাসল হচ্ছে এটা স্ত্রীদেরতার দেশ— এখানে পুরুবেরা স্ত্রৈণ, মেয়েরাও স্ত্রৈণ। এখানে পুরুবরা কেবলই 'মা মা' কর্ছে, জার মেয়েরা চিরশিশুদের আখাস দিচ্ছে বে তারা স্লায়ের স্বাত। আমার তো লক্ষা করে। পশু-পক্ষীদের মধ্যেও মায়ের জাত নেই কোথায় ?"

চিত্তচাঞ্চল্যে কাজের এত বাধা ঘটছে যে লজ্জা পাচ্ছি মনে মনে। সদরে বাজেটের মিটিঙে রিস্চবিভাগে আরও কিছু দান মঞ্ব করিয়ে নেবার প্রস্তাব ছিল। তার সমর্থক রিপোর্টখানা অধে কের বেশি লেখাই হয় নি। অবচ এদিকে ক্রোচের এন্থেটিকুন্ নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা শুনে আসছি। অচিরা নিশ্চিত জ্বানে বিষয়টা আমার উপলব্ধি ও উপভোগের সম্পূর্ণ বাইরে। তা হলেও চলত, কিন্তু আমার বিখান ব্যাপারটাকে দৈ ইচ্ছে করে শোচনীয় করে তুলেছে। ঠিক এই সময়টাতেই সাঁওতালদের পার্বণ। তারা পচাই মদ খাচ্ছে আর মাদল বাজিয়ে মেয়ে-পুরুষে মৃত্য করছে। অচিরা ওদের পরম বন্ধু। মদের পয়সা জোগায়, সালু কিনে দেয় সাঁওতাল ছেলেদের কোমর বাঁধবার জন্তে, বাগান থেকে জ্বাফুলের জোগান দেয় সাঁওতাল মেরেক্রে চুলে পরবায়। ওকে না হলে তাদের চলেই না। অচিরা অধ্যাপককে বলেছে, ও তো এ কদিন থাকতে পারবে না অতএব এই সময়টাতে বিরলে আমাকে নিয়ে ক্রোচের রসতত্ব যদি পড়ে শোনান তা হলে আমার সময় আনন্দে কাটবে। একবার সসংকোচে বলেছিলুম, 'গাঁওতালদের উৎসব দেখতে আমাৰ বিশেষ কৌতৃহল আছে।' यशः अधापक वनलन, ना, त्म आपनात ভালো नागत ना। আমার ইনটেলেক্চুয়ল মনোর্ত্তির নির্জলা একান্ততার 'পরে তাঁর এত বিশ্বাস। মধ্যাহ্নভোজনের পরেই অধ্যাপক গুন গুন করে পড়ে চলেছেন। দূরে মাদলের আওয়াজ এক-একবার থামছে। পরক্ষণেই দ্বিগুণ জোরে বেজে উঠছে। কখনও বা পদশব্দ কল্পনা করছি, কথনও বা হতাশ হয়ে ভাবছি অসমাগু রিপোর্টের কথা। স্থবিধে এই অধ্যাপক জিগ্গেসাই করেন না কোথাও আমার ঠেকছে কিনা। তিনি ভাবেন সমন্তই জনের মতো সোজা। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ উপলক্ষে প্রশ্ন করেন, আপনারও कि धरे मत्न रम ना। जामि थ्र क्लांद्रत मत्न वनि, निक्तम ।

ইতিমধ্যে কিছুদ্রে আমাদের অর্ধসমাপ্ত কয়লার খনিতে মজ্রদের হল খ্রাইক। ঘটালেন যিনি, এই তাঁর ব্যাবসা, স্থভাব এবং অভাব বশত; সমস্ত কাজের মধ্যে এইটেই সব চেয়ে সহজ। কোনো কারণ ছিল না, কেননা আমি নিজে সোণালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা, কারও সেখানে না ছিল লোকসান, না ছিল অসমান।

ন্তন বন্ধ এলেছে জর্মনি থেকে, তারই খাটাবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। এমন

সময় উত্তেজিত ভাবে এসে উপস্থিত জচিবা। ক্লেলে, "আপনি মোটা মাইনে নিয়ে ধনিকের নায়েবি করছেন, এদিকে গরিবের্ন দারিল্যের স্থবোগটাকে নিয়ে আপনি—"

চন্করে উঠল মাথা। বাধা দিয়ে বললুম, "কাজ চালাবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা যাদের তারাই অগ্যায়কারী, আর জগতে যার। কোনো কাজই করে না করতে পারেও না, দয়ামায়া কেবল তাদেরই— এই সহজ্ঞ অহংকারের মন্ততার সত্যমিথ্যার প্রমাণ নিতেও মন চায় না।"

অচিরা বললে, "সত্য নয় বলতে চান ?"

আমি বলনুম, "সত্য শব্দটা আপেক্ষিক। যা কিছু যত তালোই হোক, তার চেয়ে আরও তালো হতেও পারে। এই দেখুন-না আমার মোটা মাইনে বটে, তার থেকে মাকে পাঠাই পঞ্চাশ, নিজে রাখি ত্রিশ, আর বাকি— সে হিসেবটা থাক। কিন্তু মার জন্তে পনেরে। নিজের জন্তে পাঁচ রাখলে আইভিয়ালের আরও কাছ ঘেঁষে যেত, কিন্তু একটা সীমা আছে তো।"

অচিরা বললে, "দীমাট। কি নিজের ইচ্ছের উপরেই নির্ভর করে।"

আমি বললুম, "না, অবস্থার উপরে। যে কথাটা উঠল সেটা একটু বিচার করে দেখুন। যুরোপে ইগুট্টীয়ালিজ মু গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে। যাদের হাতে টাকা ছিল এবং টাকা করবার প্রতিভা ছিল তারাই এটা গড়েছে। গড়েছে নিছক টাকার লোভে, সেটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু ঐ ঘুষ্টুকু যদি না পেত তা হলে একেবারে গড়াই হত না, এতদিন পরে আজ ওখানে পড়েছে হিসেবনিকেশের তলব।"

অচিরা বললে, "আপনি বলতে চান পায়ে তেল শুরুতে, কানমলা তার পরে ?"

"নিশ্চয়। আমাদের দেশে ভিত-গাঁথা দবে আরম্ভ হয়েছে এখনই যদি মার লাগাই তা হলে শুক্তেই হবে শেষ, স্থবিধে হবে বিদেশী বণিকদের। মানছি আজ আমি লোভীদের ঘুষ দেওয়ার কাজ নিয়েছি, টাকাওয়ালার নায়েবি আমি করি। আজ দেলাম করছি বাদশার দ্ববারে এসে, কাল ওদের সিংহাসনের পায়ায় লাগাব কুজুল। ইতিহাসে তো এই দেখা গেছে।"

অচিরা বললে, "সব ব্রালুম। কিন্তু আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা করে আছি দেখতে, এই স্ট্রাইক মেটাতে আপনি নিজে কবে যাবেন। নিশ্চয়ই আপনাকে ভাকও পড়েছিল। কিন্তু কেন যান নি?"

চাপা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম, "এখানে কাব্দ ছিল বিশুর।" কিন্ত ফাঁকি দেব কী করে। আমার ব্যবহারে তো আয়ার কৈফিয়তের প্রমাণ হয় না।

কঠিন হাসি হেসে ক্রতপদে চলে গেল অচিরা।

আর চলবে না। একটা শেষ নিশান্তি করাই চাই। নইলে অপমানের অন্ত থাকবে না।

দাঁওতালী পার্বণ শেষ হয়েছে। সকালে বেড়াতে বেরিয়েছি। অচিরা সঙ্গে ছিল। উত্তরের দিকে একটা পাহাড় উঠেছে, আকাশের নীলের চেয়ে ঘন নীল। তার গায়ে গায়ে চারা শাল আর বৃদ্ধ শাল গাছে বন অন্ধকার। মাঝখান দিয়ে কাঠুরেদের পায়ে-চলার পথ। অধ্যাপক একটা অর্কিড ফুল বিশেষ করে পর্যবেক্ষণ করছেন, তাঁর পকেটে সর্বদা থাকে আত্স কাচ।

গাছগুলোর মধ্যে অন্ধকার যেখানে জ্রকুটিল হয়ে উঠেছে আর ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে তীর আওয়াজে, অচিরা বদল একটা শেওলাঢাকা পাথরের উপর। পাশে ছিল মোটা জাতের বাঁশগাছ, তারই ছাঁটা কঞ্চির উপর আমি বদল্ম। আজ দকাল থেকে অচিরার মুখে বেশি কথা ছিল না। সেইজ্ঞেই তার সঙ্গে আমার কথা কওয়া বাধা পাচ্ছিল।

সামনের দিকে তাকিয়ে এক সময় সে আন্তে আন্তে বলে উঠল, "সমস্ত বনটা মিলে প্রকাশু একটা বহুঅঙ্গপ্রালা প্রাণী। গুঁড়ি মেরে বসে আছে শিকারি জন্তর মতো। যেন স্থলচর অক্টোপাশ, কালো চোখ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার নিরস্তর হিপনটিন্ধমে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে আমার মনের মধ্যে একটা ভয়ের বোঝা যেন নিরেট হয়ে উঠেছে।"

আমি বলল্ম, "কতকটা এইবকম কথাই এই সেদিন আমার ভায়ারিতে লিখেছি।" অচিরা বলে চলল, "মনটা যেন পুরোনো ইমারত, সকল কাজের বার। নিষ্ঠ্র অরণ্য যেখানে পেয়েছে তার ফাটল, চালিয়ে দিয়েছে শিকড়, সমস্ত ভিতরটাকে টানছে ভাঙনের দিকে। এই বোবা কালা মহাকায় জন্ত মনের ফাটল আবিদ্ধার করতে মজব্ত—আমার ভয় বেড়ে চলেছে। দাছ বলেছিলের, 'লোকালয় থেকে একাস্ত দ্বে থাকলে মাছ্যের মনঃপ্রকৃতি আসে অবশ হয়ে, প্রবল হয়ে ওঠে তার প্রাণপ্রকৃতি।' আমি জিগ্গেস করল্ম, 'এর প্রতিকার কী।' তিনি বললেন, 'মাছ্যের মনের শক্তিকে আমরা সঙ্গে করে আনতে পারি, এই দেখো-না এনেছি তাকে আমার লাইবেরিতে।' দাছর উপযুক্ত এই উত্তর। কিছু আপনি কী বলেন।"

আমি বলনুম, "আমাদের মন খোঁজে এমন একজন মাছবের সক যে আমাদের সমস্ত অভিতেক সম্পূর্ণ জাগিয়ে রাখতে পারে, চেতনার বক্তা বইয়ে দেয় জনশৃভাতার মধ্যে। এতো লাইবেরির সাধ্য নয়।"

অচিরা একটু অবজ্ঞা করে বললে, "আপনি বার বোঁজ করছেন তেমন মাহ্য পাওয়া যায় বইকি, বলি বড় দরকার পড়ে। তারা চৈতল্যকে উসকিয়ে তোলে নিজের দিকেই, বল্লা বইয়ে দিয়ে সাধনার বাঁধ ভেঙে ফেলে। এ সমন্তই কবিদের বানানো কথা, মোহরস দিয়ে জারানো। আপনাদের মতো ব্কের-পাটাওয়ালা লোকের মুখে মানায় না। প্রথম যখন আপনাকে দেখেছিল্ম, তথন দেখেছি আপনার রস খুঁজে বেড়ান নি, পথ খুঁড়ে বেরিয়েছিলেন কড়া মাটি ভেঙে। দেখেছি আপনার নিরাসক্ত পৌক্ষের মুর্তি— সমন্ত মনপ্রাণ দিয়ে আপনাকে প্রণাম করেছি। আজ আপনি কথার পুত্ল দিয়ে নিজেকে ভোলাতে বসেছেন। এ দশা ঘটালে কে।
স্পান্ত করেই জিজ্ঞাসা করি, এর কারণ কি আমি।"

আমি বললুম, "তা হতে পারে। কিন্তু আপনি তো সাধারণ মেয়ে নন। পুরুষকে আপনি শক্তি দেবেন।"

"হাঁ, শক্তি দেব, যদি নিজেকেই মোহ জড়িয়ে না ধরে। আভাসে বুঝেছি আপনি আমার ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করেছেন। আপনার কাছে কিছু ঢাকবার দরকার নেই। আপনি শুনেছেন আমি ভবতোষকে ভালোবেসেছিলুম।"

"হা শুনেছি।"

"এও জানেন আমার ভালোবাসার অপমান ঘটেছে।"

"হা জানি।"

"দেই অপমানিত ভালোবাদা অনেকদিন ধরে আমাকে আঁকড়ে ধরে তুর্বল করেছে। আমি জেদ করে বসেছিল্ম তারই একনিষ্ঠ স্থাতিকে জীবনের পূজামন্দিরে বদাব। চিরদিন একমনে দেই নিফল সাধনা করব মেয়ের। যাকে বলে দতীত্ব। নিজের ভালোবাদার অহংকারে সংসারকে ঠেলে ফেলে নির্জনে চলে এসেছি। কর্তব্যকে অবজ্ঞা করেছি নিজের তুঃথকে সম্মান করব ব'লে। আমার দাত্বকে আনায়াসে সরিয়ে এনেছি তাঁর কাজের ক্ষেত্র থেকে বং যেন এই মেয়েটার হাদয়ের অহমিকা পৃথিবীর সবকিছুর উপরে। মোহ, মোহ, অদ্ধ মোহ।"

খানিক ক্ষণ চূপ করে থেকে হঠাৎ দে বলে উঠল, "জানেন, আপনিই সেই মোহ ভাঙিয়ে দিয়েছেন।"

বিশ্বিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সে বললে, "আপনিই এই আত্মাবমাননা থেকে ছিনিয়ে এনে আমাকে বাঁচালেন।"

ন্তৰ বইলুম নিক্তব প্ৰশ্ন নিয়ে।

"আপনি তথনও আমাকে দেখেন নি। আমি আন্তর্গ হয়ে দেখেছি আপনার

ছঃসাধ্য প্রয়াদের দিনগুলি— সন্ধ নেই, আবাম নেই, সাঁভি নেই, গ্রুকু কোৰাও ছিল্ল নেই অধ্যবসায়ে। দেখেছি আপনার প্রশন্ত ললাট, আপনার চাগা ঠোটে অপরাজেয় ইচ্ছাশজির লক্ষণ, আর দেখেছি মাম্বকে কী রকম অনায়াদে প্রভূত্বের জ্যোরে চালনা করেন। দাছর কাছে আমি মাম্ব, আমি পুরুবের ভক্ত, যে পুরুব সত্য যে পুরুব তপস্থী। দেই পুরুবকেই দেখবার জন্তে আমার ভক্তিপিপাত্ম নারী ভিতরে ভিতরে অপেকা করে ছিল নিজের অগোচরে। মাঝখানে এসেছিল অপদেবভা প্রবৃত্তির টানে। অবশেষে নিদ্ধাম পুরুবের স্থদ্য শক্তিরপ আপনিই আনলেন আমার চোখের সামনে।"

আমি জিগ্রেসা করলুম, "তার পর কি ভাবের পরিবর্তন হয়েছে।"

"হাঁ হয়েছে। আপনার বেদি থেকে নেমে এসেছেন প্রতিদিন। স্থানীয় কাগজে পড়লুম, দুরে অশু-এক জায়গায় সন্ধানের কাজে আপনার ডাক পড়েছে। আপনি নড়লেন না, ভিতরে ভিতরে আত্মগানি ভোগ করলেন। আপনার পথের সামনেকার ঢেলাখানার মতো আমাকে লাখি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন না কেন। কেন নিষ্ঠ্র হতে পারলেন না। যদি পারতেন তবে আমি ধন্ত হতুম। আমার ব্রতের পারণা হত আমার কালা দিয়ে।"

মৃত্যবে বলল্ম, "বাবার জন্তেই কাগজপত্তর গুছিয়ে নিচ্ছিল্ম।"

"না, না, কথনোই না। মিথ্যে ছুতে। করে নিজেকে ভোলাচ্ছিলেন। যতই দেখল্ম আপনার তুর্বলতা, ভর হতে লাগল আমার নিজেকে নিয়ে। ছি, ছি, কী পরাভবের বিষ এনেছি নারীর জীবনে, কেবল অত্যের জত্যে নয়, নিজের জত্যেও। ক্রমশই একটা চাঞ্চল্য আমাকে পেয়ে বসল, সে যেন এই বনের বিষনিশাস থেকে। একদিন এখানকার পিশাচী রাত্রি এমন আমাকে আবিষ্ট করে ধরেছিল যে মনে হল যে এত বড়ো প্রবৃত্তি রাক্ষ্মীও আছে যে আমার দাছর কাছ থেকেও আমাকে ছিনিয়ে নিতে পারে। তথনই সেই রাত্রেই ছুটে নদীর জলে বাঁপ দিয়ে পড়ে ডুব দিয়ে দিয়ে স্লান করে এসেছি।"

এই কথা বলতে বলতে অচিরা ডাক দিল, "দাছা।"

অধ্যাপক গাছতলায় বনে পড়ছিলেন। উঠে এসে স্নেহের স্বরে বললেন, "কী দিদি? দ্ব থেকে বনে বনে ভাবছিল্ম, তোমার উপরে আৰু বাণী ভর দিয়েছেন— ব্যল্ কল্ করছে তোমার চোখ ছটি।"

"আমার কথা থাক্, তুমি শোনো। তুমি দেদিন বলেছিলে মান্নবের চরম অভিব্যক্তি ভশস্তার মধ্য দিয়ে।" শহা, আমি তাই তো বলি। বর্বর মাস্থ্য জন্তর পর্বায়ে। কেবলমাত্র তপস্থার মধ্য দিয়ে সে হয়ৈছে জানী মাস্থ্য। আরও তপস্থা আছে সামনে, স্থুল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে কুরতে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কয়না আছে, কিন্তু দেবতা ছিলেন না অতীতে, দেবতা আছেন ভবিশ্বতে। মাস্থ্যের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।"

অচিরা বললে, "দাত্ব, এইবার এসো, তোমার-আমার কথাটা আপনে চুকিয়ে দিই, কদিন থেকে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে।"

আমি উঠে পড়লুম, বললুম, "তা হলে যাই।"

"না, আপনি বস্থন।— দাতু, সেই যে কলেজের অধ্যক্ষপদটা তোমার ছিল, দেটা খালি হয়েছে। তোমাকে ডাক দিয়েছে ওরা।"

অধ্যাপক আশ্চর্য হয়ে বল্লেন, "কী করে জানলে ভাই।"

"তোমার কাছে চিঠি এসেছে, সে আমি চুরি করেছি।"

"চুরি করেছ !"

"করব না! আমাকে দব চিঠিই দেখাও কেবল কলেজের ছাপ-মারা ঐ চিঠিটাই দেখালে না। তোমার ত্রভিসন্ধি দন্দেহ করে চুরি করে দেখতে হল।"

অধ্যাপক অপরাধীর মতো ব্যস্ত হয়ে বললেন,, "আমারই অন্তায় হয়েছে।"

"কিছু অন্তায় হয় নি। আমাকে লুকোতে চেয়েছিলে যে আমার জীবনের অভি-সম্পাত এখনও তুমি নিজের উপর টেনে নিয়ে চলবে। তোমার আপন আসন থেকে আমি যে নামিয়ে এনেচি তোমাকে। আমাদের তো ঐ কাজ।"

"की वलाइ मिमि।"

"সত্যি কথাই বলছি। তুমি শিক্ষাদানযজ্ঞের হোতা, এখানে এনে আমি তোমাকে করেছি শুধু গ্রন্থকীট। বিশ্বস্থাই বাদ দিলে কী দশা হয় বিশ্বকর্তার। ছাত্র না থাকলে তোমার হয় ঠিক তেমনি। সত্যি কথা বলো।"

"বরাবর ইস্কুলমাস্টারি করে এনেছি কিন।।"

"তৃমি আবার ইস্থলমান্টার! কী ষে বল তৃমি! তুমি ষে স্বভাবতই আচার্য। দেখেন নি, নবীনবার, ওঁর মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে কি, আর দয়ামায়া থাকে না। অমনি আমাকে নিয়ে পড়েন— বাবো আনাই ব্রুতেই পারি নে। নইলে হাতড়িয়ে বের করেন এই নবীনবার্কে, সে হয় আরও শোচনীয়। দাছ, ছাত্র তোমার নিতান্তই চাই জানি, কিন্তু বাছাই করে নিয়ো, কপকথার রাজা সকালে মুম থেকে উঠেই যার মুথ দেখত তাকেই কলা দান করত। তোমার বিভাদান অনেকটা সেই রকম।"

"না দিদি, আমাকে ৰাছাই করে নেয় যারা তারাই সাহায্য পায় আমার। এখনকার দিনে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে, আঁগেকার দিনে সন্ধান করে শিক্ষক লাভ করত শিক্ষার্থী।"

"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখনকার সিদ্ধান্ত এই যে, তোমাকে তোমার সেই কাজটা ফিরিয়ে নিতে হবে।"

অধ্যাপক হতবৃদ্ধির মতো নাতনির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অচিরা বললে, "তৃমি ভাবছ, আমার গতি কী হবে। আমার গতি তৃমি। আর আমাকে ছাড়লে তোমার কী গতি জানই তো। এখন যে তোমার পনেরোই আমিনে পনেরোই অক্টোবরে এক হয়ে যায়, নিজের নৃতন ছাতার সঙ্গে পরের পুরোনো ছাতার স্বত্বাধিকারে ভেদজ্ঞান থাকে না, গাড়ি চড়ে ড্রাইভারকে এমন ঠিকানা বাতলিয়ে দাও সেই ঠিকানায় আজ পর্যস্ত কোনো বাড়ি তৈরি হয় নি, আর চাকরের ঘুম ভাঙবার ভয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে কলতলায় নিজে গিয়ে কুঁজোয় জল ভরে নিয়ে আস।"

অধ্যাপক আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কী তুমি বল, নবীন।"

কী জানি ওঁর হয়তে। মনে হয়েছিল ওঁদের এই পারিবারিক প্রস্তাবে আমার ভোটেরও একটা মূল্য আছে।

আমি থানিক ক্ষণ চুপ করে রইলুম, তার পরে বললুম, "অচিরা দেবীর চেয়ে সত্য পরামর্শ আপনাকে কেউ দিতে পারবে না।"

অচিরা তথনই উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁয়ে আমাকে প্রাণাম করলে। বোধ হল যেন চোখ থেকে জল পড়ল আমার পায়ে। আমি সংকুচিত হয়ে পিছু হটে গেলুম।

অচিরা বললে, সংকোচ করবেন না। আপনার তুলনায় আমি কিছুই নই সে কথা নিশ্চয় জানবেন। এই কিন্তু শেষ বিদায়, যাবার আগে আর দেখা হবে না।"

অধ্যাপক বিশ্বিত হয়ে বললেন, "সে কী কথা, দিদি।"

অচিরা বাষ্পাগদগদ কণ্ঠ দামলিয়ে হেসে বললে, "দাত্ব, তুমি অনেক-কিছু জান, কিন্তু আরও-কিছু সম্বন্ধে আমার বৃদ্ধি তোমার চেয়ে অনেক বেশি, এ কথাটা মেনে নিয়ে।"

এই বলে চলতে উছাত হল। আবার ফিরে এদে বললে, "আমাকে ভূল ব্রবেন না— আজ আমার তীব্র আনন্দ হচ্ছে যে আপনাকে মৃক্তি দিলুম— তার থেকে আমারও মৃক্তি। আমার চোথ দিয়ে জল পড়ছে— লুকোব না, জল আরও পড়বে। নারীর চোথের জল তাঁরই সন্মানে যিনি সব বন্ধন কাটিয়ে জয়ধাতায় বেরিয়েছেন।"

ক্রতপদে অচিরা চলে গেল।

্ক আমি পদধ্লি নিক্ষে প্রণাম করলুম অধ্যাপককে। তিনি আমাকে বৃকে চেপে ধরে বললেন, "আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমার সামনে কীর্তির পথ প্রশন্ত।"

ছোটো গল্প ফুরল। পরেকার কথাটা খনি-খোঁড়ার ব্যাপার নিয়ে। তারও পরে আরও বাকি আছে— সে ইতিহাস নিরতিশয় একলার অভিযান, জনতার মাঝখান দিয়ে তুর্গম পথে ফদ্ধ তুর্গের দার-অভিম্থে।

বাড়ি ফিরে গিয়ে যত আমার প্ল্যান আর নোট আর রেকর্ড উলটে পালটে নাড়া-চাড়া করলুম। দেখলুম, সামনে দিগস্তবিস্তৃত কাজের ক্ষেত্র, তাতেই আমার রুহৎ ছুটি।

সন্ধেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। ঝাঁচা ভেঙে গেছে। পাথির পায়ে আটকে রইল ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বান্ধবে।

8120102

# প্রবন্ধ



# বিশ্বপরিচয়

### প্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ

#### **শ্রীতিভাজনে**যু

এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাছল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকারপ্রবেশে ভূলের আশকা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না। কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমতো নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। যাই হোক আমার হুঃসাহসের দৃষ্টাস্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকুর্মে নামেন তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিভার্থ হবে।

শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথমপরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগোরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এ কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয়, বিজ্ঞানের কাছেও বটে। তথ্যের যাথার্থ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ করবার যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমাত্রও স্থানন ক্ষমা করে না। অল্প সাধ্যমন্তেও যথাসম্ভব সতর্ক হয়েছি। বস্তুত আমি কর্তব্যবোধে লিখেছি কিন্তু কর্তব্য কেবল ছাত্রের প্রতি নয় আমার নিজের প্রতিও। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমার নিজেকেও শিক্ষা দিয়ে চলতে হয়েছে। এই ছাত্রমনোভাবের সাধনা হয়তো ছাত্রদের শিক্ষাসাধনার পক্ষে উপযোগী হতেও পারে।

আমার কৈফিয়তটা তোমার কাছে একটু বড়ো করেই বলতে হচ্ছে, তা হলেই এই লেখাটি সম্বন্ধে আমার মনস্তন্ধ তোমার কাছে স্পষ্ট হতে পারবে।

বিশ্বজ্ঞগৎ আপন অভিছোটোকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অভিবড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ্ঞ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নির্দের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হারমানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজশক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দ্রকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, হুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অস্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বব্যাপারের মূলরহস্ত কেবলই অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা ব্রুব হয়েছে তার স্থ্যোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হল তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্তদেশে একঘরে হয়ে রইল।

বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জ্ঞানিসগুলি কেবলই ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জ্ঞাবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈগ্য কেবল বিভারে বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকুতার্থ করে রাখছে।

আমাদের মতো আনাড়ি এই অভাব অল্পমাত্র দ্র করবার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হলে তারাই সব চেয়ে কৌতুক বোধ করবে যারা আমারই মতো আনাড়ির দলে। কিন্তু আমার তরফে সামাগ্য কিছু বলবার আছে। শিশুর প্রতি মায়ের ওংস্থক্য আছে কিন্তু ডাক্টারের মতো তার বিভা নেই। বিভাটি সে ধার করে নিতে পারে কিন্তু ওংস্থক্য ধার করা চলে না। এই ওংস্থক্য শুক্রায়ায় যে-রস জোগায় সেটা অবহেলা করবার জিনিস নয়।

আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধ করি তখন নয়-দশ বছর; মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত [ ঘোষ] মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশি ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অভিসাধারণ স্ই-একটি তম্ব যখন দৃষ্টাস্ত দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিতেন আমার মন বিক্ষারিত হয়ে যেত। মনে আছে আগুনে বসালে তলার জল গরমে হালকা হয়ে উপরে ওঠে আর উপরের ঠাণ্ডা ভারী জল নিচে নামতে থাকে, জল গরম হওয়ার এই কারণটা যখন তিনি কাঠের গুঁড়োর যোগে স্পষ্ট করে দিলেন, তথন অনবচ্ছিন্ন জলে একই কালে যে উপরে নিচে নিরস্তর ভেদ ঘটতে পারে তারই বিশায়ের স্মৃতি আঞ্চও মনে আছে। যে-ঘটনাকে স্বতই সহজ ব'লে বিনা চিস্তায় ধরে নিয়েছিলুম সেটা সহজ নয় এই কথাটা বোধ হয় সেই প্রথম আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তার পরে বয়স তখন হয়তো বারো হবে (কেউ কেউ যেমন রঙ-কানা থাকে আমি তেমনি তারিঃ কানা এই কথাটি বলে রাখা ভালো) পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ড্যালহৌসি পাহাডে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌছতুম ভাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে, গিরিশুঙ্গের বেডা-দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দুরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্ত বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে ক'রে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। चान পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক त्रहमा, जात्र (प्रहो दिख्डानिक प्रश्वाम नियः ।

তার পরে বয়স আরও বেড়ে উঠল। ইংরেজি ভাষা অনেকখানি আন্দাঞ্জে বোঝবার মতো বৃদ্ধি তখন আমার খুলেছে। সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই যেখানে যত পেয়েছি পড়তে ছাড়ি নি। মাঝে মাঝে গাণিতিক তুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে, তার কৃচ্ছুতার উপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি। তার থেকে একটা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে, জ্বীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্টনা বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না এ কথাও বলা চলে না। জলস্থল-বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না-বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে

ঠেলে দেয়। যখন ক্লাসে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়োবয়সের পাঠ্যসাহিত্য ছেলেবয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি। কতটা বুঝেছে তার সম্পূর্ণ হিসাব নিই নি, হিসাবের বাইরেও তারা এক রকম ক'রে অনেকখানি বোঝে যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিলমার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে। অন্তত আমার জীবনে এইরকম পড়ে-পাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তথন কম বের হয় নি। স্থার রবর্ট বল-এর বড়ো বইটা আমাকে অভ্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাজ্জায় নিউকোষ্ম্, ফ্লামরিয় প্রভৃতি অনেক লেথকের অনেক বই পড়ে গেছি— গলাধাকরণ করেছি শাসমুদ্ধ বীজমুদ্ধ। তার পরে এক সময়ে সাহস ক'রে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্ষলির এক সেট প্রবিদ্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলই এই ছটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রুমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধবিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অপ্রান্ধা আমাকে বৃদ্ধির উচ্ছৃঙ্গলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিষের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করি নে।

আজ বয়সের শেষপর্বে মন অভিভূত নব্যপ্রাকৃততত্বে— বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তার সব বুঝি নি। কিন্তু পড়ে চলেছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব, অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষেও ভাই।

বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাছ সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।—
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র। সেটা গর্ব করবার মতো কিছু
নয়, কিন্তু মন খুশি হয়ে বলে যথালাভ। এই বইখানা সেই যথালাভের
ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ।

পাণ্ডিত্য বেশি নেই স্থতরাং সেটাকে বেমালুম ক'রে রাখতে বেশি চেষ্টা পেতে হয় নি। চেষ্টা করেছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্মে পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত-ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে করে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ্ঞ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।

্ এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে— এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে কিন্তু মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে. না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশৃত্য করে দেওয়া সদ্যবহার নয়। যে-বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পাড়া বলা যায় না। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। নিজের যে-শিক্ষার চেষ্টা বাল্যকালে নিজের হাতৈ গ্রহণ করেছিলুম তার থেকে আমার এই অভিজ্ঞতা। এক বয়সে তুধ যথন ভালোবাসতুম না, তথন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্মে ছুধটাকে প্রায় আগাগোড়া ফেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রাস্ত করেছি। ছেলেদের পড়বার বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার জোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভূলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর-একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়, এ বই লেখবার সময়ে সে কথাটা সাধ্যমতো ভুলি নি।

শ্রীমান প্রমথনাথ সেনগুপ্ত এম. এসিন তোমারই ভূতপূর্ব ছাত্র। তিনি শাস্তিনিকেতন বিভালয়ে বিজ্ঞান-অধ্যাপক। বইখানি লেখবার ভার প্রথমে তাঁর উপরেই দিয়েছিলেম। ক্রমশ সরে সরে ভারটা অনেকটা আমার উপরেই এসে পড়ল। তিনি না শুরু করলে আমি সমাধা করতে পারতুম

না, তা ছাড়া অনভ্যন্ত পথে শেষ পর্যন্ত অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোত না। তাঁর কাছ থেকে ভরসাও পেয়েছি সাহায্যও পেয়েছি।

আলমোড়ায় নিভৃতে এসে লেখাটাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মন্ত স্থােগ হল আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু বশী সেনকে পেয়ে। তিনি যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন। পড়ে খুশী হয়েছেন এইটেতেই আমার সব চেয়ে লাভ।

আমার অত্থ অবস্থায় স্বেহাম্পাদ শ্রীযুক্ত রাজশেধর বস্থু মহাশায় যত্ন করে প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে বইখানি প্রকাশের কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন ; এজগু আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

শান্তিনিকেডন ২ আখিন ১৩৪৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## বিশ্বপরিচয়

### পরমার্লোক

আমাদের সন্ধীব দেহ কৃতকগুলি বোধের শক্তি নিয়ে জয়েছে, বেমন দেখার বোধ, শোনার্ন্ন বোধ, ডাণের বোধ, স্বাদের বোধ, স্পার্জের বোধ। এইগুলিকে বলি অহুভূতি। এদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ভালোমন্দ-লাগা, আমাদের স্থধত্বঃধ।

আমাদের এই সব অহুভূতির সীমানা বেশি বড়ো নয়। আমরা কতদ্রই বা দেখতে পাই, কতচুকু শব্দই বা শুনি। অক্যান্ত বোধগুলিরও দৌড় বেশি নয়। তার মানে আমরা যেটুকু বোধশক্তির সমল নিয়ে এসেছি সে কেবল এই পৃথিবীতেই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে চলার হিসাবমতো। আরও কিছু বাড়তি হাতে থাকে। তাতেই আমরা পশুর কোঠা পেরিয়ে মাহুষের কোঠাছ পৌছতে পারি।

যে নক্ষত্র থেকে এই পৃথিবীর জন্ম, যার জ্যোতি এর প্রাণকে পালন করছে সে হচ্ছে স্থা। এই স্থা আমাদের চার দিকে আলোর পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীকে ছাড়িয়ে জগতে আর যে কিছু আছে তা দেখতে দিছে না। কিছু দিন শেষ হয়, স্থা অন্ত যায়, আলোর ঢাকা যায় সরে; তথন অন্ধকার ছেয়ে বেরিয়ে পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র। ব্রতে পারি জগংটার সীমানা পৃথিবী ছাড়িয়ে অনেক দুরে চলে গেছে। কিছু কতটা যে দুরে তা কেবল অহুভূতিতে ধরতে পারি নে।

সেই দ্বাছের দক্ষে আমাদের একমাত্র যোগ চোথের দেখা দিয়ে। সেখান থেকে শব্দ আদে না, কেননা শব্দের বোধ হাওয়ার থেকে। এই হাওয়া চাদরের মতোই পৃথিবীকে জড়িয়ে আছে। এই হাওয়া পৃথিবীর মধ্যেই শব্দ জাগায়, এবং শব্দের চেউ চালাচালি করে। পৃথিবীর বাইরে ভ্রাণ আর হাদের কোনো অর্থই নেই। আমাদের স্পর্শবোধের সব্দে আমাদের আর-একটা বোধ আছে, ঠাণ্ডা-গরমের বোধ। পৃথিবীর বাইরের সব্দে আমাদের এই বোধটার অস্তত এক জায়গায় খুবই যোগ আছে। সূর্বের থেকে রোক্র আলে, রোক্র থেকে পাই গরম। সেই গরমে আমাদের প্রাণ। স্থেরির চেয়ে লক্ষণ্ডণ গরম নক্ষত্র আছে। তার তাপ আমাদের বোধে পৌছয় না। কিছ স্থকে তো আমাদের পর বলা যায় না। অক্ত বেসব অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে এই বিশ্বজ্ঞাণ্ড, স্থাত ভাবের মধ্যে সকলের চেয়ে আমাদের আজীয়। তরু মানতে হবে,

স্থা পৃথিবীর থেকে আছে দূরে। কম দূরে নয়, প্রায় ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল তার দূরছ। শুনে চমকে উঠলে চলবে না। যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা আছি এখানে ঐ দূরছটা নক্ষত্রলোকের সকলের চেয়ে নিচের ক্লাসের। কোনো নক্ষত্রই ওর চেয়ে পৃথিবীর কাছে নেই।

এই সব দ্বের কথা শুনে আমাদের মনে চমক লাগে তার কারণ জলে মাটিতে তৈরি এই শিশুটি, এই পৃথিবী, অতি ছোটো। পৃথিবীর দীর্ঘতম লাইনটি অর্থাৎ তার বিষুরুরেখার কটিবেটন ঘূরে আসবার পথ প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল মাত্র। বিষের পরিচয় যতই এগোবে ততই দেখতে পাবে জগতের বৃহত্ব বা দ্রত্বের ফর্দে এই পঁচিশ হাজার সংখ্যাটা অত্যন্ত নগণ্য। পূর্বেই বলেছি আমাদের বোধশক্তির সীমা অতি ছোটো। সর্বদা যেটুকু দ্রত্ব নিয়ে আমাদের কারবার করতে হয় তা কতটুকুই বা। এ সামান্ত দূর্ত্বিকুর মধ্যেই আমাদের দেখার আমাদের চলাফেরার বরাদ নির্দিষ্ট।

কিন্তু পর্লা যথন উঠে গেল, তখন আমাদের অহুভূতির সামাল্য সীমানার মধ্যেই বৃহৎ বিশ্ব নিজেকে নিতান্ত ছোটো ক'রে একটুখানি আভাসে জানান দিলে, তা না হলে জানা হতই না, কেননা বড়ো দেখার চোথ আমাদের নয়। অল্প জীবজন্তরা এইটুকু দেখাই মেনে নিলে। যতটুকু তাদের অহুভূতিতে ধরা দিল ততটুকুতেই তারা সন্তঃ হল। মাহ্য হল না। ইন্দ্রিয়বোধে জিনিসটার একটু ইশারা মাত্র পাওয়া গেল। কিন্তু মাহ্যের বৃদ্ধির দৌড় তার বোধের চেয়ে আরও অনেক বেশি, জগতের সকল দৌড়ের সকেই সে পাল্লা দেবার স্পর্ধা রাখে। সে এই প্রকাণ্ড জগতের প্রকাণ্ড মাপের থবর জানতে বেরল, অহুভূতির ছেলেভূলোনো গুজব দিলে বাতিল করে। ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইলকে আমরা কোনোমতেই অহুভব করতে পারি নে, কিন্তু বৃদ্ধি হার মানলে না, হিসেব কষতে বসল।

বাইরের বিশ্বলোকটার কথা থাক্, আমরা যে পৃথিবীতে আছি, তার চেয়ে কাছে তো আর কিছুই নেই, তবু এর সমস্তটাকে এক ক'রে দেখা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। কিছু একটি ছোটো গ্লোবে যদি তার ম্যাপ আঁকা দেখি, তা হলে পৃথিবীর সমগ্রটাকে জানার একটুখানি গোড়াপন্তন হয়। আয়তন হিসাবে গ্লোবটি পৃথিবীর অনেক-হাজার ভাগের একভাগমাত্র। আমাদের অক্তসক বোধ বাদ দিয়ে কেবলমাত্ত্ব, দৃষ্টিবোধের আঁচড়কাটা পরিচয় এতে আছে। বিস্তাবিত বিবরণ হিসাবে, এ একেবারে ফাকা। বেশি দেখবার শক্তি আমাদের নেই বলেই ছোটো করেই দেখাতে হল।

প্রতিরাত্তে বিশকে এই যে ছোটো করেই দেখানো হয়েছে সেও আমাদের মাধার উপরকার আকাশের মোবে। দৃষ্টিবোধ ছাড়া অক্সকোনো রোধ এর মধ্যে জায়গা পায় না। বা চিস্তা করতে মন অভিভূত হয়ে বায় এত বড়ো জিনিসকে দিকসীমানায় বন্ধ এই আকাশটুকুর মধ্যে আমাদের কাছে ধরা হল।

ে কতই ছোটো করে ধরা হয়েছে তার একটুখানি আন্দান্ত পেতে হলে ফুর্মের দৃষ্টান্ত মুনে আনতে হবে। স্বভাবতই আমরা স্বভকিছু বড়ো জিনিসকে জানি বা মনে স্মানতে পারি তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো এই পৃথিবী। এ-কে স্মামরা স্বংশ করেই দেখতে পারি। একসঙ্গে স্বটার প্রকৃত ধারণা আমাদের বোধের পক্ষে অসম্ভব। অথচ সূর্য এই পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড়ো। এতবড়ো সূর্য আকাশের একটা ধারে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে একটি সোনার থালার মতো। সুর্যের ভিতরকার সমস্ত ভুমূল ভোলপাড়ের ষথন থবর পাই আর তার পরে যথন দেখি ভোরবেলায় আমাদের আমবাগানের পিছন থেকে সোনার গোলকটি ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসছে, জীবজন্ত গাছপালা আনন্দিত হয়ে উঠছে, তথন মনে ভাবি আমাদের কীরকম ভূলিয়ে রাখা হয়েছে; আমাদের বলে দিয়েছে তোমাদের জীবনের কাজে এর বেশি জানবার কোনো দরকার নেই। না ভোলালেই বা বাঁচতুম কী করে। ঐ সূর্য আপন বিরাট স্বরূপে যা, সে যদি আমাদের অস্তৃতির অল্পমাত্রও কাছে আসত তা হলে তো আমরা মুহূর্তেই লোপ পেয়ে যেতুম। এই তো গেল সূর্য। এই সূর্যের চেয়ে আরও অনেক গুণ বড়ো আছে আরও অনেক অনেক নক্ষত্র। তাদের দেগছি কতকগুলি আলোর ফুটকির মতো। যে-দুরত্বের মধ্যে এইসব নক্ষত্র ছড়ানো, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। বিশ্বজগতের বাসা যে আকাশটাতে সেটা যে কত বড়ো সেকথা আর-একদিক থেকে ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের তাপবোধে পৃথিবীর বাইরে থেকে একটা খুব বড়ো থবর খুব জোরের সঙ্গে এসে পৌচচ্ছে, সে হচ্ছে রোদ্রের উত্তাপ। এ ধবরটা ন'কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরের। কিন্তু ঐ তো আকাশে আকাশে আছে বহুকোটি নক্ষত্র, তাদের মধ্যে কোনো-কোনোটি সূর্যের চেয়ে বছগুণ বেশি উত্তপ্ত। কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে তাদের সমিলিত গ্রম পথেই এতটা মারা গেল যে বিবজোড়া অগ্নিকাণ্ডে আমাদের আকাশটা হু:সহ হল না। কত দূরের এই পথ, কত প্রকাণ্ড এই আকাশ। তাপের অহভৃতিকে স্পর্শ-করা নংকাটি মাইল তার কাছে তুচ্ছ। বড়ো যজ্ঞের রান্নাখরে যে চুলি জলছে তার কাছে বসা আবামের নয়, কিন্তু বেলা দশটার কাছাকাছি শহরের সমস্ত রাল্লাঘরে যে আগুন জলে বড়ো আকাশে তা ছড়িয়ে যায় বলেই শহরে বাস করতে পারি। নক্ষত্রোকের ব্যাপারটাও সেইরকম। সেথানকার আগুনের ঘটা যতই প্রচণ্ড হোক, তার চার দ্বিকের আকাশটা আরও অনেক প্রকাপ্ত।

এই বিরাট দূরত্ব থেকে নক্ষত্রদের অন্তিত্তের থবর এনে দিচ্ছে কিসে। সহজ উত্তর ভাকের পেয়াদার মতো খবর পিঠে করে নিয়ে দৌড়ে চলে, বিজ্ঞানের এই একটা মন্ত আবিষ্ণার। চলা বলতে দামান্ত চলা নয়, এমন চলা বিশ্ববদ্ধাণ্ডের আর কোনো দূতেরই নেই। আমরা ছোটো পৃথিবীর মান্ত্র, তাই এতকাল জগতের সব চেয়ে<sup>ই</sup>বড়ো চলার কথাটা জানবার স্থবোগ পাই নি। একদিন বিজ্ঞানীদের অত্যাশ্চর্ব হিসাবের करन धता परफ़ राम, जारना हरन रमरकरथ अक नक हिशानि शंकात माहेन तरा। এমন একটা বেগ যা অঙ্কে লেখা যায়, মনে আনা যায় না। বৃদ্ধিতে যার পরীকা হয়, অম্ভবে হয় না। আলোর এই চলনের দৌড় অম্ভবে বুঝব, এই পৃথিবীটুকুতে এত বড়ো জায়গা পাব কোথায়। এইটুকুর মধ্যে ওর চলাকে আমরা না-চলার মতোই দেখে আসছি। পরথ করবার মতো স্থান পাওয়া যায় মহাশৃত্তে। তুর্ব আছে সেই মহাশৃত্তের যে দূরত্বমাত্রা নিয়ে, দে যত কোটি মাইল হোক জ্যোতিদলোকের দূরত্বের মাপকাঠিতে খুব বেশি নয়।

হতরাং এইটুকু দূরত্বের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোটো মাপে মাহুষ আলোর দৌড় দেখতে পেল। খবর মিলল যে, এই শৃশু পেরিয়ে স্থ থেকে পৃথিবীতে আলো আসে প্রায় সাড়ে আট মিনিটে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টির পালায় সূর্য যথন উপস্থিত, আসলে তার আগেই সে এসেছে। এই আগমনের ধ্বরটি জানাতে আলো-নকিবের মিনিট আষ্টেক দেরি হল। এইটুকু দেরিতে বিশেষকিছু আসে যায় না। প্রায় তাজা থবরই পাওয়া গেছে। কিন্তু সৌরজগতের সব চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্র, অর্থাৎ নক্ষত্রমহলে যাকে আমাদের পাড়াপড়িশ বললে চলে, যখন সে জানান দিল 'এই যে আছি' তখন ভার সেই বার্তা বয়ে আনতে আলোর সময় লাগছে চার বছরের কাছাকাছি। অর্থাৎ এইমাত্র যে খবর পাওয়া গেল সেটা চার বছরের বাসি। এইখানে দাঁড়ি টানলেই ষথেষ্ট হত, কিন্তু আরও দূরের নক্ষত্র আছে যেখান থেকে আলো আসতে বহু লক্ষ বছর লাগে।

আকালে আলোর এই চলাচলের খবর বেয়ে বিজ্ঞানে একটা প্রশ্ন উঠল, তার চলার ভদীটা কী রকম। দেও এক আন্চর্য কথা। উত্তর পাওয়া গেছে তার চলা অভি স্ক ঢেউয়ের মতো। কিসের ঢেউ সেকথা ভেবে পাওয়া যায় না: কেবল আলোর ব্যবহার থেকে এটা মোটামুটি জানা গেছে ওটা ঢেউ বটে। কিন্তু মাছবের মনকে হয়বান করবার জন্তে সঙ্গে সংক্ষে একটা জুড়িখবর তার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে হাজির হল, জানিয়ে দিলে আলো অসংখ্য জ্যোতিষণা নিয়ে; অতি ছিটেগুলির মতো

ক্রমাগত তার বর্ষণ। এই ছুটো উলটো ধবরের মিলন হল কোন্ধানে তা জেবে<sup>ক্র</sup> পাওরা যার না। এর চেয়েও আশ্চর্য একটা পরস্পর উলটো কথা আছে, সে হচ্ছে এই বে বাইরে বেটা ঘটছে সেটা একটা-কিছু ঢেউ আর বর্ষণ, আর ভিতরে আমরা যা পাছিছ তা, না এটা, না ওটা, তাকে আমরা বলি আলো;—এর মানে কী, কোনো পণ্ডিও তা বলতে পারলেন না।

ষা ভেবে ওঠা যায় না, যা দেখাশোনার বাইরে, তার এত সুদ্ধ এবং এত প্রকাশু থবর পাওয়া গেল কী করে, এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে। নিশ্চিত প্রমাণ আছে, আপাতত এ কথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। যাঁরা প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন অসাধারণ তাঁদের জ্ঞানের তপস্তা, অত্যন্ত ফুর্গম তাঁদের সন্ধানের পথ। তাঁদের কথা যাচাই করে নিতে যে বিছাবৃদ্ধির দরকার, তাও আমাদের অনেকের নেই। অর বিছা নিয়ে অবিশাস করতে গেলে ঠকতে হবে। প্রমাণের রান্তা খোলাই আছে। সেই রান্তায় চলবার সাধনা যদি কর, শক্তি যদি হয়, তবে একদিন এসব বিষয় নিয়ে সওয়ালজবাব সহজেই হতে পারবে।

আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই ব্ঝে নেওয়া যাক। এই ঢেউ একটিমাত্র ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল বেঁধছে। কতকগুলি চোখে পড়ে, অনেকগুলি পড়ে না। এইখানে বলে রাখা ভালো, যে আলো চোখে পড়ে না, চলতি ভায়ায় তাকে আলো বলে না। কিন্তু দৃশ্যই হোক অদৃশ্যই হোক একটা-কোনো শক্তির এই ধরনের ঢেউখেলিয়ে চলাই যথন উভয়েরই স্বভাব তথন বিশ্বতত্ত্বের বইয়ে ওদের পৃথক নাম অসংগত। বড়োভাই নামজাদা, ছোটোভাইকে কেউ জানে না, তব্ বংশগত এক্য ধরে উভয়েরই থাকে একই উপাধি, এও তেমনি।

আলোর ঢেউরের আপন দলের আরও একটি ঢেউ আছে, সেটা চোথে দেখি নে, স্পর্লে বৃঝি। সেটা তাপের ঢেউ। স্বান্টর কাছে তার খুবই প্রতাপ। এমনিতরো আলোর-ঢেউজাতীয় নানা পদার্থের কোনোটা দেখা যায়, কোনোটা স্পর্লে বোঝা যায়; কোনোটাকে স্পান্ট আলোরূপে জানি আবার সঙ্গে সঙ্গেই তাপরপেও বৃঝি; কোনোটাকে দেখাও যায় না, স্পর্লেও পাওয়া যায় না। আমাদের কাছে প্রকাশিত অপ্রকাশিত আলোতরঙ্গের ভিড়কে যদি এক নাম দিতে হয়, তবে তাকে তেজ বলা যেতে পারে। বিশ্বস্থির আদি অস্তে মধ্যে প্রকাশ্তে আছে বা লুকিয়ে আছে বিভিন্ন অবস্থায় এই তেজের কাঁপন। পাথর হোক লোহা হোক বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় তাদের মধ্যে কোনো নড়াচড়া নেই। তারা যেন স্থিরজের আদর্শস্থল। কিন্তু এ কথা প্রমাণ্, ত্রের ব্যান্ধ ব্যানের দেখতে পাই নে অথচ

বাদের মিলিরে নিয়ে এরা আগাগোড়া তৈরি, তারা দকল সময়েই ভিতরে ভিতরে কাঁপছে। ঠাঞা বখন থাকে তখনও কাঁপছে, আর কাঁপুনি বখন আরও চড়ে ওঠে তখন গরম হয়ে বাইরে থেকেই ধরা পড়ে আমাদের বোধশক্তিতে। আগুনে পোড়ালে লোহার পরমাণু কাঁপতে কাঁপতে এত বেশি অছির হয়ে ওঠে বে তার উত্তেজনা আর লুকানো থাকে না। তখন কাঁপনের টেউ আমাদের শরীরের স্পর্শনাড়ীকে ঘা-মেরে তার মধ্য দিয়ে যে থবরটা চালিয়ে দেয় তাকে বলি গরম। বস্তুত গরমটা আমাদের মারে। আলো মারে চোখে, গরম মারে গায়ে।

ছেলেবেলায় যখন একদিন মান্টারমশায় দেখিয়ে দিলেন লোহার টুকরে। আগুনে তাতিয়ে প্রথমে হয় গরম, তার পরে হয় লাল টক্টকে, তার পরে হয় লাদা অল্অলে, বেশ মনে আছে তখন আমাকে এই কথা নিয়ে ভাবিয়েছিল যে, আগুন তো কোনো-একটা ত্রব্য নয় যেটা লোহার সঙ্গে বাইরে থেকে মিশিয়ে লোহাকে দিয়ে এমনতরো চেহারা বদল করাতে পারে। তার পরে আজ শুনছি আরও তাপ দিলে এই লোহাটা গ্যাস হয়ে যাবে। এ সমস্তই জাতুকর তাপের কাগু, স্প্রের আরম্ভ থেকে আজ শর্যন্ত চলেছে।

স্থের আলো সালা। এই সালা রঙে মিলিয়ে আছে সাতটা বিভিন্ন রঙের আলো। যেন সাতরভের রশ্মির পেথম, গুটিয়ে ফেললে দেখায় সাদা, ছড়িয়ে ফেললে দেখায় সাতরঙা। সেকালে ছিল ঝাড়লগ্ঠন, বিজ্বলিরাতির তাড়ায় তারা হয়েছে দেশছাড়া। এই ঝাড়ের গায়ে তুলত তিনপিঠওয়ালা কাঁচের পরকলা। এইরকম তিনপিঠওয়ালা কাঁচের গুণ এই যে, ওর ভিতর দিয়ে রোদছুর এলে তার থেকে সাত রঙের আলো ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। পরে পরে রঙ বিছানো হয়; বেগনি ( Violet ), অতিনীল ( Indigo ), নীল ( Blue ), সবুজ ( Green ), হলদে ( Yellow ), নারাঙি (Orange) আর লাল (Red)। এই সাতটা রঙ চোথে দেখা যায় কিন্তু এদের তুই প্রান্তের বাইরে তেজ্বের আরও অনেক ছোটো-বড়ো ঢেউ আছে, তারা আমাদের সহজ্ব চেতনায় ধরা দেয় না। সেই জাতের যে ঢেউ বেগনি রঙের পরের পারে তাকে वर्त ultra-violet light, मरक ভাষায় বলা যাক বেগনি-পারের আলো। আর যে আলো লালের এলাকায় এসে পৌছয় নি, রয়েছে তার আগের পারে তাকে বলে infra-red light, जामदा वनरा शादि नान-छेजानि जारना। जाद छेटेनियम टॉर्नेन ছিলেন এক মন্ত জ্যোতিবিজ্ঞানী। তিনপিঠওয়ালা কাঁচের মধ্য দিয়ে তিনি পরীকা করে দেখেছিলেন আলোর সাতরঙা ছটা। কালোরঙ-করা তাপ-মাপের নল নিয়ে এক-একটা রঙের কাছে ধরে দেখলেন। লালরঙের দিকে উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়তে

লাগল। লাল পেরিয়ে নলটকে নিয়ে গেলেন বেরঙা অন্ধলারে, সেখানেও গরম থামতে চায় না। বোঝা গেল আবও আলো আছে ঐ অন্ধলারে গা ঢাকা দিয়ে। তারপর এলেন এক জর্মন রলায়নী। একটা কোটোগ্রাফির প্লেট নিয়ে পরীক্ষায় লাগলেন। এই প্লেটে লাল থেকে বেগনি পর্যন্ত লাভটা রঙের লাড়া পাওয়া গেল। শেষে বেগনি পেরিয়ে চললেন অন্ধলারে, দেখানে চোথে যা ধরা দেয় না প্লেটে তা ধরা পড়ল। দেখা গেল আলোর উন্তাপটা লালরঙের দিকে, আর রালায়নিক ক্রিয়া বেগনি পারের দিকে। এক কালে মনে হয়েছিল অ-দেখারা রঙিন দলেরই পার্যার, অন্ধলারে পড়ে গেছে। যত এগোতে লাগল গুপ্ত আলোর সন্ধান, ততই সাতরঙা দলেরই আলন হল থাটো। বিজ্ঞানের জরীপে আলোর সীমানা আজ সাতরঙ-রাজার দেশ ছাড়িয়ে গেছে শতগুণ। লাল-উজানি আলোর দিকে ক্রমে আজ দেখা দিল যে টেউ সেই টেউ বেয়ে চলে আকাশবাণী, যাকে বলে রেডিয়োবার্তা; বেগনি-পারের দিকে প্রকাশ পেল বিখ্যাত রাণ্টগেন আলো, যে-আলোর সাহায্যে দেহের চামড়ার ঢাকা পেরিয়ে ভিতরকার হাড় দেখতে পাওয়া যায়।

আলো জিনিসটাতে কেবল বে নক্ষত্রের অন্তিত্বের থবর দেয় তা নয়, ওদের মধ্যে কোন্ কোন্ পদার্থ মিলিয়ে আছে, মাহ্ব সে থবরও আলোর বেন বুক চিরে আদায় করে নিয়েছে। কেমন করে আদায় হল বুঝিয়ে বলা যাক।

তিনপিঠওয়ালা কাঁচের ভিতর দিয়ে স্থের সাদা আলো পার করলে তার সাতটা রঙের পরিচয় পরে পরে বেরিয়ে পড়ে। লোহা প্রভৃতি শক্ত জিনিস যথেষ্ট তেতে জলে উঠলে তার আলো যথন ক্রমে সাদা হয়ে ওঠে তথন এই সাদা আলো ভাগ করলে সাত রঙের ছটা পাশাপাশি দেখা যায়। তাদের মাঝে মাঝে কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু লোহাকে গরম করতে করতে যথন তা গ্যাস হয়ে যায় তথন ঐ কাঁচের ভিতর দিয়ে তার আলো ভাঙলে বর্ণচ্ছটায় একটানা আলো পাই নে। দেখা যায় আলাদা আলাদা উজ্জ্বল রেখা, তাদের মধ্যে মধ্যে থাকে আলোহীন ফাঁকা জায়গা। এই বর্ণালোকচিহ্নপাতের নাম দেওয়া যাক বর্ণলিপি।

এই লিপিতে দেখা গৈছে দীপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় প্রত্যেক জিনিসের আলোর বর্ণচ্ছটা স্বতন্ত্র। স্থনের মধ্যে সোডিয়ম নামক এক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। তাপ দিয়ে দিয়ে তাকে গ্যাস করে ফেললে বর্ণলিপিতে তার আলোর মধ্যে খুব কাছাকাছি দেখা যায় ঘটি হলদে রেখা। আর-কোনো রঙ পাই নে। সোডিয়ম ছাড়া অক্স কোনো জিনিসেরই বর্ণচ্ছটায় ঠিক ঐ জায়গাতেই ঐ ছটি রেখা মেলে না। ঐ ছটি রেখা বেখানকারই গ্যাসের বর্ণলিপিতে দেখা যাবে বুঝব সেখানে সোডিয়ম আছেই।

কিছ দেখা বার হর্বের আলোর বর্ণজ্ঞ্টার দোভিয়ম গ্যাসের ঐ ছ্টি উজ্জল হলদে বেখা চুরি গেছে, তার জারগার বরেছে ছ্টো কালো দাগ। বিজ্ঞানী বলেন উত্তপ্ত কোনো গ্যাসীর জিনিসের আলো সেই গ্যাসেরই অপেকান্ধত ঠাণ্ডা ত্তরের ভিতর দিয়ে আসার সময় সম্পূর্ণ শোষিত হয়। এক্ষেত্রে আলোর অভাবেই যে কালো দাগের হস্টি তা নয়। বন্ধত হর্বের বর্ণমণ্ডলে যে সোভিয়ম গ্যাস হর্বের আলো আটক করে সেও আশন উত্তাপ অক্সবারী আলো ছড়িয়ে দেয়, আলোকমণ্ডলের তুলনায় উত্তাপ কম ব'লে এর আলো হয় অনেকটা স্লান। এই স্লান আলো বর্ণজ্ঞ্টায় উজ্জল আলোর পাশে কালোর বিভ্রম জ্য়ায়।

মৌলিক জিনিস মাত্রেরই আলো ভেঙে প্রত্যেকটির বর্ণচ্ছটার ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে। এই বর্ণভেদের সঙ্গে তুলনা করলেই বস্তভেদ ধরা পড়বে তাঁ সে বেখানেই ধাক্, কেবল গ্যানীয় অবস্থায় ধাকা চাই।

পৃথিবী থেকে যে বিরেন্সইটি মৌলিক পদার্থের ধবর পাওয়া গেছে স্থর্যে তার সবগুলিরই থাকা উচিত, কেননা পৃথিবী স্র্বেরই দেহজাত। প্রথম পরীক্ষায় পাওয়া গিয়েছিল ছত্রিশটি মাত্র জিনিস। বাকিগুলির কী হল সেই প্রশ্নের মীমাংসা করছেন বাঙালী
বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। নৃতন সন্ধানপথ বের করে স্র্বে আরও কতকগুলি মৌলিক
জিনিস তিনি ধরতে পেরেছেন। তাঁর পথ বেয়ে প্রায় সবগুলিরই থবর মিলেছে।
আজও যেগুলি গ্রঠিকানা, মাঝপথেই পৃথিবীর হাওয়া তাদের সংবাদ শ্বেষে নেয়।

সব বঙ মিলে স্থেবর আলো সাদা, তবে কেন নানা জিনিসের নানা রঙ দেখি। তার কারণ সব জিনিস সব রঙ নিজের মধ্যে নেয় না, কোনো-কোনোটাকে বিনা ওজরে বাইরে বিদায় করে দেয়। সেই ফেরত-দেওয়া রঙটাই আমাদের চোথের লাভ। মোটা ব্লুটিং যে রসটা শুষে ফেলে সে কারো ভোগে লাগে না, যে রসটা সে নেয় না সেই উদ্রুভ রসটাই আমাদের পাওনা। এও তেমনি। চুনি পাথর স্থিকিরণের আর-সব রকম ঢেউকেই মেনে নেয়, ফিরিয়ে দেয় লাল রঙকে। তার এই ত্যাপের দানেই চুনির খ্যাতি। যা নিজে আত্মসাৎ করেছে তার কোনো খ্যাতি নেই। লাল রঙটাই কেন যেও নেয় না, আর নীল রঙের 'পরেই নীলা পাথরের কেন সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এ প্রশ্নের জ্বাব ওদের পরমাণ্-মহলে ল্কানো রইল। স্থের সব ঢেউকেই পাকা-চুল ফিরে পাঠায় তাই সে সাদা, কাঁচা-চুল কোনো ঢেউই ফিরে দেয় না, আর্থাৎ আলোর কোনো অংশই তার কাছ থেকে ছাড়া পায় না, তাই সে কালো। জগতের সব জিনিসই যদি স্থেবর সব রঙই করত আত্মসাৎ তা হলে সেই রূপণের জ্বাণ্টা দেখা দিও কালো হয়ে, অর্থাৎ দেখাই দিও না। যেন খবর বিলোবার সাওঁটা

পেয়াদাকেই পোন্টমান্টার বন্ধ করে রাখত। অথচ কোনো আলোই যদি না নিভ দবই হত সাদা, তবে সেই একাকারে দব জিনিসেরই প্রভেদ যেত ঘূচে। যেন সাতটা পেয়াদার দব চিঠিই তাল পাকিয়ে একখানা করা হত, কোনো স্বতম্ব খবরই পাওয়া যেত না। একই চেহারায় দবাইকে দেখাকে দেখা বলে না। না-আলো আর পূর্ণ-আলো কোনোটাতেই আমাদের দেখা চলে না, আমরা দেখি ভাঙা জালোর মেলামেশায়।

পূর্যকিরণের সঙ্গে জড়ানো এমন জনেক ঢেউ আছে, যারা অতি অল্প পরিমাণে আদে ব'লে অন্থত করতে পারি নে। এমন ঢেউও আছে যারা প্রচুর পরিমাণেই নেমে আদে, কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তাদের আটক ক্রে। নইলে জলে পুড়ে মরতে হত। স্থের যে পরিমাণ দান আমরা সইতে পারি প্রথম থেকেই তাই নিয়ে আমাদের দেহতন্ত্রের বোঝাপড়া হয়ে গেছে। তার বাইরে আমাদের জীবন্যাত্রার কারবার বন্ধ।

বিশ্বছবিতে দব চেয়ে যা আমাদের চোথে পড়ে দে হল নক্ষত্রলোক, আর স্থাঁ, দেও একটা নক্ষত্র। মান্ত্যের মনে এতকাল এরা প্রাধান্ত পেয়ে এদেছে। বর্তমান যুগে দব চেয়ে মান্ত্যকে আশ্চর্য করে দিয়েছে এই বিশ্বের ভিতরকার লুকানো বিশ্ব, ষা অতি স্ক্রা, যা চোথে দেখা যায় না, অথচ যা সমস্ত স্প্তির মূলে।

একটা মাটির ঘর নিয়ে যদি পরথ ক'বে বের করতে চাই তার গোড়াকার জিনিসটা কী, তা হলে পাওয়া যাবে ধুলোর কণা। যথন তাকে আর গুঁড়ো করা চলবে না তথন বলব এই অতি সক্ষ ধুলোই মাটির ঘরের আদিম মালমশলা। তেমনি করেই মায়্র্য একদিন ভেবেছিল, বিশ্বের পদার্থগুলিকে ভাগ করতে করতে যথন এমন সক্ষে এসে ঠেকবে বে তাকে আর ভাগ করা যাবে না তথন সেইটেকেই বলব বিশ্বের আদিভূত, অর্থাৎ গোড়াকার সামগ্রী। আমাদের শাস্ত্রে তাকে বলে পরমাণ্ল, যুরোপীয় শাস্ত্রে বলে আটিম। এরা এত সক্ষে যে দশকোটি পরমাণ্লকে পাশাপাশি সাজালে তার মাপ হবে এক ইঞ্চি মাত্র।

সহজ উপায়ে ধুলোর কণাকে আর আমরা ভাগ করতে পারি নে কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাড়নে বিশ্বের সকল সামগ্রীকে আরও অনেক বেশি স্থল্মে নিয়ে যেতে পেরেছে। শেষকালে এসে ঠেকেছে বিরেনন্দাইটা অমিশ্র পদার্গে। পণ্ডিতেরা বললেন এদেরই মোগ-বিরোগে জগতের যতকিছু জিনিস গড়া হয়েছে, এদের সীমান্ত পেরোবার জৌ-নেই।

্ মনে করা যাক, মাটির ঘরের এক অংশ তৈরি খাটি মাটি বিয়ে, আর-এক অংশ মাটিতে গোবরে মিলিয়ে। তা হলে দেয়াল গুঁড়িয়ে ছবকম ক্লিনিস পাওয়া যাবে, এক বিশুদ্ধ ধূলোর কথা, আর-এক ধূলোর সঙ্গে মেশানো গোবরের গুঁড়ো। তেমনি বিষের সব জিনিস পর্থ ক'রে বিজ্ঞানীরা তাদের হুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, এক ভাগের নাম মৌলিক, আর-এক ভাগের নাম যৌগিক। মৌলিক পদার্থে কোনো মিশল নেই, আর যৌগিক পদার্থে এক বা আরও বেশি জিনিসের যোগ আছে। সোনা মৌলিক, ওকে সাধারণ উপায়ে যত স্কু ভাগ কর সোনা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া यादा ना। जन दोशिक, धरक छात्र कदाल छूटि। त्योनिक त्रान दिविदा भएए, এकिटोब নাম অক্সিজেন আর-একটার নাম হাইডুজেন। এই ছটি গ্যাস যথন স্বতম্ব থাকে তথন তাদের এক রকমের গুণ, আর যেই তারা মিশে হয় জল, তথনই তাদের আর চেনবার জো থাকে না, তাদের মিলনে সম্পূর্ণ নৃতন স্বভাব উৎপন্ন হয়। যৌগিক পদার্থ মাত্রেরই এই দশা। তারা আপনার মধ্যে আপন আদিপদার্থের পরিচয় গোপন করে। যা হোক এইসব অ্যাটম পদবিওয়ালারাই একদিন খ্যাতি পেয়েছিল জগতের মূল উপাদান ব'লে; সবাই বলেছিল, এদের ধাতে আর একটুকুও ভাগ সয় না। কিন্তু শেষকালে তারও ভাগ বেরল। যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু; দে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে। বুঝিয়ে বলা যাক।

আজকাল ইলেকট্রিনিটি শব্দটা খুব চলতি— ইলেকট্রিক বাতি, ইলেকট্রিক মশাল, ইলেকট্রিক পাথা এমন আরও কত কী। সকলেরই জানা আছে ওটা একরকমের তেজ। এও সবাই জানে মেঘের মধ্যে থেকে আকাশে বা চমক দেয় সেই বিদ্যুৎও ইলেকট্রিনিটি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিদ্যুৎই পৃথিবীতে আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রবল প্রতাপে ইলেকট্রিনিটিকে, আলোয় এবং গর্জনে ঘোষণা করে। গায়ে লাগলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ইলেকট্রিনিটি শব্দটাকে আমরা বাংলায় বলব বৈদ্যুত।

এই বৈদ্যুত আছে দুই জাতের। বিজ্ঞানীরা এক জাতের নাম দিয়েছেন পজিটিভ, আর-এক জাতের নাম নেগেটিভ। তর্জমা করলে দাঁড়ায় হাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী। এদের মেজাজ পরস্পরের উলটো, এই বিপরীতকে মিলিয়ে দিয়ে হয়েছে সমন্ত বা-কিছু। অপচ পজিটিভের প্রতি পজিটিভের, নেগেটিভের প্রতি নেগেটিভের একটা স্বভাবগত বিক্ষতা আছে, এদের টানটা বিপরীত পক্ষের দিকে।

এই তুই জাতের অতি স্ক বৈদ্যুতকণা জোট বেঁধেছে পরমাণুতে। এই তুই পক্ষকে নিয়ে প্রত্যেক পরমাণু যেন গ্রহে সুর্বে মিলন-বাঁধা। সোরমণ্ডলের মন্তা। সূর্য যেমন সৌরলোকের কেন্দ্রে থেকে টানের ক্রাগামে ঘোরাচ্ছে পৃথিবীকে, পজিটিভ বৈদ্যুতকণা তেমনি পরমীশুর কেন্দ্রে থেকে টান দিচ্ছে নেগেটিভ কণাগুলোকে, আর তারা দার্কাদের ঘোড়ার মতে। লাগামধারা পজিটিভের চার দিকে ঘুরছে।

পৃথিবী ঘুরছে স্র্বের চার দিকে, নয় কোটি মাইলের দ্বস্থ রক্ষা করে। আয়ভনের তুলনায় অতিপরমাণ্দের কক্ষপথের দ্বস্থ অস্পাতে তার চেয়ে বেশি বই কর্ম নয়। পরমাণ্ যে অণ্তম আকাশ অধিকার করে আছে তার মধ্যেও দ্বস্বের প্রভৃত কম-বেশি আছে। ইতিপূর্বে নক্ষত্রলাকে বৃহত্ত্বের ও পরস্পর-দ্বস্বের অতি প্রকাণ্ডতার কথা বলেছি, কিন্তু অতি ছোটোকেও বলা যেতে পারে অতি প্রকাণ্ড ছোটো। বৃহৎ প্রকাণ্ডতার সীমাকে সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে ঘের দিতে গেলে যেমন একের পিছনে বিশ্বশিটা অন্ধণাত করতে হয় ক্ষ্ত্রতম প্রকাণ্ডতা সম্বন্ধে সেই একই কথা। তারও সংখ্যার ফৌজ লম্বা লাইন জুড়ে দাঁড়ায়। পরমাণ্র অতি সক্ষ্ম আকাশে যে দ্বস্থ বাঁচিয়ে অতিপরমাণ্রা চলাফেরা করে তার উপমা উপলক্ষ্যে একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী বলেছেন, হাওড়া স্টেশনের মতো মন্ত একটা স্টেশন থেকে অন্ত সব কিছু জিনিস সরিয়ে দিয়ে কেবল গোটা পাঁচ-ছয় বোলতা ছেড়ে দিলে তবে তারই সক্ষে তুলনা হতে পারে পরমাণ্র আকাশস্থিত অতিপরমাণ্দের। কিন্তু এই ব্যাপক শ্লের মধ্যে দ্ববর্তী কয়েকটি চঞ্চল পদার্থকে আটকে রাখবার জন্তে পরমাণ্র কেব্রন্তর প্রায় সমন্ত ভার সমস্ত শক্তি কাজ করছে। এ না হলে পরমাণ্ডকাৎ ছারখার হয়ে যেত, আর পরমাণ্ দিয়ে গড়া বিশ্বজ্গতের অন্তিম্ব থাকত না।

পদার্থের মধ্যে অণুগুলি পরস্পর কাছাকাছি আছে একটা টানের শক্তিতে। তবু দোনার মতো নিরেট জিনিসের অণুরও মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। সংখ্যা দিয়ে সেই অতি স্কল্প ফাঁকের পরিমাণ জানাতে চাই নে, তাতে মন পীড়িত হবে। প্রশ্ন ওঠে একটুও ফাঁক থাকে কেন, গ্যাস থাকে কেন, কেন থাকে তরল পদার্থ। এর একই জাতের প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবী কেন স্থের গায়ে গিয়ে এঁটে যায় না। সমস্ত বিশ্ববন্ধাও একটা পিণ্ডে তাল পাকিয়ে যায় না কেন। এর উত্তর এই পৃথিবী স্থের টান মেনেও দৌড়ের বেগে তফাত থাকতে পারে। দৌড় যদি যথেষ্ট পরিমাণ বেশি হত তা হলে টানের বাঁধন ছিঁড়ে শৃত্যে বেরিয়ে পড়ত, দৌড়ের বেগ যদি ক্লান্ত হত তা হলে স্থা তাকে নিত আত্মাণ ক'রে। অণুদের মধ্যে ফাঁক থেকে যায় গতির বেগে, তাতেই বাঁধনের শক্তিকে ঠেলে রেথে দেয়। গ্যাসীয় পদার্থে গতির প্রাধান্ত বেশি। অণুর দল এই অবস্থায় এত জ্বভবেপে চলে যে তাদের পরস্কারের মিল ঘটবার অবকাশ থাকে না। শ্রাঝে মাঝে তাদের সংঘাত হয় কিন্তু মুহুর্তেই আবার যায় সরে। তরল শনার্থে আণবিক আকর্ষণের শক্তি ভাষান্ত ব'লেই চলন বেগের জন্তে তাদের মধ্যে অভিঘনিষ্ঠতার স্থবোগ হয় না। নিরেট বস্তুতে বাঁধনের শক্তিটা অপেকারুত প্রবল। তাতে অগুর দল দীমাবদ্ধ স্থানের ভিতর আটকা পড়ে থাকে। তাই ব'লে তারা বে শাস্ত থাকে তা নয় তাদের মধ্যে কম্পন চলছেই কিন্তু তাদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র অক্সবিদর।

অণুদের মধ্যে এই চলন কাঁপন, এই হচ্ছে তাপ। অস্থিরতা যত বাড়ে গরম ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এদের একেবারে শাস্ত করা সম্ভব হত যদি এদের তাপ তাপমানের শৃক্ত অঙ্কের নিচে আরও ২৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নামিয়ে দেওয়া সম্ভব হত।

এইবার হাইডুজেন গ্যাসের পরমাণু মহলে দৃষ্টি দেওয়া যাক।

এর চেয়ে হালকা গ্যাস আর নেই। এর পরমাণুর কেন্দ্রে বিরাজ করছে একটিমাত্র বৈত্যুতকণা যাকে বলে প্রোটন, আর তার টানে বাঁধা প'ড়ে চার দিকে ঘুরছে অগু
একটিমাত্র কণিকা যার নাম ইলেকট্রন। প্রোটন-কণায় যে বৈত্যুতের প্রভাব সে
পজিটিভধর্মী, আর ইলেকট্রনকণা যে বৈত্যুতের বাহন সে নেগেটিভধর্মী। নেগেটিভ
ইলেকট্রন চটুল চঞ্চল, পজিটিভ প্রোটন রাশভারি। ইলেকট্রনের ওজনটা গণ্যের
মধ্যেই নয়, পরমাণুর প্রায় সমস্ত ভার কেন্দ্রবস্তুতে হয়েছে জমা।

মোটের উপরে সব্ ইলেকটনই না-ধর্মী বটে কিন্তু এমন একজাতের ইলেকটন ধর। পড়েছে যার। হাঁ-ধর্মী, অথচ ওজনে ইলেকটনেরই সমান। এদের নাম দেওয়া হয়েছে পজ্জিন।

কখনো কখনো দেখা গেছে বিশেষ হাইড্রজেনের পরমাণু সাধারণের চেয়ে ভবল ভারি। পরীক্ষায় বেরিয়ে পড়ল কেন্দ্রছলে প্রোটনের সঙ্গে আছে তার এক সহযোগী। প্রেই বলেছি প্রোটন হাঁ-ধর্মী। তার কেন্দ্রের শরিকটিকে প্ররথ করে দেখা গেল সে সাম্যধর্মী, হাঁ-ধর্মীও নয়, না-ধর্মীও নয়। অতএব সে বৈত্যুতধর্মবর্জিত। সে আপন প্রোটন শরিকের সমান ওজনের, কিন্ধ প্রোটন যেমন ক'রে ইলেকট্রনকে টানে এ তেমন টানতে পারে না, আবার প্রোটনকে ঠেলে কেলবার চেষ্টাও তার নেই। এই কণার নাম দেওয়া হয়েছে য়ৣয়ৢয়য়। এটি লক্ষ্য করে দেখা গিয়েছে অক্ত জাতের বাটখারা দিয়ে পরমাণু যতই তারি করা যাক ইলেকট্রনের উপরে সেই সাম্যধর্মীদের কোনো জ্বোর খাটে না—একটি প্রোটন কেবল একটিমাত্র ইলেকট্রনকে শাসনে রাখে। পরমাণুকেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা যে পরিমাণ বেশি হয় সেই পরিমাণ ইলেকট্রনকে তারা বশে রাখে। অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণুকেন্দ্রে আছে আটটি প্রোটন, সঙ্গে থাকে আটটি ম্যুটন্, তার প্রছক্ষিণকারী ইলেকট্রনের সংখ্যা থাকে ঠিক আটটি।

পজিটিভে নেগেটিভে যথাপরিমাণ মিলে যেখানে সন্ধি করে আছে সেখানে যদি কোনো উপারে গৃহবিচ্ছেদ ঘটানো আর, গুটিকতক নেগেটিভকে দেওয়া যায় তফাত করে, তা হলে সেই জিনিসে বৈত্যুতের পরিমাণের হিসাবে হবে গরমিল, অতিরিক্ত হয়ে পড়বে পজিটিভ বৈত্যুতের চার্জ। মেয়েপুরুষে মিলে যেখানে গৃহস্থালীর দামঞ্জভ সেখানে মেয়ের প্রভাবকে যে-পরিমাণে দরিয়ে দেওয়া যাবে, সে-সংসারটা সেই পরিমাণে হয়ে পড়বে পুরুষপ্রধান; এও তেমনি।

এই চার্জ কথাটা ইলেকট্রিনিটির প্রদক্ষে সর্বদাই ব্যবহারে লাগে। সাধারণত যেসব জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করি তাদের মধ্যে বৈত্যুতের কোনো ছটফটানি দেখা যায়
না, তারা চার্জ করা নয়, অর্থাৎ তুই জাতের যে-পরিমাণ বৈত্যুতে মিলে মিশে থাকলে
শাস্তি রক্ষা হয় তা তাদের মধ্যে আছে। কিন্তু কোনো জিনিসে কোনো একটা
জাতের বৈত্যুত যদি সন্ধি না মেনে আপন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাপিয়ে বাড়াবাড়ি করে
তা হলে সেই বৈত্যুতের দ্বারা জিনিস্টা চার্জ করা হয়েছে বলা হয়।

এক টুকরো রেশম নিয়ে কাঁচের গায়ে ঘষা গেল। ফল হল এই যে ঘষড়ানিতে কাঁচের থেকে কিছু ইলেকট্রন এল বেরিয়ে, সেটা চালান হল রেশমে। কাঁচে নেগেটিভ কমতেই পজিটিভ বৈত্যতের প্রাধান্ত হল, ওদিকে রেশমে নেগেটিভ বৈত্যতের প্রভাব বাড়ল, সেটা হল নেগেটিভ বৈত্যতের ধারা চার্জ করা। ইলেকট্রন-থোয়ানো কাঁচ তার পজিটিভ চার্জের ঝেঁাকে টেনে নিতে চাইল রেশমটাকে, আবার নেগেটিভের ভিড়বাছল্যওয়ালা রেশমে টান পড়ল কাঁচের দিকে। কাঁচ বা রেশমে সাধারণতম্ব যথন অক্ষা ছিল তথন আপনাতে আপনি ছিল সহজ, ছিল শাস্ত। শাস্ত অবস্থায় এদের মধ্যে বৈত্যতের অন্তিম্ব জানাই যায় নি। বাইরে বৈত্যতিক গৃহবিপ্লবের থবর তথনই বেরিয়ে পড়ল যেমনি ভাগাভাগির অসমানতায় কোভ জিয়িয়ে দিলে।

কাঁচ কিংবা অন্ত কিছুব থেকে ঘষাঘষির দ্বারা সামান্ত পরিমাণ ইলেকট্রন সরিয়ে নেবার কথা বলেছি। পরিমাণটা কত যদি বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা যায় তিনি সামান্ত একটু ঘাড় নেড়ে বলবেন, ঘষড়ানির মাত্রা অন্থুসারে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট কোটি হতে পারে। বিজ্ঞাল বাতির সল্ডে-তারের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রনের ঠেসাঠেসি ভিড় চলতে থাকে, তবেই সে জলে। তারে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যতগুলি ইলেকট্রন একসঙ্গে যাত্রা করে আমাদের গণিত্রশান্তে সেই সংখ্যার কী নাম আছে আমি তা ভোজানি নে। যা হোক এটা দেখা গেল যে, অতিপর্মাণ্দের ত্রন্ত চাঞ্চল্য পজিটিভ নেগেটিভে সন্ধি করে সংযত হয়ে আছে তাই বিশ্বে আছে শান্তি। ভালুকওয়ালা বাজায় ভুগভূগি, তারই তালে ভালুক নাচে, আর নানা থেলা দেখায়। ভুগভূগিওয়ালা

না বদি থাকে, পোষমানা ভালুক বদি শিকলি কেটে স্বৰ্ম পার ভা হলে কামড়িয়ে আঁচড়িয়ে চার দিকে অনর্থপাত করতে থাকে। আমাদের সর্বাচ্দে এবং দেহের বাইরে এই পোষমানা বিভীষিকা নিয়ে অদৃশ্য ডুগড়গির ছলে চলেছে স্পষ্টর নাচ ও খেলা। স্প্রির আখড়ায় তুই খেলোয়াড় তাদের ভীষণ হল্ব মিলিয়ে বিশ্বচরাচরে রক্তমুমি সরগরম করে রেখেছে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী পরমাণুজগংকে সোরমগুলীর সঙ্গে তুলনীয় করে বললেন, পরমাণুর কেন্দ্র ঘিরে ভিন্ন ভিন্ন চক্রপথে ঘুর থাচ্ছে ইলেকটনের দল। আর-এক পণ্ডিত প্রমাণ করলেন যে, ঘ্র্ণিপাক-খাওয়া ইলেকটনরা তাদের এক কক্ষপথ থেকে আর-এক কক্ষপথে ঠাই বদল করে, আবার ফেরে আপন নির্দিষ্ট পথে।

পরমাণুলোকের যে-ছবি সৌরলোকের ছাঁদে, তাতে আছে পজিটিভ বৈত্যুতওয়ালা একটা কেন্দ্রবন্ধ, আর তার চার দিকে ইলেকট্রনদের প্রদক্ষিণ।

এ মত মেনে নেবার বাধা আছে। ইলেকট্রন যদি একটানা পথে চলত তা হলে ক্রমে তার শক্তি ক্ষয় হয়ে ক্রমে পথ খাটো করে সে পড়ত গিয়ে কেন্দ্রবন্ধর উপরে। পরমাণুর সর্বনাশ ঘটাত।

এখন এই মত দাঁড়িয়েছে, ইলেকট্রনের ডিম্বাকার চলবার পথ একটি নয়, একাধিক। কেন্দ্র থেকে এই কক্ষগুলির দূরত্ব নির্দিষ্ট। কেন্দ্রের সব চেয়ে কাছের যে পথ, কোনো ইলেকট্রন তা পেরিয়ে যেতে পারে না। ইলেকট্রন বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে দর্শন দেয়। কেন দেয় এবং হঠাৎ কখন দেখা দেবে তার কোনো বাঁধা নিয়ম পাওয়া যায় না। তেজ শোষণ ক'রে ইলেকট্রন ভিতরের পথ থেকে বাইরের পথে লাফিয়ে যায়, এই লাফের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত তেজের পরিমাণের উপর। ইলেকট্রন ভেজ বিকীর্ণ করে কেবল যখন সে তার বাইরের পথ থেকে ভিতরের পথে আবিভূতি হয়। ছাড়া-পাওয়া এই ভেজকেই আমরা পাই আলোরপে। যতক্ষণ একই কক্ষেচলতে থাকে ভতক্ষণ তার শক্তি-বিকিরণ বন্ধ। এ মতটা ধরে-নেওয়া একটা মত, কোনো কারণ দেখানো যায় না। মতটা মেনে নিলে তবেই বোঝা যায় পরমাণু কেন টিকে আছে, বিশ্ব কেন বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

এসৰ কথার পিছনে ত্রহ তত্ত্ব আছে, সেটা বোঝবার অনেক দেরি। আপাতত কথাটা শ্বনে রাখা মাত্র।

পূর্বেই বলেছি বিজ্ঞানীর। খুব দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছিলেন যে, বিরেনকাইটি আদিভুত বিশ্বস্টির মৌলিক পদার্থ। অতিপরমাণুদের সাক্ষ্যে আজু সেকথা অপ্রমাণ হয়ে গেল। তবু এখনও বয়ে গেল এদের সন্মানের উপাধিটা।

একদা মৌলিক পদার্থের খ্যাতি ছিল দে তাদের গুণের নিত্যতা আছে। তাদের যতই ভাঙা থাক কিছুতেই তাদের স্বভাবের বদল হয় না। বিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়ে দেখা গেল তাদের চরম ভাগ করলে বেরিয়ে পড়ে ছই জাতীয় বৈচ্যতওয়ালা কণাবস্তুর জ্তিন্ত্য। যারা মৌলিক পদার্থ নামধারী তাদের স্বভাবের বিশেষত্ব রক্ষা করেছে এইসব বৈত্যতেরা বিশেষ সংখ্যায় একত্র হয়ে। এইখানেই যদি থামত তা হলেও পরমাণুদের রূপনিত্যতার খ্যাতি টি কে যেত। কিছু ওদের নিজের দলের থেকেই বিক্তম সাক্ষ্য পাওয়া গেল। একটা খবর পাওয়া গেল যে, হালকা যেসব পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটনের ঘোরাঘুরি নিত্যনিয়মিতভাবে চলে আসছে বটে কিছু অত্যম্ভ ভারি যারা, যাদের মধ্যে স্থাইন-প্রোটনসংঘের অতিরিক্ত ঠেসাঠেসি ভিড়, যেমন যুরেনিয়ম বা রেডিয়ম, তারা আপন তহবিল সামলাতে পারছে না, সদা সর্বক্ষণই তাদের মূল সম্বল ছিটকে পড়তে পড়তে হালকা হয়ে তারা এক রূপ থেকে অন্ত রূপ ধরছে।

এতকাল বেডিয়ম নামক এক মৌলিক ধাতু ল্কিয়ে ছিল স্থূল আবরণের মধ্যে। তার আবিষ্ণাবের সঙ্গে পরমাণুর গৃঢ়তম রহস্ত ধরা পড়ে গেল। বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তার প্রথম মোকাবিলার ইতিহাস মনে রেখে দেবার যোগ্য।

যথন ব্যক্তিগেন রশ্মির আবিষ্কার হল, দেখা গেল তার ছল বাধা ভেদ করবার ক্ষমতা। তথন আঁরি বেকরেল ছিলেন প্যারিস মৃনিসিপাল স্কলে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বতোদীপ্তিমান পদার্থ মাত্রেরই এই বাধা ভেদ করবার শক্তি আছে কি না, সেই পরীক্ষায় তিনি লাগলেন। এইরকম কতকগুলি ধাতৃপদার্থ নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলেন। তাদের কালো কাগজে মৃড়ে রেখে দিলেন ফোটোগ্রাফের প্রেটের উপরে। দেখলেন তাতে মোড়ক ভেদ করে কেবল মুরেনিয়ম ধাতৃর্ই চিহ্ন পড়ল। সকলের চেয়ে গুরুভার বার পরমাণু তার তেজ্ঞাক্রিয়তা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

পিচরেগু নামক এক খনিজ পদার্থ থেকে যুরেনিয়মকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। বেকরেলের এক অসামান্ত বৃদ্ধিমতী ছাত্রী ছিলেন মাদাম কুরি। তাঁর স্বামী পিয়ের কুরি ফরাসী বিজ্ঞান বিভালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁরা স্বামীজীতে মিলে এই পিচরেগু নিয়ে পর্য করতে লাগলেন, দেখলেন এর ভেজজ্জিয় প্রভাব য়রেনিয়মের চেয়ে আরও প্রবল। পিচরেগ্রের মধ্যে এমন কোনো কোনো পদার্থ আছে যারা এই শক্তির মূলে, তারই আবিভারের চেষ্টায় তিনটি ন্তন পদার্থ বের হল, রেডিয়ম, পলোনিয়ম, এবং য়্যাক্টিনিয়ম।

পরীক্ষা করতে করতে প্রায় চল্লিশটি তেজজ্ঞিয় পদার্থ পাওয়া গেছে। প্রায় এদের সবগুলিই বিজ্ঞানে নতুন জানা।

তথনকার দিনে সকলের চেয়ে চমক লাগিয়ে দিল এই ধাতৃর একটি অভ্ত স্ভাব। সে নিঙ্গের মধ্যে থেকে জ্যোতিছণা বিকীর্ণ ক'রে নিজেকে নানা মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করতে করতে অবশেষে সীসে করে তোলে। এ খেন একটা বৈজ্ঞানিক ভেলকি বললেই হয়। এক ধাতৃ থেকে অন্ত ধাতৃর যে উদ্ভব হতে পারে, সে এই প্রথম জানা গেল।

যে-সকল পদার্থ রেভিয়মের এক জাতের, অর্থাৎ তেজ-ছিটোনোই বাদের স্বভাব তারা সকলেই জাত-থোওয়াবার দলে। তারা কেবলই আপনার তেজের মূলধন থরচ করতে থাকে। এই অপব্যয়ের ফদে প্রথম যে তেজঃপদার্থ পড়ে, গ্রীকবর্ণমালার প্রথম অক্ষরের নামে তার নাম দেওয়া হয়েছে আল্ফা। বাংলা বর্ণমালা ধরে তাকে ক বললে চলে। এ একটা পরমাণু, পজিটিভ জাতের। রেভিয়মের আরও একটা ছিটিয়ে-ফেলা তেজের কণা আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে বীটা, বলা যেতে পারে খা লে ইলেকট্রন, নেগেটিভ চার্জ করা, বিষম তার ক্রভ বেসা। তবু পাতলা একটি কাগজ চলার রাস্তায় পড়লে আল্ফা-পরমাণু দেহান্তর লাভ করে, সে হয়ে যায় হীলিয়ম গ্যাস। আরও কিছু বাধা লাগে বীটাকে থামিয়ে দিতে। রেভিয়মের তৃণে এই তুইটি ছাড়া আর-একটি রশ্মি আছে তার নাম গামা। সে পরমাণু বা অভিপরমাণু নয়, সে একটি বিশেষ আলোকরশ্মি। তার কিরণ হুল বস্তকে ভেদ করে যেতে পারে, যেমন যায় রাণ্টগের রশ্মি। এইসব তেজস্কণার ব্যবহার সকল অবস্থাতেই সমান, লোহা-গলানো গরমেও, গ্যাস-তরল-করা ঠাণ্ডাতেও। তা ছাড়া তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আবার পূর্বের মতো দানা বেধে দেওয়া কারও সাধ্য নেই।

পরমাণুর কেন্দ্র-পিগুটিতে যতক্ষণ না কোনো লোকসান ঘটে ততক্ষণ তুটো-চারটে ইলেকট্রন যদি ছিনিয়ে নেওয়া যায় তা হলৈ তার বৈত্যুতের বাঁধা বরাদে কিছু কমতি পড়তে পারে কিন্তু অপঘাতটা সাংঘাতিক হয় না। যদি ঐ কেন্দ্রবন্তটার খাস তহবিলে লুটপাট সম্ভব হয় তা হলেই পরমাণ্র জাত বদল হয়ে যায়।

পরমাণুর নিজের মধ্যে একান্ত ঐক্য নেই এ-খবরটা পেয়েই বিজ্ঞানীরা প্রথমটা আশা করেছিলেন যে, তাঁরা তেজ-ছুঁড়ে-মারা গোলনাজ রেডিয়মকে লাগাবেন পরমাণুর মধ্যে ভেদ ঘটিয়ে তার কেন্দ্রন্যভাঙা লুটপাটের কাজে। কিন্তু লক্ষ্যটি অতিক্ষম, নিশানা করা সহজ্ঞ নয়, তেজের ঢেলা বিস্তর মারতে মারতে দৈবাৎ একটা লেগে যায়। ভাই এ-রকম অনিশ্চিত লড়াইপ্রণালীর বদলে আজকাল প্রকাণ্ড যন্ত্র তৈরির আয়োজন

হচ্ছে বাতে অতি প্রচণ্ড শক্তিমান বৈচ্যুত উৎপন্ন হত্ত্বে পরমাণুর কেন্দ্রকেলার পাহারা ভেদ করতে পারে। দেখানে আছে প্রবল পালোয়ান-শক্তির পাহারা। আজ ঠিক বে-সমন্নটাতে লক্ষ লক্ষ মাহ্ব মারবার জন্মে সহস্রন্ধী যন্ত্রের উদ্ভাবন হচ্ছে ঠিক সেই সমন্নটাতেই বিশ্বের স্ক্ষতম পদার্থের অলক্ষ্যতম মর্ম বিদীর্ণ করবার জন্মে বিরাট বৈদ্যুত্বর্ষণীর কারখানা বদল।

পূর্বেই বলেছি আল্ফাকণা স্বরূপ হারিয়ে হয়ে যায় হীলিয়ম গ্যাস। এটা কাজে লেগেছে পৃথিবীর বয়স প্রমাণ করতে। কোনো পাহাড়ের একথানা পাথরের মধ্যে যদি বিশেষ পরিমাণ হীলিয়ম গ্যাস দেখা যায়, তা হলে এই গ্যাসের পরিণতির নির্দিষ্ট সময় হিসাব করে ঐ পাহাড়ের জন্মকৃষ্টি তৈরি করা যায়। এই প্রণালীর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বয়স বিচার করা হয়েছে।

ওন্ধনের গুরুত্বে হাইডুজেন গ্যাদের ঠিক উপরের কোঠাতেই পড়ে যে-গ্যাদ তারই নাম দেওয়া হয়েছে হীলিয়ম। এই গ্যাদ বিজ্ঞানীমহলে ন্তন-জানা। এই গ্যাদ প্রথম ধরা পড়েছিল স্থ্গ্রহণের সময়ে। স্থ আপন চক্রদীমাটুকু ছাড়িয়ে বহুলক্ষ ক্রোশ দূর পর্যন্ত জলদ্বাম্পের অতি স্ক্ষ উত্তরীয় উড়িয়ে থাকে, ঝরনা যেমন জলকণার কুয়াশা ছড়ায় আপনার চারি দিকে। গ্রহণের সময় সেই তার চার দিকের আগ্রেয় গ্যাদের বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় ত্রবীনে। এই দ্রবিক্ষিপ্ত গ্যাদের দীপ্তিকে মুরোপীয় ভাষায় বলে করোনা, বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।

কিছুকাল আগে ১৯৩৭ খৃন্টান্দের স্থ্গ্রহণের স্থাবেগে এই কিরীটিক। পরীক্ষা করবার সময় বর্ণলিপির নীলসীমানার দিকে দেখা গেল তিনটি অজানা সাদা রেখা। পণ্ডিতেরা ভাবলেন হয়তো কোনো একটি আগের জানা পদার্থ অধিক দহনে নৃতন দশা পেয়েছে, এটা তারই চিহ্ন। কিংবা হয়তো একটা নতুন পদার্থ ই বা জানান দিল। এখনও তার ঠিকানা হল না।

১৮৬৮ খৃদ্যান্দের গ্রহণের সময় বিজ্ঞানীদের এইরকমই একটা চমক লাগিয়েছিল। সুর্বের গ্যাসীয় বেড়ার ভিতর থেকে একটা লিপি এল তথনকার কোনো অচেনা পদার্থের। এই নৃতন থবর-পাওয়া মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হল হীলিয়ম, অর্থাৎ সৌরক। কেননা তথন মনে হয়েছিল এটা একাস্ত সুর্যেরই অন্তর্গত গ্যাস। অবশেষে ত্রিশ বছর কেটে গেলে পরে বিখ্যাত রসায়নী র্যামজে এই গ্যাসের আমেজ পেলেন পৃথিবীর হাওয়ায় অতি সামান্ত পরিমাণে। তথন স্থির হল পৃথিবীতে এ গ্যাস ত্র্লভ। তার পরে দেখা গেল উত্তর-আমেরিকায় কোনো মেটে তেলের গহ্ববে যে-গ্যাস পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট পরিমাণে হীলিয়ম আছে। তথন একে কাজে লাগাবার স্থবিধে

হল। অভ্যন্ত হালকা ব'লে এতদিন হাইডুজেন গ্যাস দিয়ে আকাশ্যানগুলোর উড়নশক্তির জোগান দেওয়া হত। কিন্ত হাইডুজেন গ্যাস ওড়াবার পক্ষে যেমন কেজো,
জালাবার পক্ষে তার চেয়ে কম না। এই গ্যাস অনেক মন্ত উড়োজাহাজকে
জালিয়ে মেরেছে। হীলিয়ম গ্যাসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চুরস্ত জলনচণ্ডী নেই, অথচ
হাইডুজেন ছাড়া সকল গ্যাসের চেয়ে এ হালকা। তাই জাহাজ-ওড়ানোকে নিরাপদ
করবার জন্তে তারই ব্যবহার চলতি হয়েছে। চিকিৎসাতেও কোনো কোনো রোগে
এর প্রয়োগ শুরু হল।

পূর্বেই বলা হয়েছে পজিটিভ চার্জগুরালা পদার্থ ও নেগেটিভ চার্জগুরালা পদার্থ পরস্পরকে কাছে টানে কিন্তু একই জাতীয় চার্জগুরালারা পরস্পরকে ঠেলে ফেলতে চায়। যতই তাদের কাছাকাছি করা যায় ততই উগ্র হয়ে ওঠে তাদের ঠোনের জোর। তেমনি বিপরীত চার্জগুরালারা যতই পরস্পরের কাছে আদে তাদের টানের জোর ততই বেড়ে ওঠে। এই জয়ে যেসব ইলেকট্রন কেন্দ্রবন্ধর কাছাকাছি থাকে তারা টানের জোর এড়াবার জয়ে দূরবর্তীদের চেয়ে দৌড়য় বেশি জোরে। সৌরমগুলে বেসব গ্রহ স্থর্বের যত কাছে তাদের দৌড়ের বেগ ততই বেশি। দূরের গ্রহদের বিপদ কম, তারা অনেকটা ধীরেস্ক্রেছ চলে।

এই ইলেকট্রন প্রোটনের ব্যাস সমস্ত পরমাণুর পঞ্চাশ হাজার ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে শৃশুভাই বেশি। একটা মাহুষের দেহের সমস্ত পরমাণু যদি ঠেসে দেওয়া হয়, তা হলে ভার থেকে একটি অদৃশুপ্রায় বস্তুবিন্দু তৈরি হবে।

ছই প্রোটনের পরস্পরের প্রতি বিমুখ্তার জোর যে কত, রসায়নী ফ্রেডরিক সডি তার হিসাব করে বলেছেন, এক গ্র্যাম পরিমাণ প্রোটন যদি ভূতলের এক মেরুতে রাখা যায় আর তার বিপরীত মেরুতে থাকে আর-এক গ্র্যাম প্রোটন তা হলে এই ফ্রন্থ পথ পেরিয়ে গিয়ে তাদের উভয়েরই ঠেলা মারার জোর হবে প্রায় ছ শো মণের চাপে। এই যদি বিধি হয় তা হলে বোঝা শক্ত হয় পরমাণ্কেক্রের অতি সংকীর্ণ মঞ্জনীর মধ্যে একটির বেশি প্রোটন কেমন করে ঘেঁষাঘেঁষি মিলে থাকতে পারে। এই নিয়ম অফুসারে হাইডুজেন যার পরমাণ্কেক্রে একেখর প্রোটনের অধিকার, সে ছাড়া বিশ্বে আর কোনো পদার্থ তো টি কতেই পারে না; তা হলে তো বিশ্বজ্ঞাৎ হয়ে ওঠে হাইডুজেনময়।

এদিকে দেখা বায় মুরেনিয়ম ধাতু বহন করেছে ১২টা প্রোটন, ১৪৬টা স্থায়ন। এত বেশি ভিড় সে সামলাতে পারে না একথা সত্য, ক্ষণে ক্ষণে সে তার কেন্দ্রভাগুরি থেকে বৈছ্যুতকণার বোঝা হালকা করতে থাকে। ভার কিছু পরিমাণ কমলে সে ক্ষণ নেয় বেভিয়মের, আরও ক্ষলে হয় পলোনিয়ম, অবশেষে দীদের রূপ ধরে স্থিতি

ওজন এত ছেঁটে ফেলেও স্থিতি পায় কী করে এ সম্পেহ তো দুর হয় না। বিকিরণের পালা শেষ করে সমস্ত বাদসাদ দিয়েও দীসের দখলে বাকি থাকে ৬২টা প্রোটন। পজিটিভ বৈদ্যুতের স্বজ্বাত-ঠেলা-মারা মেজাজ নিয়ে এই প্রোটনগুলো পর্মাণ্লোকের শান্তিরক্ষা করে কী ক'রে, দীর্ঘকাল ধরে এ প্রশ্নের ভালো জ্বাব পাওয়া গেল না। কেল্রের বাইরে এদের ঝগড়া মেটে না, কেল্রের ভিতরটাতে এদের মৈত্রী জ্টিট, এ একটা বিষম সমস্তা।

এই বহুন্সভেদের উপযোগী ক'রে যন্ত্রশক্তির বল বৃদ্ধি করা হল। পরমাণুর কেন্দ্রগত প্রোটন-লক্ষ্যের বিরুদ্ধে পরীক্ষকের। হাঁ-ধর্মী বৈদ্যাতকণার দল লাগিয়ে দিলেন; যত জোরের বৈত্যুতকণা তাদের ধাকা দিলে তার বেগ দেকেণ্ডে ৬৭২০ মাইল। তবু কেন্দ্রস্থিত প্রোটন আপন প্রোটনধর্ম রক্ষা করলে, আক্রমণকারী বৈদ্যুতের দলকে ছিটকিয়ে ফেললে। বৈহ্যত তাড়নার জোর বাড়িয়ে দেওয়া হল। বিজ্ঞানী লাপ : লেন ধাক্কা ৭৭০০ মাইলের বেগে, শিকারটিকে হার মানাতে পারলেন না। অবশেষে ৮২০০ মাইলের তাড়া খেয়ে বিরুদ্ধশক্তি নরম হবার লক্ষণ দেখালে। ছিটকোনো-শক্তির বেড়া ডিঙ্কিয়ে আক্রমণশক্তি পৌছল কেন্দ্রছর্গের মধ্যে। দেখা গেল ছটি সমধর্মী বৈদ্যুতকণা যত কাছে গিয়ে পৌছলে তাদের ঠেলাঠেলি যায় চুকে সে হচ্ছে এক ইঞ্চির বছ কোটি ভাগ ঘেঁষাঘেঁষিতে। তা হলে ধরে নিতে হবে ঐ নৈকটোর মধ্যে প্রোটনদের পরস্পর ঠেলে ফেলার শক্তি যত তার চেয়ে প্রভূত বড়ো একটা শক্তি আছে, টেনে রাথবার শক্তি। এ শক্তি পরমাণুমহলে প্রোটনকেও ষেমন টানে মুট্নকেও তেমনি টানে, অর্থাৎ বৈত্যতের চার্জ যার আছে আর যার নেই উভয়ের 'পরেই তার সমান প্রভাব। পরমাণুকেন্দ্রবাসী এই অতিপ্রবল আকর্ষণশক্তি সমন্ত বিশ্বকে রেখেছে বেঁধে। পরমাণ্র মধ্যেকার ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়েছে বে-শাসন সেই শাসনেই বিশ্বে বিরাজ করে শান্তি।

আধুনিক ইতিহাস থেকে এর উপমা সংশ্রহ করে দেওয়া যাক। চীন রিপরিকের শাস্তি নট ক'রে কতকগুলি একাধিপত্যলোল্প জাঁদরেল পরস্পর লড়াই ক'রে দেশটাকে ছারখার করে দিচ্ছিল। রাষ্ট্রের কেব্রন্থলে এই বিহুদ্ধদের চেয়ে প্রবাতর শক্তি যদি থাকত তা হলে শাসনের কাজে এদের সকলকে এক ক'রে রাষ্ট্রশক্তিকে বলিষ্ঠ ও নিরাপদ করে রাখা সহজ হত। পরমাণ্র রাষ্ট্রভঙ্কে সেই বড়ো শক্তি আছে সকল শক্তির উপরে, ভাই যারা হভাবত মেলে না তারাও মিলে বিশেব শাস্তি কলা হচ্ছে।

এর থেকে দেখতে প্রাচ্ছি বিশেব শান্তি পদার্থটি তালোমাছবি শান্তি নয়। বতদব ছবভদের মিলিয়ে নিয়ে তবে একটা প্রবল মিল হয়েছে। যারা স্বতম্বভাবে দর্বনেশে তারাই মিলিতভাবে স্প্রির বাহন।

পরমাণুর ইতিহাসে রেডিয়মের অধ্যায়ের মূল্য বেশি, সেইজ্জে একটু বিশদ করে তার কথাটা বলে নিই।— রেভিয়ম লোহা প্রভৃতির মতোই ধাতুদ্রব্য। এর পরমাণ্গুলি ভারে এবং আয়তনে বড়ো। অবশেষে একদিন কী কারণে কেউ জানে না বেডিয়মের পরমাণু যায় ফেটে, তার অল্প একটু অংশ যায় ছুটে; এই ভাঙন-ধরা পরমাণু থেকে নিঃস্ত আল্ফারশ্মিতে যে কণিকাগুলি প্রবাহিত হয় তারা প্রত্যেকে ছটি প্রোটন ও ছটি ছাট্রনের সংযোগে তৈরি। অর্থাৎ হীলিয়ম পরমাণুর কেন্দ্রবস্তুরই দলে তারা এক। বীটারশ্বি কেবল ইলেকটনের ধারা। গামারশ্বিতে কণা নেই; তা আলোকজাতীয়। কেন যে এমন ভাঙচুর হয় তার কারণ আজও ধরা পড়ে নি। এইটুকু অপব্যয়ের দক্ষণ প্রমাণুর বাকি অংশ আরু সেই সাবেক রেভিয়মরূপে থাকে না। তার স্বভাব যায় বদলিয়ে। ছটি ইলেকট্রন আত্মসাৎ করে আল্ফাকণার পরিণতি ঘটে হীলিয়ম গ্যাসে। এই ক্ষোরণ ব্যাপারকে বাইরের কিছুতে না পারে উসকিয়ে দিতে, না পারে থামাতে। চারি দিকের অবস্থা ঠাণ্ডাই থাক আর গ্রম্ছ থাক, অন্ম অণুপরমাণুদের সঙ্গে মেলামেশাই করুক, অর্থাৎ তার বাইরের ব্যবস্থা ধে রকমই হোক তার ফেটে যাওয়ার কাজটা খটতে থাকে ভিতরের থেকে। গড়ের উপরে বেডিয়মের আয়ু প্রায় তু হাজার বছর, কিন্তু তার যে-পরমাণু থেকে একটা আলফাকণা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তার মেয়াদ প্রায় দিন-চারেকের। তার পরে তার থেকে পরে পরে ক্লোরণ ঘটতে থাকে, অবশেষে গিয়ে ঠেকে সীসেতে। আলুফাকণা যথন শুরু করে তার দৌড় তথন তার বেগ থাকে এক সেকেণ্ডে প্রায় দশ হাজার মাইল। কিন্তু যুখন তাকে কোনো বস্তুপদার্থের এমন কি বাতাসের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তথন তুতিনইঞ্চি-খানেক পথ যেতে যেতেই তার চলন সহজ হয়ে আদে। আল্ফারশ্মি চলে একেবারে সোজা রেখা ধ'রে। কী ক'রে পারে সে একটা ভাববার কথা। কেননা বাতানে বে অক্সিজেন বা নাইট্রজেন পরমাণু আছে হীলিয়মের পরমাণু তার চেয়ে অনেক হালকা আর ছোটে। এই তিন ইঞ্চি রাস্তায় বাতাদের বিস্তর ভারি ভারি অণু তাকে ঠেলে বেতে হয়। এ কিন্তু ভিড় ঠেলে যাওয়া নয়, ভিড় ভেদ করে যাওয়া। পরমাণু বলতে বোঝায় একটি কেন্দ্রবস্ত আর তাকে ঘিরে দৌড়-খাওয়া ইলেকটনের দল। এদের পাহারার ভিতর দিয়ে যেতে প্রচণ্ড বেগের জোর চাই। সেই জোর আছে আল্ফাকণার। সে অন্ত মণ্ডলীর ভিতর দিয়ে চলে যায়। অন্ত পরমাণর ভিতর দিয়ে

বৈতে বেতে লোকসান ঘটাতে থাকে। কোনো পরমাণুর দিলে হরতো একটা ইলেকট্রন সরিয়ে, ক্রমে ত্টো-ভিনটে গেল হয়তো তার থসে, উথন ইলেকট্রনগুলো বাধনছাড়া হয়ে ঘ্রে বৈড়ায়। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। অন্ত পরমাণুদের সলে জোড় বাধে। বে-পরমাণু ইলেকট্রন হারিয়েছে তাকে লাগে পজিটিভ বৈত্যুতের চার্জ আর যে-পরমাণু ছাড়া-ইলেকট্রনটাকে ধরেছে তার চার্জ নেগেটিভ বৈত্যুতের। তারা বিদি পরস্পরের য়থেষ্ট কাছাকাছি আসে তা হলে আবার হিসেব সমান করে নেয়। অসাম্য ঘ্রুচলে তথন বৈত্যুতথর্মের চাঞ্চল্য শান্ত হয়ে যায়। স্বভাবত হীলিয়ম পরমাণুর থাকে ছটো ইলেকট্রন। কিন্তু রেডিয়ম থেকে আল্ফাকণারূপে নিঃস্ত হয়ে সে যথন অন্ত বস্তুর মধ্যে দিয়ে ছুটতে থাকে তখনকার মতো তার সঙ্গী ত্টো যায় ছিয় হয়ে। অবশেষে উপদ্রবের অন্ত হলে ছুটো ইলেকট্রনদের মধ্যে থেকে অভাব পূরণ করে নিয়ে স্থর্মে ফিরে আসে।

এইখানে আর-একটা কথা বলে এই প্রদক্ষ শেষ করে দেওয়া যাক। সকল বস্তুরই পরমাণুর ইলেকট্রন প্রোটন ও স্থাট্রন একই পদার্থ। তাদেরই ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে বস্তুর ভেদ। যে-পরমাণুর আছে মোট ছয়টা পজিটিভ চার্জ সেই হল কার্বনের অর্থাৎ আক্লারিক বস্তুর পরমাণু। সাতটা ইলেকট্রনওয়ালা পরমাণু নাইট্জেনের, আটটা অক্সিজেনের। কেবল হাইডুজেন পরমাণুর আছে একটা ইলেকট্রন। স্মার বিরেনেরইটা আছে মুরেনিয়মের। পরমাণুদের মধ্যে পজিটিভ চার্জের সংখ্যাভেদ নিয়েই তাদের জাতিভেদ। স্পেইর সমস্ত বৈচিত্র্য এই সংখ্যার ছলে।

বৈত্যতদন্ধানীরা যথন আপন কাজে নিযুক্ত আছেন তথন তাদের হিদাবে গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে অকস্মাৎ একটা অজানা শক্তির অন্তিত্ব ধরা দিল। তার বিকিরণকে নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক রশ্মি, কদ্মিক রশ্মি। বলা যেতে পারে আকস্মিক রশ্মি। কোথা থেকে আসছে বোঝা গেল না কিন্তু দেখা গেল সর্বত্রই। কোনো বস্তু বা কোনো জীব নেই যার উপরে এর করক্ষেপ চলছে না। এমন কি ধাতৃদ্রব্যের পরমাণ্গুলোকে ঘা মেরে উত্তেজিত করে দিচ্ছে। হয়তো এরা জীবের প্রাণশক্তির সাহায্য করছে, কিংবা বিনাশ করছে— কী করছে জানা নেই, আঘাত করছে এইটেই নিঃসংশয়।

এই যে ক্রমাগতই কস্মিকরশ্মি-বর্ষণ চলেছে এর উৎপত্তির রহস্ত অজানা রয়ে গেল। কিন্তু জানা গেছে বিপুল এর উত্তম, সমস্ত আকাশ জুড়ে এর সঞ্চরণ, জলে স্থলে আকাশে সকল পদার্থেই এর প্রবেশ। এই মহা আগন্তকের পিছনে বিজ্ঞানের চর লেগেই আছে, কোন্ দিন এর গোপন ঠিকানা ধরা পড়বে।

ুন্সনৈকে বলেন কস্মিক আলো আলোই বটে, র্যুন্টগেন রশ্মির চেয়ে বছগুণে

জোরালো। তাই এরা সহজে পুরু দীদে বা মোটা দানার পাত পার হয়ে চলে যায়।
বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় এটুকু জানা গেছে এই জ্ঞালোর দকে আছে বৈছাতকণা।
পৃথিবীর বে ক্ষেত্রে চৌম্বকশক্তি বেশি এরা তারই টানে আপন পথ থেকে সরে গিয়ে
ক্ষেক্সপ্রদেশে জ্মা হয়, তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কদ্মিক রশ্মির দমাবেশের
ক্ষিবেশি দেখা যায়।

কৃষ্মিক রশ্মির সম্বন্ধে এখনও নানা মতের আনাগোনা চলেইছে। পরমাণ্র নৃতন ভত্তের স্ক্রণাভ হওয়ার পর থেকেই বিজ্ঞানমহলে মননের ও মতের তোলাপাড়ার অস্ত নেই, বিশ্বের মূল কারখানার ব্যবস্থায় গ্রুবজের পাকা সংকেত-খুঁজে বের করা অসাধ্য হল। নিভ্য ব'লে যদি কিছু খ্যাতি পেতে পারে তবে দে কেবল এক আদিজ্যোতি, মা রয়েছে স্বকিছুরই ভূমিকায়, য়ায় প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এই বৈচিত্র্য।

### নক্ষত্ৰলোক

এই তো দেখা গেল বিশ্বব্যাপী অরূপ বৈত্যুতলোক। এদের সন্মিলনের দারা প্রকাশবান রূপলোক গ্রহনক্ষতে।

গোড়াতেই বলে রাখি বিশ্বক্ষাণ্ডের আদল চেহারা কী জানবার জো নেই।
বিশ্বপদার্থের নিভান্ত অল্পই আমাদের চোথে পড়ে। তা ছাড়া আমাদের চোথ কান
স্পর্লেরিরের নিজের বিশেষত্ব আছে। তাই বিশের পদার্থগুলি বিশেষ ভাবে বিশেষ
রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়। ঢেউ লাগে চোথে, দেখি আলো। আরও ফুল বা
আরও ফুল ঢেউ সম্বন্ধ আমরা কানা। দেখাটা নিভান্ত অল্প, না-দেখাটাই অত্যন্ত
বেশি। পৃথিবীর কাজ চালাব বলেই সেই অম্যায়ী আমাদের চোথ কান, আমরা যে
বিজ্ঞানী হব প্রকৃতি সে থেয়ালই করে নি। মামুষের চোথ অণুবীক্ষণ ও তুরবীন এই
তুইএর কাজই সামান্ত পরিমাণে করে থাকে। বোধের সীমা বাড়লে বা বোধের
প্রকৃতি অন্ত রক্ম হলে আমাদের জগংটাও হত অন্ত রকম।

বিজ্ঞানীর কাছে সেই অন্ন রকমই তো হয়েছে। এতই অন্ন রকমের যে, যে-ভাষায় আমরা কাজ চালাই এ জগতের পরিচয়ে তার অনেকখানিই কাজে লাগে না। প্রতাহ এমন চিহ্নওয়ালা ভাষা তৈরি করতে হজে যে, সাধারণ মাহ্র্ম তার বিন্ত্রিদর্গ বুরুতে পারে না।

একদিন মাহ্ব ঠিক করেছিল বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আদন অবিচলিত, তাকে প্রদক্ষিণ করছে স্থ্নক্ষত্র। মনে যে করেছিল, সে জন্তে তাকে সোঘ দেওয়া যায় না—সে দেখেছিল পৃথিবী-দেখা সহজ্ব চোখে। আজ তার চোখ বেড়ে গেছে, বিশ্ব-দেখা চোখ বানিয়ে নিয়েছে। ধরে নিতে হয়েছে পৃথিবীকেই ছুটতে হয় স্থের চার দিকে, দরবেশি নাচের মতো পাক খেতে খেতে। পথ স্থার্থ, লাগে ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি। এর চেয়ে বড়ো পথওয়ালা গ্রহ আছে, তারা ঘুরতে এত বেশি সময় নেয় যে ততদিন বেচে থাকতে গেলে মাহুষের পরমায়ুর বহর বাড়াতে হবে।

বাত্তের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি স্থাপুরবিস্থৃত ষ্মতি হালকা গ্যাসের মেঘ, স্মাবার কভকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। ছুরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই শেষোক্ত নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অভুত ক্ষত তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামগুলে অতি ক্রতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধান্ধা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈততা হল এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভূল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁ বাঘেঁ যি একেবারেই হনই। পরস্পরের কাছ থেকে অত্যস্তই দূরে দূরে এরা চলাফের। করছে। পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে শুর জেম্দ্ জীন্দ্ যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অমুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লগুনে ওয়াটলু নামে এক মন্ত স্টেশন আছে। ষতদুর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। শুর জেম্স্ জীন্স্ বলেন সেই टिंगन थिएक जात-मन थानि करत एकरन एक्तन ह'ि माज धूरनात कना यनि हिएस **रम** अया यात्र ज्ञान वाकारण नक्क उरास्त्र भदम्भद मृद्रष थहे धृनिक शास्त्र विष्क्रस्त्र मरक কিছু পরিমাণে তুলনীয় হতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শৃশুতার সঙ্গে তার তুলনাই হতে পারে না।

বিজ্ঞানীর। অস্থমান করেন, স্প্টিতে রূপবৈচিত্রের পালা আরম্ভ হবার অনেক আগে কেবল ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জলন্ত বালা। গরম জিনিস মাত্রেরই ধর্ম এই বে ক্রমে ক্রেমে সে তাপ ছড়াতে থাকে। ফুটস্ত জল প্রথমে বাল্প হয়ে বেরিয়ে আসে। ঠাণ্ডা হতে হতে সেই বাল্প জমে হয় জলের কণা। অত্যন্ত তাপ দিলে কঠিন পদার্থও ক্রমে আয় গ্যাস হয়ে; সেই র্কম তাপের অবস্থায় বিশের হালকা ভারি সব জিনিসই ছিল গ্যাস ই কোটি কোটি বছর ধরে কালে কালে ভা ঠাণ্ডা হচ্ছে। তাপ কমতে কমতে গ্যাস বিশেক ছোটো ছোটো টুকরো ঘন হয়ে ভেঙে পড়েছে। এই বিপুলসংখ্যক কণা

ভারার আকারে জোট বেনে নীহারিক। গড়ে তুলছে। মুরোপীর ভাষার এনের বলে নের্যলা, বছরচনে নের্যলী। আমাদের সূর্য আছে এই রক্ষ একটি নীহারিকার অন্তর্গত হরে।

আমেরিকার পর্বতচ্ডার বদানো হয়েছে মন্ত বড়ো এক ত্রবীন, তার ভিতর দিয়ে খ্ব বড়ো এক নীহারিকা দেখা গেছে। সে আছে অ্যাপ্ত মিভা নামধারী নক্ষরমন্তলীর মধ্যে। ঐ নীহারিকার আকার অনেকটা গাড়ির চাকার মতো। সেই চাকা ভ্রছে। এক পাক ঘোরা শেষ করতে তার লাগে প্রায় ছ কোটি বছর। নয় লাখ বছর লাগে এর কাছ থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে।

আমাদের সব চেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়নী বললে চলে, সংখ্যা সাজিরে তার দূরত্ব বোঝাবার চেটা করা র্থা। সংখ্যাবাঁধা যে-পরিমাণ দূরত্ব মোটামূটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বন্ধ, যাকে আমরা বেলগাড়ি দিয়ে মোটর দিয়ে স্বীমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র-বন্ধির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়। গণিতশাস্থ নাক্ষত্রিক হিসাবটার উপর দিয়ে সংখ্যার যে-ডিম পেড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রস্থ কীটেরই নকলে।

সাধারণত আমরা দ্বত্ব গনি মাইল বা ক্রোশ হিসাবে, নক্ষত্রদের সম্বন্ধে তা করতে গেলে অব্বের বোঝা ত্র্বহ হরে উঠবে। স্থ্ই তো আমাদের কাছ থেকে যথেষ্ট ন্বে, তার চেয়ে বছ লক্ষপ্তণ দ্বে আছে নক্ষত্রের দল, সংখ্যা দিয়ে তাদের দ্বত্ব গোনা কড়ি দিয়ে হাজার হাজার মোহর গোনার মতো। সংখ্যা-সংকেত বানিয়ে মাহ্ম লেখনের বোঝা হালকা করেছে, হাজার লিখতে তাকে হাজারটা দাঁড়ি কাটতে হয় না। কিন্তু ক্যোতিমলোকের মাপ এ সংকেতে কুলোল না। তাই আর-এক সংকেত বেরিয়েছে। তাকে বলা যায় আলো-চলার মাপ। ৩৬৬ দিনের বছর হিসাবে সে চলে পাঁচ লক্ষ্মাটাশি হাজার কোটি মাইল। স্থ্পদক্ষিণের যেমন সৌর বছর তিনশো পয়ষটি দিনের পরিমাপে, তেয়নি নক্ষত্রদের গতিবিধি, তাদের সীমা-সরহন্দের মাপ, আলোচলা বছরের মাতা গণনা ক'রে। আমাদের নক্ষত্রজগতের ব্যাস আন্দাজ একলক্ষ্মালো-বছরের মাপে। আরও অনেক লক্ষ্ নাক্ষত্রজগৎ আছে এর বাইরে। সেইসব ভিন্ন গাঁয়ের নক্ষত্রদের মধ্যে একটির পরিচয় ফোটোগ্রাফে ধরা হয়েছে, হিসেব মতে কে গ্রায় পঞ্চাশ লক্ষ্ম আলো-বছর দ্বে। আমাদের নিকটত্য প্রতিবেশী লক্ষত্রের দ্বেছ পচিশ লক্ষ্ম কোটি মাইল। এর থেকে বোঝা বাবে কী বিপুল শৃক্সভার মধ্যে বিশ্ব ভাগছে। আজকাল ভাতে পাই পৃথিবীতে স্থানাভাব নিয়েই লড়াই বাধে। নক্ষত্রদের

মাঝখানে কিছুমাত্র যদি জায়গার টানাটানি থাকত তা হলে সর্বনেশে ঠোকাঠুকিতে বিশ্ব বেড চুরমার হরে।

চোথে দেখার যুগ থেকে এল ত্রবীনের যুগ। ত্রবীনের জোর বাড়তে বাড়তে বেড়ে চলল ছ্যালোকে আমাদের দৃষ্টির পরিধি। পূর্বে বেখানে ফাঁক দেখেছি সেখানে (मथा मिल नक्करें वर्ष का उन्ने वाकि वहें लें अपनका वाकि थाकवावहें कथा। আমাদের নাক্ষত্রজগতের বাইবে এমনসব জগৎ আছে যাদের আলো ত্রবীনদৃষ্টিরও অতীত। একটা বাতির শিখা ৮৫৭৫ মাইল দূরে ষেটুকু দীপ্তি দেয় এমনতরো আভাকে ত্রবীন যোগে ধরবার চেষ্টায় হার মানলে মাছ্যের চক্ষ্। ত্রবীন আপন শক্তি অহুসারে থবর এনে দেয় চোথে, চোথের যদি শক্তি না থাকে সেই অভিক্ষীণ থবরটুকু বোধের কোঠার চালান করে দিতে, তা হলে আর উপায় থাকে না। কিন্তু ফোটোগ্রাফ-ফলকের আলো-ধরা শক্তি চোথের শক্তির চেয়ে ঢের বেশি স্থায়ী। সেই শক্তির উদ্বোধন করলে বিজ্ঞান, দূরতম আকাশে জাল ফেলবার কাজে লাগিয়ে দিলে ফোটো-প্রাফ। এমন ফোটোগ্রাফি বানালে যা অন্ধকারে-মুখ্টাকা আলোর উপর সমন জারি করতে পারে। তুরবীনের সঙ্গে ফোটোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফির সঙ্গে বর্ণলিপিযন্ত জুড়ে দিলে। সম্প্রতি এর শক্তি আরও বিচিত্র ক'রে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্থর্যে নানা পদার্থ গ্যাস হয়ে জলছে। তারা সকলে একসঙ্গে মিলে যথন দেখা দেয় তথন ওদের তন্ন তন্ন করে দেখা সম্ভব হয় না। সেইজন্তে এক আমেরিকান বিজ্ঞানী স্থ-দেখা তরবীন বানিয়েছেন যাতে জ্বলম্ভ গ্যাদের সব রকম রঙ থেকে এক-একটি রঙের আলো ছাড়িয়ে নিয়ে তার সাহায্যে সুর্যের সেই বিশেষ গ্যাসীয় রূপ দেখা সম্ভব হয়েছে। ইচ্ছামতো কেবলমাত্র জলস্ত ক্যালসিয়মের রঙ কিংবা জলস্ত হাইডুজেনের রঙে স্থিকে দেখতে পেলে তার গ্যাশীয় অগ্নিকাণ্ডের অনেক খবর মেলে যা আর কোনো উপায়ে পাওয়া যায় না।

সাদা আলো ভাগ করতে পারলে তার বর্ণসপ্তকের একদিকে পাওয়া যায় লাল অক্তদিকে বেগনি— এই তুই দীমাকে ছাড়িয়ে চলেছে যে আলো সে আমাদের চোথে পড়ে না।

ঘন নীলরঙের আলোর ঢেউরের পরিমাপ এক ইঞ্চির দেড়কোটি ভাগের এক ভাগ।
অর্থাং এই আলোর রঙে যে ঢেউ খেলে তার একটা ঢেউরের চূড়া থেকে পরবর্তী
ঢেউরের চূড়ার মাপ এই। এক ইঞ্চির মধ্যে রয়েছে দেড়কোটি ঢেউ। লাল রঙের
আলোর ঢেউ প্রায় এর দিগুল লখা। একটা তপ্ত লোহার জ্লন্ত লাল আলো যথন
ক্রমেই নিভে আসে, আর দেখা যায় না, তথনও আরও বড়ো মাপের অদৃশ্য আলো

তার থেকে তেওঁ দিয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দৃষ্টিকে সে যদি জাগিয়ে তুলতে পারত তা হলে সেই লাল-উজানি রঙের আলোয় আমরা নিতে-আসা লোহাকে দেখতে পেতুম, তা হলে গরমিকালের সন্ধ্যারেলার অন্ধকারে রৌদ্র মিলিয়ে গেলেও লাল-উজানি আলোয় গ্রীমতপ্ত পৃথিবী আমাদের কাছে আভাসিত হয়ে দেখা দিত।

একাস্ত অন্ধকার ব'লে কিছুই নেই। যাদের আমরা দেখতে পাই নে তাদেরও আলো আছে। নক্ষত্রলোকের বাহিরের নিবিড-কালো আকাশেও অনবরত নানাবিধ কিরণ বিকীর্ণ হচ্ছে। এইসকল অদৃশু দ্তকেও দৃশুপটে তুলে তাদের কাছ থেকে গোপন অন্তিত্বের খবর আদায় করতে পারছি এই বর্ণলিপিযুক্ত ত্রবীন-কোটোগ্রাফের সাহায্যে।

বেগনি-পারের আলো জ্যোতিবীদের কাছে লাল-উজানি আলোর মতো এত বেশি কাজে লাগে না। তার কারণ এই খাটো ঢেউয়ের আলোর অনেকখানি পৃথিবীর হাওয়া পেরিয়ে আসতে নষ্ট হয়, দ্রলোকের খবর দেবার কাজে লাগে না। এরা খবর দেয় পরমাণুলোকের। একটা বিশেষ পরিমাণ উত্তেজনায় পরমাণু সাদা আলোয় স্পন্দিত হয়। তেজ আরও বাড়লে দেখা দেয় বেগনি-পারের আলো। অবশেষে পরমাণুর কেন্দ্রবস্ত যখন বিচলিত হতে থাকে তখন সেই প্রবল উত্তেজনায় বের হয় আরও থাটো ঢেউ যাদের বলি গামা রশ্মি। মাছ্য তার যজের শক্তি এতদ্র বাড়িয়ে তুলেছে যে এক্স-রশ্মি বা প্রামা-রশ্মির মতো রশ্মিকে মাহ্য ব্যবহার করতে পারে।

বে কথা বলতে ষাচ্ছিলুম সে হচ্ছে এই যে, বর্গলিপি-বাঁধা ত্রবীন-ফোটোগ্রাফ দিয়ে মান্থৰ নক্ষত্রবিশ্বের অতি দূর অদৃশু লোককে দৃষ্টিপথে এনেছে। আমাদের আপন নাক্ষত্রলাকের স্থদ্র বাইরে আব্লুও অনেক নাক্ষত্রলোকের ঠিকানা পাওয়া গেল। তথু তাই নয়, নক্ষত্রেরা যে স্বাই মিলে আমাদের নাক্ষত্র-আকাশে এবং দ্রতর আকাশে ঘুর থাছে তাও ধরা পড়েছে এই য়ন্তের দৃষ্টিতে।

দ্ব আকাশের কোনো জ্যোতির্ময় গ্যাসের পিগু, মাকে বলে নক্ষত্র, যথন সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে কিংবা পিছিয়ে যায় তথন আমাদের দৃষ্টিতে একটা বিশেষত্ব ঘটে। ঐ পদার্থটি স্থির থাকলে যে-পরিমাণ দৈর্ঘ্যের আলোর তেউ আমাদের অস্তৃতিতে পৌছিয়ে দিতে পারত কাছে এলে তার চেয়ে কম দৈর্ঘ্যের ধারণা জ্যায়, দ্বে গেল্লে তারকেটয়ে বেশি। যেসব আলোর তেউ দৈর্ঘ্যে কম, তাদের রঙ কোটে বর্ণসপ্তকের বেগনির দিকে, আর বারা দৈর্ঘ্যে বেশি তারা পৌছয় লাল রঙের কিনারায়। এই কারণে নক্ষত্রের কাছে-আসা দ্বে-যাওয়ার সংকেত ভিন্ন রঙের

দিগকালে জানিয়ে দেয় বর্ণলিপি। শিঙে বাজিয়ে রেলগাড়ি পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় কানে তার আওয়াজ পূর্বের চেয়ে চড়া ঠেকে। কেননা শৃলধ্বনি বাতাসে যে ঢেউ-তোলা আওয়াজ আমাদের কানে বাজায়, গাড়ি কাছে এলে নেই ঢেউগুলো প্রীভূত হয়ে কানে চড়া হরের অহুভূতি জাগায়। আলোতে চঞ্চা রঙের দপ্তক বেগনির দিকে।

কোনো কোনো গ্যাদীয় নীহারিকার যে উজ্জ্বতা সে তার আপন আলোতে নয়। বে নক্ষত্রগুলি তাদের মধ্যে ভিড় করে আছে তারাই ওদের আলোকিত করেছে। আবার কোথাও নীহারিকার পরমাণ্গুলি নক্ষত্রের আলোককে নিজেরা শুবে নিয়ে ভিন্ন দৈর্ঘ্যের আলোতে তাকে চালান করে।

নীহারিকার আর-একটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তার মাঝে মাঝে মেঘের মতো কালো কালো লেপ দেওয়া আছে, নিবিড়তম তারার ভিড়ের মধ্যে এক এক জায়গায় কালো ফাঁক। জ্যোতিষী বার্নার্ডের পর্যবেক্ষণে এমনতরো প্রায় ছুশোটা কালো আকাশ-প্রদেশ দেখা দিয়েছে। বার্নার্ড অহুমান করেন এগুলি অস্বছ গ্যানের মেঘ, ওর পিছনের তারাগুলিকে ঢেকে রেখেছে। কোনোটা কাছে, কোনোটা দুরে, কোনোটা ছোটো, কোনোটা প্রকাপ্ত বড়ো।

নক্ত্রলোকের অন্থবর্তী আকাশে যে বস্তপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে তার নিবিড়ত। হিসাব করলে জানা যায় যে দে অত্যস্ত কম, প্রত্যেক ঘন-ইঞ্চিতে আধ ডজন মাত্র পরমাণু। সে যে কত কম এই বিচার করলে বোঝা যাবে যে, বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে সব চেয়ে জোরের পাপ্প দিয়ে যে শৃশ্যতা স্পষ্টি করা হয় তার মধ্যেও ঘনইঞ্জিতে বহু কোটি পরমাণু বাকি থেকে যায়।

আমাদের আপন নাক্ষত্রলোকটি প্রকাণ্ড একটা চ্যাপটা ঘুরপাক-খাওয়া জগৎ, বছ
শত কোটি নক্ষত্রে পূর্ণ। তাদের মধ্যে মধ্যে যে আকাশ তাতে অতি ক্ষম গ্যাস
কোথাও বা অত্যস্ত বিরল, কোথাও বা অপেক্ষাক্ষত ঘন, কোথাও বা উজ্জ্বল, কোথাও
বা অস্বচ্ছ। সুর্থ আছে এই নাক্ষত্রলোকের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসের প্রায় একভূতীয়াংশ দ্রে, একটা নাক্ষ্ত্রমেঘের মধ্যে। নক্ষত্রগুলির বেশি ভিড় নীহারিকার
কেন্দ্রের কাছে।

স্থ্যান্টারীজ নক্ষত্রের ব্যাস উনচল্লিশ কোটি মাইল, স্থার স্থের ব্যাস আট লক্ষ চৌষ্টি হাজার মাইল। স্থ মাঝারি বহরের তারা বলেই গণ্য। যে নাক্ষত্রজগতের একটি মধ্যবিত্ত তারা এই স্থা, তার মতে। এমন সারও আছে জক্ষ লগং। সব নিয়ে এই যে ব্রহ্মাণ্ড কোথায় তার সীমা তা আমরা জানি নে।

আমাদের সূর্য তার সব গ্রহগুলিকে নিয়ে ঘুর থাচ্ছে আর তার সংক্রী ঘুরছে এই

নাক্ষত্রচক্রবর্তীর সব তারাই, একটি কেক্সের চার দিকে। এই মহলে স্থেঁর ঘূর্ণিপাকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় ছুপো মাইল। চলতি চাকার থেকে ছিটকে-পড়া কাদার মতোই সে ঘোরার বেগে নাক্ষত্রচক্র থেকে ছিটকে পড়ত; এই চক্রের হাজার কোটি নক্ষত্র ওকে টেনে রাখছে, সীমার বাইরে যেতে দেয় না।

এই টানের শক্তির খবরটা নিশ্চয়ই পাঠকদের জানা তরু সেটা এই বিশ্ববর্ণনা থেকে বাদ দিলে চলবে না।

সত্য হোক মিথ্যে হোক একটা গল্প চলিত আছে বে, বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হ্যাটন একদিন দেখতে পেলেন একটা আপেল ফল গাছ থেকে পড়ল, তথনই তাঁর মনে প্রশ্ন উঠল ফলটা নিচেই বা পড়ে কেন, উপরেই বা যায় না কেন উড়ে। তাঁর মনে আরও অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল। ভাৰছিলেন চাঁদ কিদের টানে পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে, পৃথিবীই বা কিসের টানে ঘুরছে স্থের চার দিকে। ফল পড়ার ব্যাপারে তিনি বুঝলেন একটা টান দেবার শক্তি আছে এই পৃথিবীর। সব-কিছুকে সে নিজের ভিতরের দিকে টানছে। তাই যদি হবে তবে চক্রকেই বা সে ছাড়বে কেন। নিশ্চয়ই এই শক্তিটা দূরে কাছে এমন জিনিস নেই যাকে টানবে না। ভাবনাটা ক্রমেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বুঝতে পারা গেল একা পৃথিবী নয় সব-কিছুই টানে সব-কিছুকে। যার মধ্যে যতটা আছে বস্তু, তার টানবার জোর ততটা। তা ছাড়া দূরত্বের কম-বেশিতে এই টানের জোরও বাড়ে-কমে। দূরত্ব দ্বিগুণ বাড়ে যদি, টান কমে যায় চার গুণ, চার গুণ वाफ़ल होन कमर रवाला छन। এ ना इल स्ट्रिंग होत्न श्रीवेरीय या-किছू मधन मव লুঠ হয়ে বেত। এই টানাটানির পালোয়ানিতে কাছের জিনিসের 'পরে পৃথিবীর জিত রয়ে গেল। ফুটনের মৃত্যুর বছর-সত্তর পরে আর-একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী লর্ড ক্যাভেণ্ডিশ তাঁর পরথ করবার ঘরে ছটো সীসের গোলা ঝুর্লিয়ে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়েছেন তারা ঠিক নিয়ম মেনেই পরস্পরকে টানছে। এই নিয়মের হিসাবটি বাঁচিয়ে व्यामिश এই लिथात्र टिनिल नरम मन-किছूरकरें टीनिছ। পৃথিবীকে, চন্দ্ৰকে, সুৰ্যকে, বিশে যত তারা আছে তার প্রত্যেকটাকেই। যে পিঁপড়েটা এসেছে আমার ঘরের কোণে আহারের থোঁজে তাকেও টানছি; সেও দূর থেকে দিচ্ছে আমায় টান, বলা বাহুল্য আমাকে বিশেষ ব্যস্ত করতে পারে নি। আমার টানে ওরও তেমন ভাবনার কারণ ঘটল না। পৃথিবী এই আঁকড়ে ধ্রার জোরে অস্থবিধা ঘটিয়েছে অনেক। চলতে গেলে পা তোলার হরকাই: কিছ পৃথিবী টানে তাকে নিচের দিকে; দুরে ষেতে হাঁপিয়ে পড়ি সমন্ত লাগে বিভার। এই টেনে রাখার ব্যবস্থা গাছপালার পক্ষে খুবছ ভালো। कि मास्रवय भट्टेंक अस्करादार मह। ठारे अम्मकान थ्या मृज्यान

পর্যন্ত এই টানের দক্ষে মাছ্যকে লড়াই করে 'চলতে হয়েছে। অনেক আগেই সে আকাশে উড়তে পারত কিন্ত পৃথিবী কিছুতেই তাকে মাটি ছাড়তে দিতে চায় না। এই চিকিশ্বণটা টানের থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার' জল্তে মাছ্য কল বানিয়েছে বিস্তর— এতে পৃথিবীকে কিছু ফাঁকি দেওয়া চলে— দম্পূর্ণ না। কিন্তু এই টানকে নমন্তার করি যথন জানি, পৃথিবী হঠাং যদি তার টান আলগা করে তা হলে যে ভীষণ বেগে পৃথিবী পাক থাছে তাতে আমরা তার পিঠের উপর থেকে কোথায় ছিটকে পড়ি তার ঠিকানা থাকে না। বস্তুত পৃথিবীর টানটা এমন ঠিক মাণে হয়েছে যাতে আমরা চলতে পারি অথচ পৃথিবী ছাড়তে পারি নে।

বিপরীতধর্মী বৈদ্যাতকণার যুগলমিলনে যে সৃষ্টি হল সেই জ্বগৎটার মধ্যে সর্বব্যাপী তুই বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া, চলা আর টানা, মৃক্তি আর বন্ধন। একদিকে বন্ধাওজোড়া মহা দেভি আর-একদিকে বন্ধাওজোড়া মহা টান। সবই চলছে আর সবই টানছে। চলাটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আর টানটা কী আর কোথা থেকে তাও জানি নে। আজকের বিজ্ঞানে বস্তুর বস্তুত্ব এসেছে অত্যন্ত স্কুল্ল হয়ে, সব চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে চলা আর টানা। চলা যদি একা থাকত তা হলে চলন হত একেবারে সিধে রাস্তায় অন্তহীনে। টানা তাকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনছে অন্তবানে, ঘোরাচ্ছে চক্রপথে। সূর্য এবং গ্রহের মধ্যে আছে বছলক্ষ মাইল ফাঁকা, সেই দূরত্বের শুক্ত পার হয়ে নিরম্ভর চলেছে অশরীরী টানের শক্তি, অদুষ্ঠ লাগামে বেঁধে গ্রহগুলোকে ঘোরাচ্ছে সার্কাসের ঘোড়ার মতো। এদিকে স্থাও খুরছে বহুকোটি ঘূর্ণ্যমান নক্ষত্রে-তৈরি এক মহা জ্যোতিশ্চক্রের টানে। বিশের অণীয়সী গতিশক্তির দিকে তাকাও সেখানেও বিরাট চলা-টানার একই ছন্দের লীলা। স্থর্গ আর গ্রহের মাঝখানের যে দূরত্ব, তুলনা করলে দেখা যাবে অভিপরমাণু জগতে প্রোটন ইলেকটনের মধ্যেকার দূরত্ব কম-বেশি সেই পরিমাণে। টানের জোর সেই শৃক্তকে পেরিয়ে নিত্যকাল বাঁধা পথে হোরাচ্ছে ইলেকউনের দলকে। গতি আর সংযমের অসীম সামগ্রস্থ নিয়ে স্ব-কিছু। এইখানে বলে রাখা দরকার, ইলেক্ট্রন প্রোটনের টানাটানি মহাকর্বের নয়, সেটা বৈত্যাত টানের। প্রমাণুদের অস্তরের টান্টা বৈত্যাতের টান, বাহিরের টানটা মহাকর্ষের, যেমন মাহুষের ঘরের টানটা আত্মীয়তার, বাইরের টানটা সমাজের।

মহাকর্ষ সম্বন্ধে এই যে মতের আলোচনা কুরা গেল মুক্টেনের সময় থেকে এটা চলে আসছে। এর থেকে আমাদের মনে এই একটা ধারণা জুয়ো গেছে যে, তুই বস্তর মাঝখানের অবকাশের ভিতর দিয়ে একটা অদৃত্য শক্তি ট্রাটানি করছে।

কিন্ত এই ছবিটা মনে আনবার কিছু বাধা আছে। अহাকর্ধের ক্রিয়া একট্ও সময়

নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে সেকথা পূর্বে বলেছি। বৈহ্যতিক শক্তিরাও ঢেউ খেলিয়ে আদে আকাশের ভিতর দিয়ে। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও মহাকর্বের বেলায় সে রকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরও একটা আশ্চর্বের বিষয় এই যে, আলো বা উত্তাপ পথের বাধা মানে কিন্তু মহাকর্ব তা মানে না। একটা জিনিসকে আকাশে ঝুলিয়ে রেখে পৃথিবী আর তার মাঝখানে যত বাধাই রাখা যাক না তার ওজন কমে না। ব্যবহারে জন্ত কোনো শক্তির সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় না।

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটা জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অন্থনারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে-আকাশে থাকে তার একটা বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষে ভারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমনকি আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়। তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষেটানের ছবি সহজ ছিল কিন্তু যে নৃতন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা আকাশের ঝোঁক হিসেব ক'রে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়তে আছে।

যাই হোক ইংরেজ্বতে যাকে গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না ব'লে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।

আমাদের এই যে নাক্ষত্রজগৎ, এ যেন বিরাট শৃত্য আকাশের দ্বীপের মতো।
এখান থেকে দেখা যায় দ্বে দ্বে আরও অনেক নাক্ষত্রদীপ। এই দ্বীপগুলির মধ্যে
সব চেয়ে আমাদের নিকটের ষেটি, তাকে দেখা যায় আগপুমিডা নক্ষত্র দলের কাছে।
দেখতে একটা ঝাপসা তারার মতো। সেখান থেকে যে আলো চোখে পড়ছে সে যাত্রা
করে বেরিয়েছে ন লক্ষ বছর পূর্বে। কুগুলীচক্র-পাকানো নীহারিকা আরও আছে
আরও দ্বে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে দ্রবর্তীর সম্বন্ধে হিসাবে স্থির হয়েছে যে, সে
আছে তিন হাজার লক্ষ আলো-বছর দ্রুজের পথে। বছকোটি নক্ষত্র-জড়ো-করা
এইসব নাক্ষত্রজগতের সংখ্যা একশো কোটির কম হবে না।

একটা আশ্চর্বের কথা উঠেছে এই যে কাছের ছটো তিনটে ছাড়া বাকি নাক্ষত্রজগংগুলো আমাদের জগতের কাছ থেকে কেবলই সরে চলেছে। যেগুলি যত বেশি দ্বে তাদের দৌড়-বেগ্রু তত বেশি। এইসব নাক্ষত্রজগতের সমষ্টি নিয়ে যে বিশ্বকে আমরা জানি, কোনো কোনো পশুত ঠিক করেছেন সে ক্রমশই ফুলে উঠছে। স্তরাং যতই ফুলছে ততই নক্ষত্রপুঞ্জের পরস্পারের দূর্দ্ধ যাচ্ছে বেড়ে। যে-বেগে ভা'রা দরছে তাতে আর একশো ত্রিশ কোটি বছর পরে তাদের পরস্পরের দ্বছ এখনকার চেয়ে বিগুণ হবে।

অর্থাৎ এই পৃথিবীর ভূগঠনের সময়ের মধ্যে নক্ষত্রবিশ্ব আগেকার চেয়ে ছিগুণ ফেঁপে গিয়েছে।

শুধু এই নয়, একদল বিজ্ঞানীর মতে এই বন্ধপুঞ্চশংঘটিত বিশের সদে সদে গোলকরূপী আকাশটাও বিশ্বারিত হয়ে চলেছে। এঁদের মতে আকাশের কোনো-এক বিন্দু থেকে দিধে লাইন টানলে সে লাইন অদীমে চলে না গিয়ে ঘ্রে এসে এক সময়ে সেই প্রথম বিন্দুতে এসে পৌছয়। এই মত অম্পারে দাঁড়াছে এই য়ে, আকাশ-গোলকে নক্ষত্রজগংশুলি আছে, যেমন আছে পৃথিবী-গোলককে ঘিরে জীবজন্ত গাছপালা। স্বতরাং বিশ্বজগণটার ফেঁপে-ওঠা সেই আকাশমশুলেরই বিশ্বারণের মাপে। কিন্তু মতের স্থিবতা হয় নি এ কথা মনে রাখা উচিত; আকাশ অসীম, কালও নিরবিধি, এই মতটাও মরে নি। আকাশটাও বুদবুদ কি না এই প্রসক্তে আমাদের শাস্তের মত এই যে স্পন্ট চলেছে প্রলয়ের দিকে। সেই প্রলয়ের থেকে আবার নৃতন স্পন্তি উদ্ভাসিত হচ্ছে, ঘুম আর জাগার পালার মতো। অনাদিকাল থেকে স্পন্তি ও প্রলয়ের পর্যায় দিন ও রাত্রির মতো বারে বারে ফিরে ফিরে আসছে, তার আদিও নেই অন্তও নেই, এই কল্পনাই মনে আনা সহজ।

পর্নিয়ুদ রাশিতে অ্যালগল নামে এক উজ্জল নক্ষত্র আছে। তার উজ্জলতা স্থির থাকে ষাট ঘন্টা। তার পরে পাঁচ ঘন্টার শেষে তার প্রভা কমে যায় এক-ভৃতীয়াংশ। আবার উজ্জ্বল হতে শুরু করে। পাঁচ ঘন্টা পরে পূর্ণ উজ্জ্বলতা পায়, সেই ভরা ঐশর্ষ থাকে ষাট ঘন্টা। এইবুকুম উজ্জ্বলতার কারণ ঘটায় ওর জুড়ি নক্ষত্র। প্রাদক্ষিণের সময় ক্ষণে প্রহণ লাগে গ্রহণ ছাড়ে।

আর-একদল তারা আছে তাদের দীপ্তি বাইরের কোনো কারণ থেকে নয়, কিন্তু ভিতরেরই কোনো জায়ার ভাঁটায় একবার কমে একবার বাড়ে। কিছুদিন ধরে সমস্ত তারাটা হয়ে য়য় বিক্লারিত, আবার ক্রমে য়য় সংক্চিত হয়ে। তার আলোটা য়য় নাড়ির দব্দবানি। সিফিউস নক্তমগুলীতে এইসব তারা প্রথম খুঁজে পাওয়া গেছে ব'লে এদের নাম হয়েছে সিফাইড্স্। এদের খোঁজ পাওয়ার পর থেকে নাক্তজ্ঞগতের দুর্ঘ বের করার একটা মন্ত স্বিধা হয়েছে।

আরও একদল নক্ষত্রের কথা বলবার আছে, তারা নাম পেয়েছে নতুন নক্ষত্র।
তাদের আলো হঠাৎ অতিক্রত উজ্জল হয়ে ওঠে, অনেক হাজার গুণ থেকে অনেক
লক্ষ গুণ পর্যন্ত। তার পরে ধীরে ধীরে অত্যন্ত মান হয়ে যায়। এক কালে এই

হঠাৎ-জলে ওঠা তারাদের আবির্ভাবকে নতুন আবির্ভাব মনে করে এদের নাম দেওয়া হয়েছিল নতুন তারা।

কিছুকাল পূর্বে লাসেটা অর্থাৎ গোধিকা নামধারী নক্ষত্ররাশির কাছে একটি, যাকে বলে নজুন তারা, হঠাৎ অত্যুক্তল হয়ে জলে উঠল। পরে পরে চারটে জ্যোতির খোলদ দিলে ছেড়ে। দেখা গেল ছাড়া খোলদ দৌড় দিয়েছে এক সেকেণ্ডে ২২০০ মাইল বেগে। এই নক্ষত্র আছে প্রায় ২৬০০ আলো-চলা-বছর দূরে। অর্থাৎ এই যে তারার গ্যাদ জলনের উৎপতন আজ আমাদের চোখে পড়ল এটা ঘটেছিল প্রীস্টজন্মের সাড়েছশো বছর পূর্বে। তার এ ইসব ছেড়ে-ফেলা গ্যাদের খোলদগুলির কী হল এ নিয়ে আলাজ চলেছে। সে কি ওর বন্ধন কাটিয়ে মহাশৃত্যে বিবাগী হয়ে যাছে, না ওর টানে বাঁধা পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে ওর আহুগত্য ক'রে চলেছে। এই যে তারা জলে-ওঠা, এ ঘটনাকে বিচার করে কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন হয়তো এমনি করেই নক্ষত্রের বিক্ষোরণ থেকে ছাড়া-পাওয়া গ্যাদপুঞ্জ হতেই গ্রহের উষ্ণপত্তি; হয়তো সূর্য এক সময়ে এইবকম নতুন তারার রীতি অনুসারে আপন উৎসারিত বিচ্ছিন্ন অংশ থেকেই গ্রহসন্তানদের জন্ম দিয়েছে। এ মত যদি সত্য হয় তা হলে সম্ভবত প্রত্যেক প্রাচীন নক্ষত্রেরই এক সময়ে একটা বিক্ষোরণের দশা আদে, আর গ্রহণণের স্কৃষ্টি করে। হয়তো আকাশে নিঃসন্তান নক্ষত্র অল্পই আছে।

ষিতীয় মত এই যে, বাহিরের একটা চলতি তারা অন্য আর-একটা তারার টানের এলাকার মধ্যে এসে প'ড়ে ঘটিয়েছে এই প্রলয় কাগু। এই মত অন্থসারে পৃথিবীর উৎপত্তির আলোচনা পরে করা যাবে।

আমাদের নাক্ষত্রজগতে বেসব নক্ষত্র আছে তারা নানা বুকুমের। কেউ বা সূর্বের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি আলো দের, কেউ বা দের একশো ভাগ কম। কারও বা পদার্থপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন, কারও বা নিতান্তই পাতলা। কারও উপরিতলের তাপমাত্রা বিশ-ত্রিশ হাজার সেন্টিগ্রেড পরিমাণে, কারও বা তিন হাজার সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়, কেউ বা বারে বারে প্রসারিত কুঞ্চিত হতে হতে আলো-উত্তাপের জোয়ার-ভাটা খেলাছে, কেউ বা চলেছে একা একা; কারাও বা চলেছে জোড় বেঁধে, তাদের সংখ্যা নক্ষত্রদলের একভতীয়াংশ। জুড়ি নক্ষত্রেরা, ভারাবর্তনের জালে ধরা প'ড়ে যাপন করছে প্রদক্ষিণের পালা। জুড়ির মধ্যে বার জোর কম প্রদক্ষিণের দায়টা পড়ে তারই পরে। যেমন স্থ আর পৃথিরী। অবলা পৃথিরী যে কিছু টান দিছে না তা নয় কিছ স্থাকে বড়ো বেশি বিচলিত করতে পারে না। প্রদক্ষিণের জন্তানেটা একা ক্ষাক্ষ করছে পৃথিবীই। যেখানে ছুই জ্যোতিক প্রায় সমান জোরের সেখানে উভয়ের

মাঝামাঝি জায়গায় একটা লক্ষ্য স্থির থাকে, তুই নক্ষত্র সেটাকেই প্রদক্ষিণ করে।

এই জুড়ি নক্ষত্র হল কী ক'রে তা নিয়ে আলাদা আলাদা মত শুনি। কেউ কেউ বলেন এর মূলে আছে দস্যবৃত্তি। অর্থাৎ জোর বার মূল্ক তার নীতি অস্থারে একটা তারা আর-একটাকে বল্দী ক'রে আপন দলী ক'রে রেখেছে। অন্ত মতে জুড়ির জন্ম মূল নক্ষত্রের নিজেরই অল থেকে। বুঝিয়ে বলি। নক্ষত্র যতই ঠাণ্ডা হয় ততই আঁট হয়ে ওঠে। এমনি ক'রে যতই হয় ঘন ততই তার ঘুরপাক হয় ক্রত। সেই ক্রতগতির ঠেলায় প্রবল হতে থাকে বাহির-মূখো বেগ। গাড়ির চাকা যথন ঘোরে খুব জোরে তথন তার মধ্যে এই বাহির-মুখো বেগ জোর পায় বলেই তার গায়ের কাদা ছিটকে পড়ে, আর তার জ্যোড়গুলো যদি কাঁচা থাকে তা হলে তার অংশগুলো ভেঙে ছুটে যায়। নক্ষত্রের ঘুরপাকের জোর বাড়তে বাড়তে এই বাহির-মুখো বেগ বেড়ে য়াগ্রাতে অবশেষে একদিন সে ভেঙে ছুখানা হয়ে যায়। তথন থেকে এই ছুই অংশ ছুই নক্ষত্র হয়ে যুগল্যাত্রায় চলা জিক করে।

কোনো কোনো জুড়ির প্রদক্ষিণের এক পাক শেষ করতে লাগে অনেক হাজার বছর। কথনও দেখা যায় ঘূরতে ঘূরতে একটি আর-একটিকে আমাদের দৃষ্টিলক্ষ্য থেকে আড়াল করে দেয়, উজ্জ্বলতায় দেয় বাধা। কিন্তু উজ্জ্বলতায় বিশেষ লোকদান ঘটত না যদি আড়ালকারী নক্ষত্র অপেক্ষাকৃত অহুজ্জ্বল না হত। নক্ষত্রে নক্ষত্রে উজ্জ্বলতার ভেদ যথেষ্ট আছে। এমনও আছে যে কোনো নক্ষত্র তার সব দীপ্তি হারিয়েছে। প্রকাপ্ত আয়তন ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যেসব নক্ষত্র তাদের বাল্যদশা শুরু করেছে, তিনকাল যাবার সময় তা'রা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে থরচ করবার মতো আলোর পুঁজি ফুঁকে দিয়েছে। শেষ দশায় এইসব দেউলে নক্ষত্র থাকে অথ্যাত হয়ে অন্ধ্বনরে।

বেটলজিয়ুজ নামে এক মহাকায় নক্ষত্র আছে, তার লাল আলো দেখলে বোঝাষায় তার বয়স হয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু তবু জলজল করছে। অথচ আছে আনেক দ্বে, পৃথিবীতে তার আলো পৌছতে লাগে ১৯০ বছর। আসল কথা, আয়তন এর অত্যন্ত প্রকাণ্ড, নিজের দেহের মধ্যে বহুকোটি স্থাকে জায়গা দিতে পারে। ওদিকে বৃশ্চিক রাশিতে আল্টারীজ নামক নক্ষত্র আছে, তার আয়তন বেটলজিয়ুজের প্রায় হনো। আবার এমন নক্ষত্র আছে যারা গ্যাসময় বটে কিন্তু যাদের ৰম্বপদার্থ ওজনে লোহার চেয়ে অনেক ভারি।

মহাকায় নক্ষত্রদের কায়া যে বড়ো তার কারণ এ এয় বে, তাদের বস্তুপরিমাণ বেশি, তারা অত্যন্ত বেশি ফেঁপে আছে মাত্র। আবার এমন অনেক ছোটো নক্ষত্র আছে তা'রা যে ছোটো তার কারণ তাদের গ্যানের সম্বল অত্যন্ত ঠাসা ক'রে পোঁটলা-বাঁধা। স্বের ঘনত্ব এদের মাঝামাঝি, অর্থাৎ জলের চেয়ে কিছু বের্নি; ক্যাপেলা নক্ষত্রের গড়পড়তা ঘনত্ব আমাদের হাওয়ার সমান। কিন্তু সেথানে বাছুপরিবর্তন করবার কথা বদি চিন্তা করি তা হলে মনে রাখতে হবে পরিবর্তন হবে দারুণ বেশি। আবার একেও ছাড়িয়ে গেছে কালপুরুষমগুলীভূক লালরঙের দানব তারা বেটলজিয়ুজ এবং বৃশ্চিক রাশির আ্যাণ্টারীজ। এদের ঘনত্বের এত অত্যন্ত কমতি, পৃথিবীর কোনো পদার্থের সঙ্গে তার স্থ্র তুলনাও হতে পারে না। বিজ্ঞান-পরীকাগারের খ্ব কবে পাশ্প-করা পাত্রে যেটুকু গ্যাস বাকি থাকে তার চেয়েও কম।

আবার অপর কিনারায় আছে সাদা রঙের বেঁটে তারাগুলো। তাদের ঘনত্বের কাছে লোহা প্লাটনম কিছুই ঘেঁষতে পারে না। অথচ এরা জমাট কঠিন নয়, এরা গ্যাসদেহী স্থর্বেরই সগোত্র। তাদের অন্দরমহলে জলুনির যে প্রচণ্ড তাপ তাতে ইলেক্টনগুলো প্রোটনের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা'রা খালাস পায় তাঁবেদারির দায়িত্ব থেকে— উভয়ে উভয়ের মান বাঁচিয়ে চললে যে-জায়গা ক্রিউত দেটা যায় কমে. ক্রমাগতই উচ্ছু**শ্বল ভাঙা পরমাণ্র মধ্যে মাথা-ঠোকাঠুকি চলতে থাকে।** পরমাণ্র ষেই সায়তনথৰ্বতা স্মহ্নারে নক্ষত্রের সায়তন হয়ে যায় ছোটো। এদিকে এই ভাঙাচোরার বে-আইনি শাস্তিভঙ্গ থেকে উন্মা বেড়ে ওঠে সহজ্ব মাত্রা ছাড়িয়ে, ঘন গ্যাস ভারি হয়ে ওঠে প্লাটনমের তিন হাজার গুণ বেশি। সেইজ্ঞে বেঁটে তারাগুলো মাপে হয় ছোটো, তাপে কম হয় না, ওজনের বাড়াবাড়িতেও বড়োদের ছাড়িয়ে ষায়। সিরিয়স নক্ষত্রের একটি অস্পষ্ট সঙ্গী তারা আছে। সাধারণ গ্রহের মতো ছোটো তার মাপ, অথচ স্থের মতো তার বস্তপুঞ্জের পরিমাণ। স্থের ঘনত জলের দেড়গুণের কিছু কম, সিরিয়সের সঙ্গীটির ঘনত্ব গড়ে জলের চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি। একটা দেশালাই-বাক্সের মধ্যে এর গ্যাস ভরলে সেটা ওজনে পঞ্চাশ মণ ছাড়িয়ে যাবে। আবার পর্দিয়ুদ নক্ষত্রের খুদে দঙ্গীটির ঐ পরিমাণ পদার্থ ওজনে হাজার-দশেক মণ যাবে পেরিয়ে। আবার ভনতে পাওয়া যাচ্ছে কোনো কোনো বিজ্ঞানী এ মত মানেন না। পৃথিবীর যথন নতুন গড়নপিটন হচ্ছিল তথ্ন জলে স্থলে ঘন ঘন পরস্পারের প্রতিবাদ চলছিল, আৰু ষেখানে গহার কাল দেখানে পাহাড়, কিছুকাল থেকে প্রাক্বতবিজ্ঞানে এই দশা ঘটিরেছে। কত মত উঠছে আর নামছে তার ঠিকানা নেই।

আমাদের নাক্ষত্রজগতের নক্ষত্রের দল কেউ প্বের দিকে কেউ পশ্চিমের দিকে নানা রকম পথ ধরে চলেছে। তুর্ব দৌড়েছে সেকেণ্ডে প্রায় ছ্শো মাইল বেগে, একটা দানব তারা আছে তার দৌড়ের বেগ সেকেণ্ডে সাতশো মাইল।

কিছ আশ্চর্বের কথা, এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের শাসন ছাড়িয়ে বাইরে

উথাও হয়ে যায় না । এক বাঁকা-টানের মহাজালে বছকোটি নক্ষত্র বাঁধে নিয়ে এই জগতো লাটিনের মতো পাক্ষাছে। আমাদের নাক্ষজগতের দ্ববর্তী বাইরেকার জগতেও এই ঘূর্ণিপাক। এদিকে পরমাণুজগতের অণুতম আকাশেও চলেছে প্রোটন-ইলেকটনের ঘূর্থাওয়। কালযোত বেয়ে চলেছে নানা জ্যোতিলোকের নানা আবর্ত। এই জল্লেই আমাদের ভাষায় এই বিশ্বকে বলে জগং। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে এ চলছে— চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্থভাব।

নাক্ষত্রজগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দ্বছ ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিশ্বয় বোধ করি একথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্বের বিষয় এই বে, মাহ্র্য তাদের জানছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্র্যাদিশি ক্রু ক্ষণতভূর তার দেহ, নিশ্ব-ইতিহাসের ক্র্যান্ত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অনুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অর্থচান কাছঘেঁয়া বিশ্বজ্ঞাণ্ডের তৃপারিষেয় বৃহৎ ও ত্ররিগম্য স্থেলর হিসাব সে রাখছে— এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল স্প্রতিতে নিরবধি কালে কী জানি আর-কোনো লোকে আর-কোনো চিডকে অধিকার ক'রে আর-কোনো ভাবে প্রকাশ পাছে কি না। কিন্তু একথা মাহ্র্য প্রমাণ করেছে বে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আস্তরিক পরিপূর্ণতায়।

# *সৌরজ*গৎ

সুর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধের বাঁধন বিচার করলে দেখা যায় গ্রহগুলির প্রদক্ষিণের রাস্তা সুর্যের বিষ্কুরেরথার প্রায় সমক্ষেত্রে। এই গেল এক। আর-এক কথা, সুর্য যেদিক দিয়ে আপন মেক্লপগুকে বেষ্টন করে ঘুর দেয়, গ্রহেরাও সেই দিক দিয়ে পাক থায় আর সুর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এর থেকে বোঝা যায় সুর্যের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধ জন্মগত। তাদের সেই জন্মবিবরণের আলোচনা করা যাক।

নক্ষত্রেরা পরস্পর বহু কোটি মাইল দূরে দূরে ঘূরে বেড়াচ্ছে ব'লে তাদের গায়ে পড়া বা অভিশয় কাছে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। কেউ কেউ আন্দাক্ত করেন বে, প্রায় ছুশো কোটি বছর আগে এইরকমের একটি ছু:সম্ভব ঘটনাই হয়তো ঘটেছিল। একটি প্রকাণ্ড নক্ষত্র এসে পড়েছিল তথনকার যুগের স্থর্বের কাছে। এ নক্ষত্রের টানে সূর্ব এবং আগন্তক নক্ষত্রের মধ্যে প্রচণ্ড বেগে উপলে উঠল অগ্নিবাশের জোয়ারের

ঢেউ। অবশেষে টানের চোটে কোনো কোনো ঢেউ বেড়ে উঠতে উঠতে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সেই বড়ো নক্ষত্র হয়তো এদের কতকগুলোকে আত্মসাং করে থাকবে, বাকিগুলো স্থের প্রবল টানে তথন থেকে ঘুরতে লাগল স্থের চারি দিকে। তেজ ছড়িয়ে দিয়ে এরা ক্ষুত্রতর অংশে বিভক্ত হল। দেই ছোটো-বড়ো জলস্ত বাষ্পের টুকরোগুলি থেকেই গ্রহদের উৎপত্তি; পৃথিবী তাদেরই মধ্যে একটি। এরা ক্রমশ আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গ্রহের আকার ধরেছে। আকাশে নক্ষত্রের দূর্ব, সংখ্যা ও গতি হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রায় পাঁচ-ছ' হাজার কোটি বছরে একবার-মাত্র এরকম অপঘাত ঘটতেও পারে। গ্রহস্টির এই মত মেনে নিলে বলতে হবে যে গ্রহপরিচয়ওয়ালা নক্ষত্রসৃষ্টি এই বিখে প্রায় অঘটনীয় ব্যাপার। কিন্তু বন্ধাণ্ডের অগুগোলকসীমা ফেঁপে উঠতে উঠতে নক্ষত্রেরা ক্রমশই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে চলে ষাচ্ছে এ মত যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে পূর্বযুগে আকাশগোলক যথন সংকীর্ণ ছিল তথন তারায় তারায় ঠোকাঠুকির ব্যাপার সদা-সর্বদা ঘটত বলে ধরে নিতে হয়। সেই নক্ষত্ত-মেলার ভিড়ের দিনে অনেক নক্ষত্তেরই ছিন্ন অংশ থেকে গ্রহের উৎপত্তি-সম্ভাবনা ছিল একথা যুক্তিসংগত। যে অবস্থায় আমাদের সূর্য অন্ত সূর্যের ঠেলা খেয়েছিল সেই অবস্থাটা সেই সংকুচিত বিশ্বের দিনে এখনকার হিসাবমতে দূর সম্ভাবনীয় हिन ना वलहे मत्न करत्र निष्ठ हरत । यात्रा थहे मछ स्मान तन नि जाएन ज्यानक বলেন যে, প্রত্যেক নক্ষত্রের বিকাশের বিশেষ অবস্থায় ক্রমশ এমন একটা সময় আসে যথন সে পাকা শিমূলফলের মতো ফেটে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে চারি দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নি-বাষ্প ছড়িয়ে ফেলে দেয়। কোনো কোনো নক্ষত্র থেকে হঠাৎ এরকম জলন্ত গ্যাস বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। ছোটো একটি নক্ষত্র ছিল, কয়েক বছর আগে তাকে ভালো তুরবীন ছাড়া কথনও দেখা যায় নি। একসময় হঠাৎ দীপ্তিতে সে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের প্রায় সমতুল্য হয়ে উঠল। আবার কয়েকমাস পরে আন্তে আন্তে তার প্রবল প্রতাপ এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে, পূর্বের মতোই তাকে তুরবীন ছাড়া দেখাই গেল না। উজ্জ্বল অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে এই নক্ষত্রটি পুঞ্জপুঞ্জ যে জলন্ত বাষ্পা চারি দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সেইগুলিই আন্তে আন্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ-উপগ্রহের স্বষ্ট ঘটাতে পারে বলে অনুমান করা অসংগত নয়। এই মত স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোটি কোটি নক্ষত্র এই অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়েছে, অতএব সৌরজগতের মতোই আপন আপন গ্রহদলে কোটি কোটি নাক্ষত্তজ্বং এই বিশ্ব পূর্ণ করে আছে। পৃথিবীর সৰ চেয়ে কাছে আছে যে নক্ষত্ৰ তারও যদি গ্রহমণ্ডলী থাকে তবে তা দেখতে হলে যত বড়ো ছববীনের দরকার তা আজও তৈরি হয় নি।

অল্প কিছুদিন হল কেখি জের এক তরুণ পণ্ডিত লিট্লটন দৌরজগৎ-স্থাই সহজ্বে একটি নৃতন মত প্রচার করেছেন। পূর্বেই বলেছি আকালে অনেক জোড়ানক্ষত্র পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এঁর মতে আমাদের স্বর্বেও একটি জুড়ি ছিল। ঘূরতে ঘূরতে আর-একটা ভবঘূরে জ্যোতিষ্ক এনে এই অহ্চরের গায়ে পড়ে ধালা মেরে তাকে অনেক দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে চলে গেল। চলে বেতে বেতে পরস্পার আকর্ষণের জোরে মন্ত বড়ো একটা জলন্ত বাস্পের টানা স্বত্র বের হয়ে এসেছিল; তারই ভিতর মিশিয়ে গিয়েছিল এদের উভয়ের উপাদানসামগ্রী। এই বাস্প্রত্রের যে অংশ স্বর্বের প্রবল টানে আটকা পড়ে গেল সেই বন্দী-করা গ্যাসের থেকেই জ্বেয়ছে আমাদের গ্রহমগুলী। এরা আয়তনে ছোটো ব'লেই ঠাণ্ডা হয়ে আসতে দেরি করলে না; তাপ কমতে কমতে গ্যাসের টুকরোগুলো প্রথমে হল তরল, তারপর আরও ঠাণ্ডা হতেই তাদের শক্ত হয়ে ওঠবার দিন এল।

একথা মনে রেখো এঁ-সকল আন্দাজি মতকে নিশ্চিত প্রমাণের মধ্যে ধরে নেওয়া চলবে না।

বলা আবশুক, স্থের সমন্তটাই গ্যাস। পৃথিবীর যেসব উপাদান মাটি ধাতু পাথরে শক্ত, তাদের সমন্তই স্থের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তাপে আছে গ্যাসের অবস্থায়। বর্ণলিপিয়ন্ত্রের রেখাপাত থেকে তার প্রমাণ হয়ে গেছে।

কিরীটিকার অতি সুন্ধ গ্যাস-আবরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই স্তর পেরিয়ে যত ভিতরে যাওয়া যাবে, ততই দেখা দেবে ঘনতর গ্যাস এবং উষ্ণতর তাপ। সুর্যের উপরিতলের তাপমাত্রা প্রায় দশহাজার ফারেনহাইট ডিগ্রির মাপে, অবশেষে নিচে নামতে নামতে এমন স্তরে পৌছব যেখানে ঠাসা গ্যাসের আর স্বচ্ছতা নেই। এই জায়গায় তাপমাত্রা এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডিগ্রির চেয়ে বেশি। অবশেষে কেব্রেগিয়ে পাওয়া যাবে প্রায় সাত কোটি বিশ লক্ষ ডিগ্রির তাপ। সেখানে সুর্যের দেহবস্ক কঠিন লোহা পাথরের চেয়ে অনেক বেশি ঘন অথচ গ্যাসধর্মী।

স্থের দ্বত্বের কথাটা অন্ধ দিয়ে বলবার চেষ্টা না করে একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলা যাক। আমাদের দেহে যেসব অন্থভ্জি ঘটছে আমাদের কাছে তার খবর-চালাচালির ব্যবস্থা করছে অসংখ্য স্পর্শনাড়ী। এই নাড়ীগুলি আমাদের শরীর ব্যাপ্ত ক'রে মিলেছে মন্তিকে গিয়ে। টেলিগ্রাফের তারের মতো তাদের যোগে মন্তিকে খবর আসে, আমরা জানতে পারি কোথায় পিঁপড়ে কামড়াল, জিবে যে খাত্ত লাগল সেটা মিষ্টি, যে ত্থের বাটি হাতে তুলল্ম সে গরম। আমাদের শরীরটা হাওড়া থেকে বর্ধ মানের মতো প্রশন্ত নয়, তাই খবর পেতে দেরি লাগে না। তবু অতি অল্প

একটু সমন্ন লাগেই; সে এতই অল্প যে তা মাপা শক্ত। কিছু পণ্ডিভেরা তাও মেপেছেন। তাঁরা পরীকা করে স্থির করেছেন যে মাহুষের শরীরের মধ্য দিয়ে দৈহিক ঘটনা অহুভূতিতে পৌছন্ন সেকেওে প্রায় একশো ফুট বেগে। মনে করা যাক, এমন একটা দৈত্যে আছে, পৃথিবী থেকে হাত বাড়ালে যার হাত স্থর্গে পৌছতে পারে। তুংসাহসী দৈত্যের হাত যতই শক্ত হোক, স্থের গা ছোঁবামাত্রই যাবে পুড়ে। কিছু পুড়ে যাওয়ার যে ক্ষতি ও যন্ত্রণা নাড়ীযোগে সেটা টের পেতে তার লাগবে প্রায় একশো যাট বছর। তার আগেই সে মারা যায় তো জানবেই না।

স্থের ব্যাস ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল; ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরল রেখায় রাখলে স্থের এক প্রান্ত থেকে অক্তপ্রান্তে পৌছতে পারে। স্থের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বেশি, তাই নিজের দিকে সে টান দিতে পারে সেই পরিমাণ ওজনের জোরে। এই টানের জোরে স্থ পৃথিবীকে আপন আয়তে বেধে রাখে, কিন্তু দৌড়ের জোরে পৃথিবী আপন স্বাতন্ত্র রাখতে পেরেছে।

গোল আলুর ঠিক মাঝখান দিয়ে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত যদি একটা শলা চালিয়ে দেওয়া যায় আর সেই শলাটার চার দিকে যদি আলুটাকে ঘোরানো যায়, তা হলে সেই ঘোরা যেমন হয় সেই রকম হয় ২৪ ঘটায় পৃথিবীর একবার করে ঘূর-খাওয়া। আমরা বলি, পৃথিবী আপন মেক্লণণ্ডের চার দিকে ঘূরছে। আমাদের শলাফোঁড়া আলুটার সঙ্গে পৃথিবীর তফাত এই যে, তার এ রকম কোনো শলা নেই। মেক্লণ্ড কোনো দণ্ডই নয়। যে জায়গাটাতে শলা থাকতে পারত কাল্পনিক সোজা লাইনের সেই জায়গাটাকেই বলি মেক্লণ্ড। যেমন লাটিম। সে ঘোরে আপন মাঝখানের এমন একটা খাড়া লাইনের চার দিকে ধে-লাইনটা মনে-করে-নেওয়া।

মেরুদণ্ডের চার দিকে পৃথিবীর এক পাক ঘুরতে লাগে চির্মিশ ঘণ্টা। স্থিও আপন মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরে। ঘুরতে কতক্ষণ লাগে তা যে উপায়ে জানা গৈছে সেক্ষণ বলি। খুব ভোরে যখন আলোতে চোখ ধাষায় না তখন স্থের দিকে তাকালে হয়তো দেখা যাবে স্থের গায়ে কালো কালো দাগ আছে। এক-একটি কালো দাগ সময়ে সময়ে এত বড়ো হয়ে প্রকাশ পায় যে, সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ একত্র করলেও তার সমান হয় না। ছোটো দাগগুলি মিলিয়ে থেতে বেশিদিন লাগে না, কিন্তু বড়ো বড়ো দাগ ত্নতিন সপ্তাহ থাকে। ঘুরবীন দিয়ে দেখলে মনে হয় যেন এবা ক্রমাগত ভানদিকে ঘুরে বাচ্ছে, কিন্তু আসলে ঘুরছে এদের স্বাইকে গায়ে নিয়ে স্থা। এই কালো দাগের অনুসরণ ক'রে এই ঘুরে যাওয়ার সময়টার হিসাব পাওয়া গেছে; প্রমাণ হয়েছে যে, পৃথিবী ঘোরে চর্বিশ ঘণ্টায়, স্থা ঘোরে চার্বিশ দিনে।

ক্রের দাগগুলো ক্রের বাইরের আবরণে প্রকাণ্ড আবর্তগহ্বর। সেধান দিরে ভিতর থেকে উত্তপ্ত গ্যাদ কুণ্ডলী আকারে ব্রতে ব্রতে উপরে বেরিয়ে আদছে। এর কেন্দ্রপ্রদেশ ঘোর কালো, তার নাম আম্বা; তার চার দিকে কম-কালো বেষ্ট্রনী, তার নাম পেনাম্বা। এদের কালো দেখতে হয়েছে চার পাশের দীপ্তির তুলনায়— সেই আলো যদি বন্ধ করা বেড তা হলে অতি তীর দেখা বেড এদের জ্যোতি। ক্রের যে দাগ খুব বড়ো তার কোনো-কোনোটার আম্বার এক পার থেকে আর-এক পারের মাপ পঞ্চাশ হাজার মাইল, দেড় লক্ষ মাইল তার পেনাম্বার মাপ।

স্থের এইদব দাণের কমা-বাড়ার প্রভাব পৃথিবীর উপরে নানা রকমে কাজ করে। যেমন আমাদের আবহাওয়ায়। প্রায় এগারো বছরের পালাক্রমে স্থের দাগ বাড়ে কমে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বনস্পতির গুঁড়ির মধ্যে এই দাগি বংসরের সাক্ষ্য আঁকা পড়ে। বড়ো গাছের গুঁড়ি কাটলে তার মধ্যে দেখা বায় প্রতি বছরের একটা করে চক্রচিহ্ন। এই চিহ্গুলি কোনো কোনো জায়গায় ঘেঁবাঘেঁবি কোনো কোনো জায়গায় ফাঁক ফাঁক। প্রত্যেক চক্রচিহ্ন থেকে বোঝা বায় গাছটা বংসরে কতথানি করে বেড়েছে। আমেরিকায় এরিজোনার মক্রপ্রায় প্রদেশে ডাজার ডগলাস দেখেছেন যে, যে বছরে স্থের কালো দাগ বেশি দেখা দিয়েছে সেই বছরে গুঁড়ির দাগটা চওড়া হয়েছে বেশি। এরিজোনার পাইন গাছে পাঁচশো বছরের চিহ্ন গুনতে গুনতে ১৬৫০ থেকে ১৭২৫ খৃন্টার পর্যন্ত স্থের্বর দাগের লক্ষণে একটা ফাঁক পড়ল। অবশেষে তিনি গ্রিনিজ্ব মান্যন্ত্র-বিভাগে সংবাদ নিয়ে জানলেন ঐ-কটা বছরে স্থ্রের দাগ প্রায় ছিল না।

পূর্বের দেহ থেকে যে প্রচুর আলো বেরিয়ে চলেছে তার অতি সামান্ত ভাগ প্রহণ্ডলিতে ঠেকে। অনেকথানিই চলে যায় শৃল্যে, সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে; কোনো নক্ষত্রে পৌছয় চার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ত্রিশ হাজার বছরে, কোনো নক্ষত্রে ন'লক্ষ বছরে। আমরা মনে ভাবি সূর্য আমাদেরই, আর তার আলোর দানে আমাদেরই বেশি দাবি। কিন্তু এত আলোর একটুখানি মাত্র আমাদের ছুঁয়ে যায়। তার পরে সূর্যের এই আলোকের দৃত সূর্যে আর কেরে না, কোথায় যায়, বিশ্বের কোন কাজে লাগে কে জানে।

জ্যোতিঙ্গলোকদের সম্বন্ধে একটা আলোচনা বাকি রয়ে গেল। কোথা থেকে নিরস্তর তাদের তাপের জোগান চলছে তার সন্ধান করা দরকার পরমাণুদের মধ্যে।

ইলেকট্রন-প্রোটনের যোগে যদি কখনও একটি হীলিয়মের পরমাণু স্বষ্ট করা যায় তা হলে সেই স্বষ্টিকার্যে যে প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হবে তার আঘাতে আমাদের পৃথিবীতে এক সর্বনাশী প্রলয়কাণ্ড ঘটবে। এ তো গ'ড়ে তোলবার কথা। কিন্তু বন্ধ ধ্বংস করতে তার চেয়ে অনেকগুণ তীর শক্তির প্রয়োজন। প্রোটনে ইলেকট্রনে যদি সংঘাত বাধে তা ছলে স্বতার কিরণ বিকিরণ ক'রে তথনই তা'রা মিলিয়ে যাবে। এতে যে প্রচণ্ড তেজের উত্তব হয় তা কল্পনাভীত।

এইরকম কাগুটাই ঘটছে নক্ষত্রমগুলীর মধ্যে। সেধানে বস্তব্বংদের কাজ চলছে বলেই অন্থমান করা সংগত। এই মত অন্থসারে সূর্য তিনশো ঘাট লক্ষ কোটি টন ওজনের বস্তপুঞ্জ প্রত্যহ থরচ করে ফেলছে। কিন্তু সূর্যের ভাগুর এত বৃহৎ যে আরও বহু কোটি বংসর এইরকম অপব্যয়ের উদ্দামতা চলতে পারবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের আয়ু সম্বন্ধে যে শেষহিসেব অবধারিত হয়েছে সেটা মেনে নিলে বস্ত-ভাঙনের চেয়ে বস্ত-গড়নের মতটাই বেশি খাটে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে একসময়ে সূর্য ছিল হাইডুজেনের পুঞ্জ, তা হলে সেই হাইডুজেন থেকে হীলিয়ম গড়ে উঠতে যে তেজ জাগবার কথা সেটা এখনকার হিসাবের সঙ্গে মেলে।

অতএব এই বিশ্বজ্ঞগৎটা ধ্বংসের দিকে, না গ'ড়ে ওঠবার দিকে চলছে, না ছুই একদক্ষে ঘটছে দে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মতের মিল হয় নি। কয়েক বংসর হল যে-বিকীরণশক্তি ধরা পড়েছে যার নাম দেওয়া হয়েছে কদ্মিক রশ্মি; সেটার উদ্ভব না পৃথিবীতে না সুর্যে, এমনকি না নক্ষত্রলোকে। নক্ষত্রপরপারের কোনো আকাশ হতে বিশ্বস্থির ভাঙন কিংবা গড়ন থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে এইরকম আলাজ্ঞ করা হয়েছে।

যাই হোক, বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারের এই যে সব বিপরীত বার্তাবহ-ইশারা আসছে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারে দেটা হয়তো কোনো-একটা জটিল গণনার ব্যাপারে এদে ঠেকবে। কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞানী নই, ব্রুতে পারি নে হঠাৎ অঙ্কের আরম্ভ হয় কোথা থেকে, একেবারে শেষই বা হয় কোন্থানে। সম্পূর্ণ-সংঘটিত বিশ্বকে নিয়ে হঠাৎ কালের আরম্ভ হল আর সভোল্প্ত বিশ্বের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ অস্ত হবে, আমাদের বৃদ্ধিতে এর কিনারা পাই নে। বিজ্ঞানী বলবেন, বৃদ্ধির কথা এখানে আসছে না, এ হল গণনার কথা; সে গণনা বর্তমান ঘটনাধারার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এর আদি-অন্তে যদি অন্ধ্বনর দেখি তা হলে উপায় নেই।

## গ্রহলোক

গ্রহ কাকে বলে দেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সূর্ব হল নক্ষত্র; পৃথিবী হল গ্রহ, সূর্ব থেকে ছিঁড়ে-পড়া টুকরো, ঠাপ্তা হয়ে তার আলো গেছে নিবে। কোনো গ্রহেরই আপন আলো নেই। স্থের চার দিকে এই গ্রহদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পথ ভিদরেথাকারে—কারও বা পথ স্থের কাছে, কারও বা পথ সূর্ব থেকে বহু দুরে। স্বর্বকে ঘ্রে আগতে কোনো গ্রহের এক বছরের কম লাগে, কারও বা একশো বছরের বেশি। যে-গ্রহেরই ঘুরতে যত সময় লাগুক এই ঘোরার সম্বন্ধ একটি বাঁধা নিয়ম আছে, তার কখনই ব্যতিক্রম হয় না। স্থাপরিবারের দূর বা কাছের ছোটো বা বড়ে। সকল গ্রহকেই পশ্চিম দিক থেকে পূব দিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় গ্রহেরা স্থাথেকে একই অভিমুখে ধাকা থেয়ে ছিটকে পড়েছে, তাই চলবার ঝোঁক হয়েছে একই দিকে। চলতি গাড়ি থেকে নেমে পড়বার সময় গাড়ি যে মুখে চলেছে সেই দিকে শরীরের উপর একটা ঝোঁক আদে। গাড়ি থেকে বিরিয়ে পড়বার সময় সব গ্রহই একই দিকে যে কোঁক। তেমনি ঘূর্ণ্যমান স্থা থেকে বেরিয়ে পড়বার সময় সব গ্রহই একই দিকে ঝোঁক পেয়েছে। ওদের এই চলার প্রের্বিভ থেকে ধরা পড়ে ওরা স্বাই এক জাতের, স্বাই একঝোঁকা।

স্থের সব চেয়ে কাছে আছে ব্ধগ্রহ, ইংরেজিতে বাকে বলে মার্করি। সে হর্ধ থেকে সাড়েতিন কোটি মাইল মাত্র দ্রে। পৃথিবী বতটা দ্র বাঁচিয়ে চলে তার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ। ব্ধের গায়ে ঝাপসা কিছু কিছু দাগ দেখা যায়, সেইটে লক্ষ্য করে বোঝা গেছে কেবল ওর এক পিঠ ফেরানো স্থের দিকে। স্থের চার দিক ঘুরে আগতে ওর লাগে ৮৮ দিন। নিজের মেরুদও ঘুরতেও ওর লাগে তাই। স্থাপ্রকিণের পথে পৃথিবীর দৌড় প্রতি সেকেওে উনিশ মাইল। ব্ধগ্রহের দৌড় তাকে ছাড়িয়ে গেছে, তার বেগ প্রতি সেকেওে তিশ মাইল। একে ওর রাজ্য ছোটো তাতে ওর ব্যক্ততা বেশি, তাই পৃথিবীর শিকি সময়েই ওর প্রদক্ষিণ সারাহয়ে যায়। ব্ধগ্রহের প্রদক্ষিণের যে-পথ স্থা ঠিক তার কেল্পে নেই, একটু একপাশে আছে। সেইজ্বে ঘোরবার সময় ব্ধগ্রহ কথনও স্থের অপেক্ষাকৃত কাছে আসে কথনও যায় দ্রে।

এই গ্রহ স্থের এত কাছে থাকাতে তাপ পাছে খুব বেশি। অতি স্ক্র পরিমাণ তাপ মাপবার একটি যন্ত্র বেরিয়েছে, ইংরেজিতে তার নাম thermo-couple। তাকে ত্রবীনের সঙ্গে জুড়ে গ্রহতারার তাশের খবর জানা বায়। এই যন্ত্রের হিদাব জুমুদারে, বুধগ্রহের যে-অংশ স্থের দিকে ফিরে থাকে তার তাপ দীদে টিন গলাতে পারে। ুএই ভাপে বাভাদের অণু এত বেশি বেগে চঞ্চল হয়ে ওঠে বে ব্ধগ্রহ ভাদের ধরে রাখভে পারে না, তা'রা দেশ ছেড়ে শৃল্পে দেয় দৌড়। বাভাদের অণু পলাতক স্বভাবের। পৃথিবীতে ভারা দেকেণ্ডে ছইমাইলমাত্র বেগে ছুটোছুটি করে, তাই টানের জোরে পৃথিবী ভাদের সামলিয়ে রাখভে পারে। কিন্তু বিদি কোনো কারণে ভাপ বেড়ে উঠে ওদের দৌড় হভ দেকেণ্ডে সাত মাইল, তা হলেই পৃথিবী আপন হাওয়াকে আর বশ মানাভে পারত না।

যে-সব বিজ্ঞানী বিশ্বজগতের হিগাবনবিশ তাঁদের একটা প্রধান কাজ হচ্ছে গ্রহনক্ষেরে ওজন ঠিক করা। এ কাজে সাধারণ দাঁড়িপাল্লার ওজন চলে না, তাই কোশলে ওদের ধবর আদায় করতে হয়। সেই কথাটা ব্রিয়ে বলি। মনে করো একটা গড়ানে গোলা হঠাৎ এসে পথিককে দিলে ধান্ধা, সে পড়ল দশ হাত দূরে। কতথানি ওজনের গোলা এসে জোর লাগালে মাহ্যটা এতথানি বিচলিত হয়, তার নিয়মটা যদি জানা থাকে তা হলে এ দশ হাতের মাপটা নিয়ে গোলাটার ওজন অক ক্ষে বের করা থেতে পারে। একবার হঠাৎ এইরকম অক ক্ষার স্থ্যোগ্ ঘটাতে ব্ধগ্রহের ওজন মাপা সহজ হয়ে গেল। স্থবিধাটা ঘটিয়ে দিলে একটা ধ্মকেতৃ। সেকথাটা বলবার আগে ব্রিয়ে দেওয়া দরকার ধ্যকেতৃরা কী রকম ধরনের জ্যোতিক।

ধ্মকেতৃ শব্দের মানে ধেঁীয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মৃগু আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জল একটা লম্বা পুছে। সাধারণত এই হল ওর আকার। এই পুছটো অতি স্ক্র বাপের। এত স্ক্র বে কখনও কখনও তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অহভব করতে পারি নি। ওর মৃগুটা উল্লাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এই মত হির করেছেন যে ধ্মকেত্রা স্থের বাঁধা অহচরেরই দলে। কয়েকটা থাকতে পারে যারা পরিবারভুক্ত নয় যারা আগন্তক।

একবার একটি ধ্মকেতুর প্রদক্ষিণপথে ঘটল অপঘাত। বুধের কক্ষপথের পাশ দিয়ে যখন সে চলছিল তখন বুধের সঙ্গে টানাটানিতে তার পথের হয়ে গেল গোলমাল। বেলগাড়ি রেলচ্যুত হলে আবার তাকে রেলে ঠেলে তোলা হয় কিছু টাইমটেবলের সময় পেরিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তাই ঘটল। ধ্মকেতুটা আপন পথে যখন ফিরল তখন তার নির্দিষ্ট সময় হয়েছে উত্তীর্ণ। ধ্মকেতুকে যে-পরিমাণ নড়িয়ে দিতে বুধগ্রহের যতথানি টানের জার লেগেছিল তাই নিয়ে চলল অহকষা। যায় যতটা ওজন সেই পরিমাণ জারে সে টান লাগায় এটা জানা কথা, এর থেকেই বেরিয়ে পড়ল বুধগ্রহের ওজন। দেখা গেল তেইশটা ব্ধগ্রহের বাটথারা চাপাতে পারলে তবেই তা পৃথিবীর ওজনের সমান হয়।

বৃধগ্রহের পরের রান্তাতেই আনে শুক্লগ্রহের প্রাথক্তিবের পালা। তার ২২৫ দিন লাগে স্থ ঘ্রে আসতে। অর্থাৎ আমাদের লাডেলাত মানে তার বংসর। ওর মেক্লণ্ড-ঘোরা ঘ্র্ণিপাকের বেগ কতটা তা নিয়ে এখনও তর্ক শেষ হয় নি। এই গ্রহটি বছরের এক সময়ে স্থান্তের পরে পশ্চিম দিগন্তে দেখা দেয়, তথন তাকে বলি সন্ধ্যাতারা, আবার এই গ্রহই আর-এক সময়ে স্থ ওঠবার আগে প্রদিকে ওঠে, তথন তাকে শুকতারা বলে জানি। কিন্তু মোটেই এ তারা নয়, খ্র জল্জল্ করে ব'লেই সাধারণের কাছে তারা খেতাব পেয়েছে। এর আয়তন পৃথিবীর চেয়ে অয়-একটু কম। এই গ্রহের পথ পৃথিবীর পথের চেয়ে আরও তিন কোটি মাইল স্থের কাছে। সেও কম নয়। যথোচিত দ্র বাঁচিয়ে আছে তর্ এর ভিতরকার থবর ভালো করে পাই নে। সে স্থর্গর আলোর প্রথর আবরণের জন্তে নয়। বৃধকে ঢেকেছে স্থেরই আলো, আর শুক্রকে ঢেকেছে এর নিজেরই ঘন মেঘ। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন শুক্রগ্রহের যে উত্তাপ তাতে জলের বিশেষ রূপান্তর হয় না। কাজেই ওখানে জলাশয় আর মেঘ তৃইয়ের অন্তিজই আশা করতে পারি।

মেঘের উপরিতলা থেকে ষতটা আন্দান্ধ করা যায় তাতে প্রমাণ হয় এই প্রহের অক্সিজেন-সম্বল নিতাস্তই সামান্ত । ওথানে যে-গ্যাসের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায় দে হচ্ছে আন্দারিক গ্যাস । মেঘের উপরতলায় তার পরিমাণ পৃথিবীর ঐ গ্যাসের চেয়ে বহু হাজার গুণ বেশি । পৃথিবীর এই গ্যাসের প্রধান ব্যবহার লাগে গাছপালার খাত্ত জোগাতে।

এই আন্ধারিক গ্যাসের ঘন আবরণে গ্রহটি যেন কম্বলচাপা। তার ভিতরের গ্রম বেরিয়ে আসতে পারে না। স্থতরাং শুক্রগ্রহের উপরিতল ফুটস্ত জলের মতো কিংবা তার চেয়ে বেশি উষ্ণ।

শুক্রে জোলো বাপের সন্ধান যে পাওয়া গেল না সেটা আশ্চর্যের কথা। শুক্রের ঘন মেঘ তা হলে কিসের থেকে সে-কথা ভাবতে হয়। সম্ভব এই যে মেঘের উচ্চন্তরে ঠাণ্ডায় জল এত জমে গেছে যে তার থেকে বাষ্পা পাওয়া যায় না।

এ কথাটা বিশেষ করে ভেবে দেখবার বিষয়। পৃথিবীতে স্টের প্রথম যুগে যথন গলিত বস্তুগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জ্মাট বাধতে লাগল তথন অনেক পরিমাণে জোলো বাষ্প আর আলারিক গ্যাসের উদ্ভব হল। তাপ আরও কমলে পর জোলো বাষ্প জল হয়ে গ্রহতলে সম্ভ্র বিস্তার করে দিলে। তথন বাতাসে যে-সব গ্যাসের প্রাথান্ত ছিল তা'রা নাইউজেনের মতো সব নিক্রিয় গ্যাস। অক্সিজেন গ্যাসটা তংপর জাতের মিশুক, অক্সান্ত পদার্থের সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ তৈরি করা তার স্বভাব। এমনি করে নিজেকে সে রূপান্তরিত করতে থাকে। তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর হাওয়ার এতটা পরিমাণ অক্সিজেন বিশুদ্ধ হয়ে টি'কল কী করে।

ভার প্রধান কারণ পৃথিবীর পাছপালা। উদ্ভিদেরা বাতানের আঞ্চারিক গ্যাস থেকে অঞ্চার পদার্থ নিয়ে নিজেদের জীবকোষ তৈরি করে, মৃক্তি দেয় অক্সিজেনকে। তার পরে প্রাণীদের নিশাস ও লতাপাতার পচানি থেকে আবার আঞ্চারিক গ্যাস উঠে আপন তহবিল পূরণ করে। পৃথিবীতে সম্ভবত প্রাণের বড়ো অধ্যায়টা আরম্ভ হল তথনই যথন সামায়কিছু অক্সিজেন ছিল সেই আদিকালের উদ্ভিদের মধ্যে। এই উদ্ভিদের পালা যতই বেড়ে চলল ততই তাদের নিশাসে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে তুললে। কমে গেল আঞ্চারিক গ্যাস।

অতএব সম্ভবত শুক্রগ্রহের অবস্থা সেই আদিকালের পৃথিবীর মতো। একদিন হয়তো কোনো ফাঁকে উদ্ভিদ দেখা দেবে, আর আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অক্সিজেনকে ছাড়া দিতে থাকবে। তার পরে বহু দীর্ঘকালে ক্রমশ জীবজন্তর পালা হবে শুরু। চাঁদ আর ব্ধগ্রহের অবস্থা ঠিক এর উলটো। সেখানে জীবপালনখোগ্য হাওয়া টানের হুর্বলতাবশত দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সৌরমগুলীতে শুক্রগ্রহের পরের আসনটা পৃথিবীর। অস্থ্য গ্রহদের কথা শেষ করে তার পরে পৃথিবীর থবর নেওয়া যাবে।

পৃথিবীর পরের পংক্তিতেই মঙ্গলগ্রহের স্থান। এই লালচে রঙের গ্রহাটিই অন্ত গ্রহদের চেয়ে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে। এর আয়তন পৃথিবীর প্রায় নয় ভাগের এক ভাগ। স্থের চার দিকে একবার ঘুরে আসতে এর লাগে ৬৮৭ দিন। যে-পথে এ স্থের প্রদক্ষিণ করছে তা অনেকটা ডিমের মতো; তাই ঘোরার সময় একবার সে আসে স্থের কাছে আবার যায় দ্রে। আপন মেকদণ্ডের চার দিকে এ গ্রহের ঘ্রতে লাগে পৃথিবীর চেয়ে আধঘণ্টা মাত্র বেশি, তাই সেখানকার দিনরাত্রি আমাদের পৃথিবীর দিনরাত্রির চেয়ে একটু বড়ো। এই গ্রহে যে-পরিমাণ বস্তু আছে, তা পৃথিবীর বস্তুমাত্রার দশ ভাগের এক ভাগ, তাই টানবার শক্তিও সেই পরিমাণে কম।

স্বের টানে মকলগ্রাহের ঠিক যে-পথ বেয়ে চলা উচিত ছিল, তার থেকে ওর চাল
একটু তক্ষাত। পৃথিবীর টানে ওর এই দশা। ওজন অফুসারে টানের জোরে পৃথিবী
মকলগ্রহকে কতথানি টলিয়েছে সেইটে হিদেব করে পৃথিবীর ওজন ঠিক হয়েছে।
এইস্ত্রে স্বের দ্রম্বও ধরা পড়ল। কেননা মকলকে স্ব্ও টানছে পৃথিবীও টানছে,
স্ব্ কভটা পরিমাণে দ্রে থাকলে ছই টানে কাটাকাটি হয়ে মকলের এইটুকু বিচলিত
হওয়া সম্বর দেটা গ্ণনা করে বের করা যেতে পারে। মকলগ্রহ বিশেষ বড়ো গ্রহ নয়,

ভার ওজনও অপেকাকত কম, হতরাং সেই অহুসারে টানের জোর বেশি না হওয়াতে ভার হাওয়া থোওয়াবার আশকা ছিল। কিন্তু স্থ থেকে যথেষ্ট দ্রে আছে বলে এতটা ভাপ পায় না যাতে হাওয়ার অনু গরমে উথাও হয়ে চলে বেতে পারে। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ার অক্সিজেন সন্ধানের চেটা ব্যর্থ হয়েছে। সামান্ত কিছু থাকতে পারে। মঙ্গলগ্রহের লাল রঙে অহুমান হয় সেখানকার পাথরগুলো অক্সিজেনের সংযোগে সম্পূর্ণ মরচে-পড়া হয়ে গেছে। আর জলীয় বাম্পের যা-চিহ্ন পাওয়া গেল তা পৃথিবীর জলীয় বাম্পের শতকরা পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মঙ্গলগ্রহের হাওয়ায় এই যে অকিঞ্চনতার লক্ষণ দেখা যায় তাতে বোঝা যায় পৃথিবী ক্রমে ক্রমে একদিন আপন সম্বল খুইয়ে এই দশায় পৌছবে।

পৃথিবী থেকে স্থের দ্রন্থের চেয়ে মঞ্চল থেকে তার দ্র্যন্থ বেশি অতএব নিঃসন্দেহ এ গ্রহ অনেকটা ঠাণ্ডা। দিনের বেলায় বিষ্বপ্রদেশে হয়তো কিছু গরম থাকে কিন্তু রাতে নিঃসন্দেহ বরফজমা শাতের চেয়ে আরও অনেক শীত বেশি। বরফের-টুপি-পরা তার মেকপ্রদেশের তো কথাই নেই।

এই গ্রহের মেকপ্রদেশে বরফের টুপিটা বাড়ে-কমে, মাঝে মাঝে তাদের দেখাও যায় না। এই গলে-যাওয়া টুপির আকার-পরিবর্তন যন্ত্রদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। এই গ্রহতলের অনেকটা ভাগ মকর মতো শুকনো। কেবল গ্রীমঞ্চুতে কোনো কোনো অংশ শ্রামবর্ণ হয়ে ওঠে, সম্ভবত জল চলার রাস্তায় বরফ গলার দিনে গাছপালা গজিয়ে উঠতে থাকে।

মঙ্গলগ্রহকে নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে একটা তর্ক চলেছে অনেকদিন ধরে। একদা একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী মঙ্গলে লম্বা লম্বা আঁচড় দেখতে পোলেন, বললেন, নিশ্চয়ই এ গ্রহের বাসিন্দেরা মেরুপ্রদেশ থেকে বরফ-গলা জল পাবার জন্তে থাল কেটেছে। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী বললেন, ওটা চোথের ভূল। ইদানীং জ্যোতিঙ্কলোকের দিকে মায়ুষ ক্যামেরা চালিয়েছে। সেই ক্যামেরা-তোলা ছবিতেও কালো দাগ দেখা যায়। কিছু ওওলো যে কুত্রিম থাল, আর বৃদ্ধিমান জীবেরই কীর্তি, সেটা নিতান্তই আন্দাজের কথা। অবশ্য এ গ্রহে প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়, কেননা এথানে হাওয়া জল আছে।

ভূটি উপগ্রহ মকলগ্রহের চারি দিকে ঘুরে বেড়ায়। একটির এক পাক শেষ করতে লাগে ত্রিশ ঘণ্টা, আর-একটির সাড়েসাত ঘণ্টা, অর্থাৎ মকলগ্রহের এক দিনরাত্রির মধ্যে সে তাকে ঘুরে আসে প্রায় তিনবার। আমাদের চাঁদের চেয়ে এরা প্রদক্ষিণের কাজ সেরে নেয় অনেক শীন্ত।

মঙ্গল আর বৃহস্পতিগ্রাহের কক্ষপথের মাঝখানে অনেকথানি ফাঁকা জায়গা দেখে

পঞ্জিতেরা সন্দেহ ক'রে থোঁজ করতে লেগে গেলেন। প্রথমে অভিছোটো চারটি গ্রহ দেখা দিল। তার পরে দেখা গেল ওখানে বছহাজার টুকরো-গ্রহের ভিড়। ঝাঁকে ঝাঁকে তা'রা খুরছে স্র্বের চারি দিকে। ওদের নাম দেওয়া যাক গ্রহিকা। ইংরেজিতে বলে asteroids। প্রথম যার দর্শন পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হয়েছে সারিজ ( Ceres ), তার ব্যাস চারশো পচিশ মাইল। ঈরস ( Eros ) বলে একটি গ্রহিকা আছে, স্ব্প্রদক্ষিণের সময় সে পৃথিবীর যত কাছে আসে, এমন আর কোনো গ্রহই আসে না। এরা এত ছোটো যে এদের ভিতরকার কোনো বিশেষ ধবর পাওয়া যায় না। এদের সবগুলোকে জড়িয়ে যে ওজন পাওয়া যায় তা পৃথিবীর ওজনের শিকিভাগেরও কম। মঙ্গলের চেয়ে কম, নইলে মঙ্গলের চলার পথে টান লাগিয়ে কিছু গোল বাধাত।

এই টুকরো-গ্রহগুলিকে কোনো একটা আন্ত-গ্রহেরই ভগ্নশেষ বলে মনে করা ষেতে পারে। কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন সে-কথা মথার্থ নয়। বলা যায় না কী কারণে এরা জোট বেঁধে গ্রহ আকার ধরতে পারে নি।

এই গ্রহিকাদের প্রসঙ্গে আর-এক দলের কথা বলা উচিত। তা'রাও অতি ছোটো, তা'রাও ঝাঁক বেঁধে চলে এবং নির্দিষ্ট পথে স্থাকে প্রদক্ষিণও করে থাকে, তা'রা উদ্বাপিণ্ডের দল। পৃথিবীতে ক্রমাগতই তাদের বর্ষণ চলছে, ধুলার সঙ্গে তাদের যে ছাই মিশেছে লে বড়ো কম নয়। পৃথিবীর উপরে হাওয়ার চাঁদোয়া না থাকলে এইসৰ ক্ষুদ্র শক্রব আক্রমণে আমাদের বক্ষা থাকত না।

উদ্ধাপাত দিনে রাতে কিছু-না-কিছু হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে উদ্ধাপাতের ঘটা হয় বেশি। ২১ এপ্রিল, ৯, ১০, ১১ আগস্ট, ১২, ১৩, ১৪ ও ২৭ নভেম্বরের রাত্তে এই উদ্ধাবৃষ্টির আতশ্বাজি দেখবার মতো জিনিস। এ সম্বন্ধে দিনক্ষণের বাঁধাবাঁধি দেখে বিজ্ঞানীরা কারণ খোঁজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, ওদের একটা বিশেষ পথ আছে। কিন্তু গ্রহদের মতো ওরা একা চলে না, ওরা ত্যুলাকের দলবাঁধা পদ্দপালের জাত। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ চলেছে ভিড় করে এক রান্তায়। বংসরের বিশেষ বিশেষ দিনে পৃথিবী গিয়ে পড়ে ঠিক ওদের যেখানে জটলা। পৃথিবীর টান ওরা সামলাতে পারে না। রাশি রাশি বর্ষণ হতে থাকে। পৃথিবীর ধূলোয় ধূলো হয়ে যায়। কথনও কথনও বড়ো বড়ো টুকরোও পড়ে, ফেটেফুটে চারি দিক ছারথার করে দেয়। সুর্যের এলেকায় অন্ধিকার প্রবেশ ক'বে বিশন্ন হয়েছে এমন ধ্যকেত্ব এরা তুর্ভাগ্যের নিদর্শন। এমন কথাও শোনা যায়, তক্ষণ বয়সে পৃথিবীর

জন্তবে যখন তাপ ছিল বেশি তখন জন্মুৎপাতে পৃথিবীর ভিতরের সামগ্রী এত উপরে ছুটে গিয়েছিল যে পৃথিবীর টান এড়িয়ে গিয়ে ক্বের চার দিকে তা'রা ঘুরে বেড়াছে, মাঝে মাঝে নাগাল পেলেই আবার তাদের পৃথিবী নেয় টেনে। বিশেষ বিশেষ দিনে সেই উদ্ধার যেন হরির লুট হতে থাকে। আবার এমন অনেক উদ্ধাপিণ্ডের সন্ধান মিলেছে যারা সৌরমগুলীর বাইরে থেকে এসে ধরা পড়ে পৃথিবীর টানে। বিশের কোথাও হয়তো একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটেছিল যার উদ্ধামতায় বস্তুপিণ্ড ভেঙে ইতন্তত বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এই উদ্ধার দল আজ তারই সাক্ষ্য দিছে।

এই অতিকুত্রদের পরের রাম্ভাতেই দেখা দেয় অতিমন্তবড়ো গ্রহ বৃহস্পতি।

এই বৃহস্পতিগ্রহের কাছ থেকে কোনো পাকা খবর প্রত্যাশা করার পূর্বে ছটি জিনিস লক্ষ্য করা দরকার। সূর্য থেকে তার দূরত্ব, আর তার আয়তন। পৃথিবীর দূরত্ব ৯ কোটি মাইলের কিছু উপর আর বৃহস্পতির দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে পাচগুণেরও বেশি। পৃথিবী স্থের ষতটা তাপ পায়, বৃহস্পতি পায় তার সাতাশ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

এককালে জ্যোতিষীরা আন্দান্ধ করেছিলেন যে, বৃহস্পতিগ্রহ পৃথিবীর মতো এত ঠাপ্তা হয়ে যায় নি, তার নিজের যথেষ্ট তাপের সঞ্চয় আছে। তার বায়ুমপ্তলে সর্বদা যে চঞ্চলতা দেখা যায় তার নিজের অন্তরের তাপই তার কারণ। কিন্তু যথন বৃহস্পতির তাপমাত্রার হিসাব কয় সন্তব হল তথন দেখা গেল গ্রহটি অত্যন্তই ঠাপ্তা। বরফজ্মা শৈত্যের চেয়ে আরও ২৮০ ফারেনহাইট ডিগ্রির তলায় পৌছায় তার তাপমাত্রা। এত অত্যন্ত বেশি ঠাপ্তায় বৃহস্পতির জোলো বাস্প থাকতেই পারে না। তার বায়ুমপ্তল থেকে ঘটো গ্যাসের কিনারা পাপ্তয়া গেল। একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া, নিশাদলে যার তীত্রগন্ধে চমক লাগায়, আর একটা আলেয়া গ্যাস, মাঠের মধ্যে পথিকদের পথ তোলাবার জল্মে যার নাম আছে। নানাপ্রকার যুক্তি মিলিয়ে আপাতত স্থির হয়েছে যে, বৃহস্পতির দেহ কঠিন, প্রায় পৃথিবীর সমান ঘন। বৃহস্পতির ভিতরকার পাথ্রে জঠরটার প্রসার বাইশ হাজার মাইল; এর উপরে বরফের স্তর জমে রয়েছে যোলো হাজার মাইল। এই বরফপুঞ্জের উপরে আছে ৬০০০ মাইল বায়ুমপ্তলের উর্পরে ঘটেছে কঠিন বরফন্তরের উপরে তরল গ্যাসের সমুদ্র। আর তার বায়ুমপ্তলের উর্ধন্তর জন্ম আ্যামোনিয়া বিন্দুতে তৈরি।

বৃহস্পতি অতিকায় গ্রহ, ওর ব্যাস প্রায় নক্ষই হাজার মাইল, আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে তেরোশোগুণ বড়ো। ত্র্পপ্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির লাগে প্রায় বারো বৎসর। দূরে থাকাতে ওর্
কক্ষপথ পৃথিবী থেকে অনেক বড়ো হয়েছে দদেহ নেই কিন্তু ও চলেও যথেষ্ট মন্দ গমনে। পৃথিবী বেখানে উনিশ মাইল চলে এক সেকেণ্ডে, ও চলে আট মাইল মাত্র। কিন্তু ওর স্বাবর্তন অর্থাৎ নিজের মেরুদণ্ডের চার দিকে ঘোরা খুবই ক্রত বেগে। অতবড়ো বিপুল দেহটাকে পাক খাওয়াতে ওর লাগে দশ ঘণ্টা। আমাদের এক দিন এক রাত্রি সময়ের মধ্যে ওর ঘুই দিনরাত্রি শেষ হয়েও উদ্বৃত্ত থাকে।

নম্নটি উপগ্রহ নিমে বৃহস্পতির পরিবারমগুলী। দশম উপগ্রহের খবর পাওয়া গেছে, কিন্ধ সে-খবর পাকা হয় নি। পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে এই চাঁদগুলোর বৃহস্পতি-প্রদক্ষিণবেগ অনেক বেশি ক্রত। প্রথম চারটি উপগ্রহ আমাদেরই চাঁদের মতো বড়ো। তাদেরও আছে অমাবস্তা পূর্ণিমা এবং ক্ষয়বৃদ্ধি।

বৃহস্পতির সবদ্রের অটি উপগ্রহ তার দব্বের অক্তান্ত উপগ্রহের উলটো মুখে চলে।
এর থেকে কেউ কেউ আন্দান্ত করেন, এরা এককালে ছিল তুটো গ্রহিকা, বৃহস্পতির
টানে ধরা শড়ে গেছে।

আলো যে এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে তা প্রথম স্থির হয় বৃহস্পতির চন্দ্রগ্রহণ থেকে। হিদাব মতে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ যথন ঘটবার কথা, প্রত্যেক বারে তার কিছুকাল পরে ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ, ওর আলো আমাদের চোখে পড়তে কিছু দেরি করে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে আলো চলে, এ যদি না হত তা হলে গ্রহণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণের ঘটনাটা দেখা যেত। পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহের দ্রম্ব মেপে ও গ্রহণের মেয়াদ কতটা পেরিয়েছে সেটা লক্ষ্য ক'রে আলোর বেগ প্রথম হিদাব করা হয়।

বৃহস্পতির নিজস্ব আলো নেই তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহস্পতির নয়-নয়টি উপগ্রহের গ্রহণের সময়। গ্রহণটা হয় কী ক'রে ভেবে দেখো। কোনো এক যোগাযোগে যখন স্থ থাকে পিছনে, আর গ্রহ থাকে আলো আড়াল ক'রে স্থের সামনে, আর তারও দামনে থাকে গ্রহের ছায়ায় উপগ্রহ, তখনই স্থালোক পেতে বাধা পেয়ে উপগ্রহে লাগে গ্রহণ। কিন্তু মধ্যবর্তী গ্রহের নিজেরই যদি আলো থাকত, তা হলে সেই আলো পড়ত উপগ্রহে, গ্রহণ হতেই পারত না। আমাদের চাদের গ্রহণেও সেই একই কথা। চাদের কাছ থেকে স্থকে যখন সে আড়াল করে, তখন জ্যোতিহান পৃথিবী চাদকে ছায়াই দিতে পারে, নিজের থেকে আলো দিতে পারে না।

বৃহস্পতিগ্রহের পরের পংক্তিতে আসে শনিগ্রহ।

এ গ্রহ আছে স্থ থেকে ৮৮ কোঁট ৬০ লক্ষ মাইল দ্বে। আর ২০২ বছরে
এক পাক তার স্থপ্রদক্ষিণ। শনির বেগ বৃহস্পতির চেয়েও কম— এক দেকেণ্ডে
ছ'মাইল মাত্র। বৃহস্পতি ছাড়া সৌরজগতের অক্ত গ্রহের চেয়ে এর আকার অনেক
বড়ো; এর ব্যাস পৃথিবীর প্রায় ৯ গুণ। পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে নয়গুণ বড়ো হয়েও
এক পাক ঘুর খেতে ওর লাগে পৃথিবীর অথে কের চেয়েও কম সময়। এত জোরে
ঘুরছে ব'লে সেই বেগের ঠেলায় ওর আকার হয়েছে কিছু চ্যাপটা ধরনের। এত
বড়ো এর আয়তন অথচ ওজন পৃথিবীর ৯৫ গুণ মাত্র বেশি। এত হালকা ব'লে
এই প্রকাপ্ত আয়তন সত্বেও টানবার শক্তি পৃথিবীর চেয়ে এর বেশি নয়। একটি
মেঘের আবরণ একে ঘিরে আছে, যার আকার-বদল মাঝে মাঝে দেখা যায়।

শনিব উপগ্রহ আছে নয়টি। সব চেয়ে বড়ো বেটি, আয়তনে সে ব্ধগ্রহের চেয়েও বড়ো, প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থাকে, বোলো দিনে তার প্রদক্ষিণ শেষ হয়।

শনিগ্রহের বেষ্টনীর বর্ণচ্ছটা-পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই বেষ্টনীর যেসব অংশ গ্রহের কাছাকাছি আছে তাদের চলনবেগ বাইরের দূরবর্তী অংশের চেয়ে অনেক বেশি। বেষ্টনী যদি অথগু চাকার মতো হত, তা হলে ঘূর্ণিচাকার নিয়মে বেগটা বাইরের দিকে বেশি হত। কিন্তু শনির বেষ্টনী যদি খণ্ড খণ্ড জিনিস নিয়ে হয় তা হলে তাদের যে দল গ্রহের কাছে, টানের জোরে তারাই ঘূরবে বেশি বেগে। এইসব লক্ষ লক্ষ টুকরো-উপগ্রহ ছাড়াও ন'টি বড়ো উপগ্রহ ভিন্নপথে শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে।

কী ক'রে যে এ গ্রহের চারি দিকে দলে দলে ছোটো ছোটো টুকরো স্বাষ্ট হল, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে মত তারই কিছু এখানে বলা যাক। গ্রহের প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই আপন গোল আকার রাখতে পারে না, শেষ পর্যন্ত অনেকটা তার ডিমের মতো চেহারা হয়। অব শেষে এমন এক সময় আসে যখন টান আর সহ্থ করতে নাপেরে উপগ্রহ ভেঙে ছু'টুকরো হয়ে যায়। এই ছোটো টুকরো ছটিও আবার ভাঙতে থাকে। এমনি করে ভাঙতে ভাঙতে একটিমাত্র উপগ্রহ থেকে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ টুকরো বেরোনো অসম্ভব হয় না। টাদেরও একদিন এই দশা হবার কথা। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক গ্রহকে বিরে আছে একটি করে অদৃশ্র মণ্ডলীর বেড়া, তাকে বলে বিপদের গণ্ডি। তার মধ্যে এসে পড়লেই উপগ্রহের দেহ ফেঁপে উঠে ডিমের মতো লম্বাটে আকার ধরে, তার পরে থাকে ভাঙতে। শেষকালে টুকরোগুলো জোট বেঁধে ঘুরতে থাকে গ্রহের চার দিকে। বিজ্ঞানীদের মতে বৃহস্পতির প্রথম উপগ্রহ এই অদৃশ্র বিপদগণ্ডির কাছে এসে পড়েছে, আর-কিছুদিন পরে সেখানে চুকলেই খণ্ড থণ্ড হয়ে যারে। শনিগ্রহের মতো বৃহস্পতির চার দিক ঘিরে তথন তৈরি হবে একটি উক্ষেল

বেষ্টনী। শনিগ্রহের চারি দিকে যে বেষ্টনীর কথা বলা হল তার স্বাস্ট সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আন্দান্ধ করেন যে, অনেকদিন আগে শনির একটি উপগ্রহ ঘূরতে ঘূরতে এর বিপদগণ্ডির ভিতরে গিয়ে পড়েছিল, তার ফলে উপগ্রহটা ভেঙে টুকরো হয়ে আজও এই গ্রহের চার দিকে ঘূরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীর বিপদগণ্ডির অনেকটা বাইরে আছে বলে চাঁদের যা পরিবর্তন হয়েছে তা খ্ব বেশি না। পৃথিবীর টানের জােরে আন্তে আন্তে চাঁদ তার কাছে এগিয়ে আসছে, তার পরে যথন ঐ বেড়ার মধ্যে অপঘাতের এলেকায় প্রবেশ করবে তথন যাবে টুকরো টুকরাে হয়ে, আর সেই টুকরােগুলে। পৃথিবীর চার দিক ঘিরে শনিগ্রহের নকল করতে থাকবে, তথন হবে তার শনির দশা।

কেৰি জের অধ্যাপক জেফ্রের মত এর উলটো। তিনি বলেন চাঁদে পৃথিবীতে দ্বস্থ বেড়েই চলেছে। অবশেষে চাক্রমানে সৌরমানে সমান হয়ে যাবে, তথন কাছের দিকে টানবার পালা শুক্ল হবে।

বৃহস্পতির চেয়ে শনি সূর্য থেকে আরও বেশি দূরে—কাজেই ঠাগুণও আরও বেশি।
এর বাইরের দিকের বায়ুমগুল অনেকটা বৃহপ্পতির মতো, কেবল আামোনিয়। তত
বেশি জানা যায় না, আলেয়া গ্যাদের পরিমাণ শনিতে বৃহপ্পতির চেয়ে বেশি। শনি
যদিও পৃথিবীর চেয়ে আয়তনে অনেক বড়ো তব্ তার ওজন সে-পরিমাণে বেশি নয়।
বৃহস্পতির মতো এর বায়ুমগুল গভীর হবার কথা, কেনন। এর টান এড়িয়ে বাতাদের
পালাবার পথ নেই। এর বাতাদের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি বলেই এর গড়পড়তা
ওজন আয়তনের তুলনায় এত কম। এর ভিতরের কঠিন অংশের ব্যাদ ২৪০০০ মাইল,
তার উপরে প্রায় ৬০০০ মাইল বরফ জমেছে, আর তার উপরে আছে ১৬০০০ মাইল
হাওয়।

শনিগ্রহের পরের মণ্ডলীতে আছে যুরেনস নামক এক নতুন-খবর-পাওয়া গ্রহ।

এ গ্রহ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা সম্ভব হয় নি। এর আয়তন পৃথিবীর ৬৪ গুণ বেশি। স্থা থেকে ১৭৮ কোটি ২৮ লক্ষ মাইল দুরে থেকে সেকেণ্ডে চার মাইল বেগে ৮৪ বছরে একবার তাকে প্রদক্ষিণ করে। এত বড়ো এর আয়তন কিন্তু খুব দুরে আছে বলে হরবীন ছাড়া একে দেখা যায় না। যে জিনিসে এ গ্রহ তৈরি তা জলের চেয়ে একটু ঘন, তাই পৃথিবী থেকে বছ গুণ বড়ো হলেও, এর ওজন পৃথিবীর ১৫ গুণ যাতা।

১০ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে এ গ্রহ একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। চারটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে ক্রমাগত একে প্রদক্ষিণ করছে। য়ুবেনস আবিকারের কিছুকাল পরেই পণ্ডিতেরা য়ুবেনসের বেহিসাবি চলন দেখে স্থির করলেন, এ গ্রহ পথের নিয়ম ভেঙেছে আর-একটা কোনো গ্রহের টানে। স্থ্ জডে খুঁজতে বেরল সেই গ্রহ। তার নামকরণ হল নেপচুন।

স্ব থেকে এর দ্বর ২৭৯ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইল; প্রায় ১৬৪ বছরে এ স্বর্কে একবার প্রদক্ষিণ করে। এর ব্যাস প্রায় ৩৩০০০ মাইল, যুরেনসের চেয়ে কিছু বড়ো। ছ্ববীনে শুধু ছোটো একটি সবৃদ্ধ থালার মতো দেখায়। একটি উপগ্রহ ২ লক্ষ ২২ হাজার মাইল দ্বে থেকে ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় একে একবার ঘ্রে আসতে। উপগ্রহের দ্বন্ধ এবং এই গ্রহের আয়তন থেকে হিসাব করা হয়েছে যে এর বস্ত্রপদার্থ ভল থেকে কিছু ভারি, ওজনে এ প্রায় যুরেনস-এর সমান। কত বেগে এ গ্রহ মেকদণ্ডের চার দিকে ঘুরছে তা আজও একেবারে ঠিক হয় নি।

নেপচুনের আকর্ষণে মুরেনস-এর যে নৃতন পথে চলার কথা তা হিসেব করার পরেও দেখা গেল যে মুরেনস ঠিক সে পথ ধরেও চলছে না। তার থেকে বোঝা গেল যে নেপচুন ছাড়া এ প্রহের গতিপথের বাইরে রয়েছে আরও একটা জ্যোতিছ। ১৯৩০ দালে বেরিয়ে পড়ল নৃতন এক গ্রহ। তার নাম দেওয়া হল প্রুটো। এ গ্রহ এত ছোটো ও এত দূরে যে হরবীনেও একে দেখা যায় না। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিঃসন্দেহে এর অন্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। এই গ্রহই স্বর্থ থেকে সব চেয়ে দূরে, তাই আলো-উত্তাপ পাছে এত কম যে, এর অবস্থা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে।

৩৯৬ কোটি মাইল দূর থেকে প্রায় ২৫০ বছরে এ গ্রহ স্থকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

পুটো গ্রহটির তাপমাত্র। হবে বরফগলা শৈত্যের ৪৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পরিমাপের নিচে। এত শীতে অত্যস্ত ত্রস্ত গ্যাসও তরল এমনকি নিরেট হয়ে যায়। আঙ্গারিক গ্যাস, অ্যামোনিয়া, নাইউজেন প্রভৃতি বায়ব পদার্থগুলো জমে বরফ্পিণ্ডে গ্রহটাকে নিশ্চয় ঢেকে ফেলেছে। কেউ কেউ মনে করেন সৌরলোকের শেষসীমানায় কতকগুলো ছোটো ছোটো গ্রহ ছিটিয়ে আছে, পুটো তাদের মধ্যে একটি। কিন্তু এ মতের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি, কথনও যাবে কি না বলা যায় না। এখনকায় চেয়ে অনেক প্রবলতর ত্রবীন ঐ দ্রত্বের যবনিকা তুলতে যদি পারে তা হলেই সংশয়ের সমাধান হবে।

### ভূলোক

আন্ত প্রাহের আকারের ও চলাফেরার কিছু কিছু খবর জমেছে, কেবল পৃথিবী একমাত্র গ্রহ দার শরীরের গঠনরীতি আমরা পুরোপুরি অনেকটা জানতে পেরেছি। গ্যাসীয় অবস্থা পেরিয়ে যখন থেকে তার দেহ আঁট বেঁধেছে তখন থেকেই সর্বাঙ্গে তার ইতিহাসের নানা সংকেতচিহ্ন আঁকা পড়ছে।

পৃথিবীর উপরকার স্তরে কোনো ঢাকা না থাকাতে সেই ভাগটা শীদ্র ঠাণ্ডা হয়ে শক্ত হল, আর ভিতরের স্তর ক্রমশ নিরেট হতে থাকল। ছথের সর ঠাণ্ডা হতে হতে যেমন কুঁচকিয়ে যায়, পৃথিবীর উপরকার স্তর ঠাণ্ডা হতে হতে তেমনি কুঁচকিয়ে যেতে লাগল। কুঁচকিয়ে গেলে ছথের সর যেটুকু অসমান হয় সে আমরা গণ্যই করি নে। কিন্তু কুঁচকিয়ে- যাওয়া পৃথিবীর স্তরের অসমানতা তেমন সামাল্ল ব'লে উড়িয়ে দেবার নয়। নিচের স্তর এই অসমানতার ভার বইবার মতো পাকা হয় নি। তাই ভালো নির্ভর না পাওয়াতে উপরের শক্ত স্তরটা ভেঙে তুবড়ে উচুনিচু হতে থাকল, দেখা দিল পাহাড়পর্বত। বুড়ো মাছ্যের কপালের চামড়া কুঁচকে যেমন বলি পড়ে, তেমনি এগুলো যেন পৃথিবীর উপরকার চামড়ার বলি। সমস্ত পৃথিবীর বৃহৎ গভীরতার তুলনায় এই পাহাড়পর্বত মান্থ্যের চামড়ার উপর বলিচিছের চেয়ে কম বই বেশি নয়।

প্রাচীন যুগের পৃথিবীতে কুঁচকে-যাওয়া স্থারের উচুনিচুতে কোথাও নামল গহরর, কোথাও উঠল পর্বত। গহররগুলো তখনও জলে ভরতি হয় নি। কেননা তখনও পৃথিবীর তাপে জ্বলও ছিল বাষ্প হয়ে। ক্রমে মাটি হল ঠাগুা, বাষ্প হল জল। সেই জ্বলে গহরর ভরে উঠে হল সমূদ্র।

পৃথিবীর অনেকথানি জলের বাষ্প তো তরল হল; কিন্ত হাওয়ার প্রধান গ্যাসগুলো গ্যাসই বয়ে গেল। তাদের তরল করা সহজ নয়। যতটা ঠাওা হলে তারা তরল হতে পারত ততটা ঠাওায় জল যেত জমে, আগাগোড়া পৃথিবী হত বরফের বর্মে আবৃত। মাঝারি পরিমাপের গরমে-ঠাওায় অক্সিজেন নাইউজেন প্রভৃতি বাতাসের গ্যাসীয় জিনিসগুলি চলাফেরা করছে সহজে, আমরা নিখাস নিয়ে বাঁচছি।

পৃথিবীর ভিতরের দিকে সংকোচন এখনও একেবারে থেনে যায় নি। তারই নড়নের ঠেলায় হঠাৎ কোথাও তলার জায়গা যদি নিচে থেকে কিছু সরে যায়, তা হলে উপরের শক্ত আবরণ ভেঙে গিয়ে তার উপরে চাপ দিয়ে পড়ে, ছলিয়ে দেয় পৃথিবীর স্তর্কে, ভূমিকম্প জেগে ওঠে। আবার কোনো কোনো জায়গায় ভাঙা আবরণের চাপে নিচের তপ্ত তরল জিনিস উপরে উছলে ওঠে।

পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা জানতে গেলে ষতটা খুঁড়ে দেখা দরকার এখনও ততটা নিচে পর্যন্ত থোঁড়া হয় নি। কয়লার থোঁজে ছাত্মৰ মাটির যতটা নিচে কেনেছে দে এক মাইলের বেশি নয়। তাতে কেবল এই বিবর্টা পাওয়া গেছে যে, যত পৃথিবীর নিচের দিকে যাওয়া যায় ততই একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় গরম বাড়তে থাকে। এই উত্তাপবৃদ্ধির পরিমাণ দব জায়গায় দমান নয়, স্থানভেদে মাত্রাভেদ ঘটে। এক-দময়ে একটা মত চলতি ছিল যে, ভৃত্তরটা ভাসছে পৃথিবীর ভিতরকার তাপে-গলা তরল থাতুর উপরে। এখনকার মত হচ্ছে পৃথিবীটা নিরেট, ভিতরের দিকে তাপের অভিত্ব দেখা যায় বটে কিন্তু পৃথিবীর স্তবে যেদব তেজক্রিয় পদার্থ আছে, যথেষ্ট তাপ পাওয়া যাছে তাদের থেকে। তার অস্তঃকেন্দ্রের উপাদান লোহার চেয়ে নিবিড়। সম্ভবত দে স্থানটি খুব গরম, কিন্তু এতটা নয় যাতে ভিতরকার জিনিদ গলে যেতে পারে। আলাজ করা যাছে সেখানকার জিনিদটা লোহা আর নিকেল, তারা আছে ত্ব'হাজার মাইল জুড়ে, আর তাদের বেড়ে আছে যে একটা থোল দে পৃক্ষ ত্ব'হাজার মাইল জুড়ে, আর তাদের বেড়ে আছে যে একটা থোল দে পৃক্ষ ত্ব'হাজার মাইলের উপরে।

পৃথিবীর সমন্তটাই যদি জলময় হত তা হলে তার ওজন যতটা হ'ত জলে স্থলে মিশিয়ে তার চেয়ে তার ওজন সাড়ে-পাঁচগুণ বেশি। তার উপরকার তলার পাথর জলের চেয়ে তিনগুণ বেশি ঘন। তা হলে তার ভিতরে আরও বেশি ভারি জিনিস আছে ধরে নিতে হবে। কেবল যে উপরকার চাপেই তাদের ঘনত বেড়ে গেছে তা নয় দেখানকার বস্তুপুঞ্জের ভার স্থভাবতই বেশি।

পৃথিবীকে ঘিরে আছে যে বাতাদ তার শতকরা ৭৮ ভাগ নাইউজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন। আর আর বেদব গ্যাদ আছে দে অতি দামান্ত। অক্সিজেন গ্যাদ মিশুক গ্যাদ, লোহার সঙ্গে মিশে মচে ধরায়, অঙ্গারপদার্থের সঙ্গে মিশে আগুন জালায়— এমনি করে বায়ুমগুল থেকে নিয়ত তার অনেক থবচ হতে থাকে। এদিকে গাছপালারা বাতাদের অঙ্গারাম গ্যাদের থেকে নিজের প্রয়োজনে অঙ্গার আদায় করে নিয়ে অক্সিজেন-ভাগ বাতাদকে ফিরিয়ে দেয়। এ না হলে পৃথিবীর হাওয়া অঙ্গারাম গ্যাদে ভরে যেত, মান্ত্র পেত না তার নিশাদের বায়।

আকাশের অনেকটা উঁচু পর্যন্ত হাওয়ার বেশি পরিবর্তন হয় নি। বেসব গ্যাস মিশিয়ে হাওয়া তৈরি তাদের অনেকটাই আরও অনেক উঁচুতে পৌছয় না। খুব সম্ভব সব চেয়ে হালকা ঘটো গ্যাস অর্থাৎ হীলিয়ম এবং হাইছজেনে মিশনো সেখানকার হাওয়া। বাতাদের ঘনত কমতে কমতে ক্রমশই বাতাস অনেক উর্ধে উঠে সিয়েছে।
বাহিৰ প্রুকে পৃথিবীতে যে উদ্বাপাত হয় পৃথিবীর হাওয়ার ঘর্ষণে তা জলে ওঠে,
তাদের অনেকেরই এই জলন প্রথম দেখা দেয় ১২০ মাইল উপরে। ধরে নিতে হবে
তার উর্ধে আরও অনেকখানি বাতাস আছে যার ভিতর দিয়ে আসতে আসতে তবে
এই জলনের অবস্থা ঘটে।

স্থাবের আলো নয় কোটি মাইল পেরিয়ে আলে পৃথিবীতে। গ্রহণেষ্টনকারী আকাশের শৃঞ্জা পার হয়ে আলতে তেজের বেশি ক্ষয় হবার কথা নয়। যে প্রচণ্ড তেজ নিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের প্রত্যন্ত দেশে পৌছয় তার আঘাতে সেথানকার হাওয়ার পরমাণু নিশ্চয়ই ভেডেচুরে ছারথার হয়ে য়য়— কেউ আল্ড থাকে না। বাতাসের সর্বোচ্চ ভাগে ভাঙা পরমাণুর যে স্তরের স্প্রি হয় তাকে নাম দেওয়া হয় (F2) এফ ২ স্কর।

সেখানকার খরচের পশ্ধ বাকি স্থিকিরণ নিচের ঘনতর বায়ুমগুলকে আক্রমণ করে, সেখানেও পরমাণ্ভাঙা যে স্তরের উদ্ভব হয় তার নাম দেওয়া হয়েছে (F1) এফ ১ স্থর।

আরও নিচে আরও ঘন বাতাসে স্থিকিরণের আঘাতে পঙ্গু পরমাণুর আরও-একটা যে শুর দেখা দেয়, তার নাম ( E ) ই শুর।

স্থিকিরণের বেগনি-পারের রশ্মি পরমাণু-ভাঙচুরের কাজে সব চেয়ে প্রধান উচ্চোগী। উচ্চতর স্তরে উপদ্রব শেষ করতে করতে বেগনি-পারের রশ্মি অনেকথানি নিঃস্ব হয়ে নিচের হাওয়ায় অল্প পৌছয়। সেটা আমাদের রক্ষে। বেশি হলে সইত না।

স্থিকিরণ ছাড়া আরও অনেক কালাপাহাড় দ্ব থেকে আসে বাতাসকে অদৃগ্র পদাঘাত করতে। যেমন উঝা, তাদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরা ছুটে আদে গ্রহ-আকাশের ভিতর দিয়ে এক সেকেণ্ডে দশ থেকে একশো মাইল বেগে। হাওয়ার ঘর্ষণে তাদের মধ্যে তাপ জ্বেগে ওঠে, তার মাত্রা হয় তিন হাজার থেকে দাত হাজার ফারেনহাইট ডিগ্রি পর্যন্ত; তাতে করে বেগনি-পারের আলোর তীক্ষ বাণ তৃণমুক্ত হয়ে আসে, বাতাসের অণুগুলোর গায়ে প'ড়ে তাদের জালিয়ে চুরমার করে দেয়। এ ছাড়া আর-এক রশ্মিবর্ষণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সে কদ্মিক রশ্মি। বিশ্বে দে-ই হচ্ছে সব চেয়ে প্রবল শক্তির বাহন।

পৃথিবীর বাতাদে আছে অক্সিজেন নাইউজেন প্রভৃতি গ্যাদের কোটি কোটি আণুকণা, তা'বা অতি ক্রতবেগে ক্রমাগতই ঘোরাঘুরি করছে, পরস্পরের মধ্যে সংঘাত চলছেই। বারা হালকা কণা তাদের দৌড় বেশি। সমগ্র দলের যে বেগ তার চেয়ে মতর ছুটকো অণুর বেগ অনেক বেশি। সেইজন্তে পৃথিবীর বাহির আজিনার সীমা থেকে হাইডুজেনের খুচরো অণু প্রায়ই পৃথিবীর টান কাটিয়ে বাইরে দৌড় ক্লিছে। কিন্ত দলের বাইরে অক্সিজেন নাইউজেনের অণুকণার গতি কথনও ধৈর্যহারা শলাতকার বেগ পায় না। সেই কারণে পৃথিবীর বাতাদে তাদের দৈতা ঘটে নি; কেবল তরুণ বয়সে যে হাইডুজেন ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে প্রধান গ্যাসীয় সম্পত্তি, ক্রমে ক্রমে সেটার অনেকখানিই সে খুইয়ে ফেলেছে।

বড়ো বড়ো ডানাওয়ালা পাথি তথু ডানা ছড়িয়েই অনেকক্ষণ ধরে হাওয়ার উপরে ভেদে বেড়ায়, ব্রতে পারি পাথিকে নির্ভর দিতে পারে এতটা ঘনতা আছে বাতাদের। বস্তুত কঠিন ও তরল জিনিদের মতোই হাওয়ারও ওজন মেলে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত হাওয়া আছে অনেক মাইল ধরে। দেই হাওয়ার চাপ এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া জিনিদের উপর প্রায় সাতাশ মণ। একজন সাধারণ মাহ্বের শরীরে চাপ পড়ে প্রায় ৪০০ মণের উপর। তব্ও তা টের পাই নে। যেমন উপর থেকে তেমনি নিচের থেকে, আবার আমাদের শরীরের মধ্যে যে হাওয়া আছে তার থেকে সমানতাবে বাতাদের চাপ আর ঠেলা লাগছে ব'লে বাতাদের ভার আমাদের পীড়া দিছে না।

পৃথিবীর বায়ুমগুল আপন আবরণে দিনের বেলায় স্থের তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাথে, আর রাত্রিতে মহাশুল্যের প্রবল ঠাগুটাকেও বাধা দেয়। চাঁদের গায়ে হাওয়ার উদ্ধান নেই তাই দে স্থের তাপে ফুটস্ত জলের সমান গরম হয়ে ওঠে। অথচ গ্রহণের সময় যথনই পৃথিবী চাঁদের উপর ছায়া ফেলে অমনি দেখতে দেখতেই দে ঠাগু হয়ে যায়। হাওয়া থাকলে তাপটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত। চাঁদের কেবল এইমাত্র ক্রটি নয়; বাতাস নেই বলে দে একেবারে বোবা, কোথাও একট্ শব্দ হবার জো নেই। বিশেষভাবে নাড়া পেলে বাতাদে নানা আয়তনের স্ক্র তেউ ওঠে, দেইগুলো নানা কাঁপনের ঘা দেয় আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা চামড়ায়, তখন সেইসব তেউ নানা রকম আওয়াজ হয়ে আমাদের কাছে গাড়া দিতে থাকে। আরও-একটি কাজ আছে বাতাদের। কোনো কারণে রৌল যেখানে কিছু বাধা পায় সেখানে ছায়াতেও যথেই আলো থাকে, এই আলো বিছিয়ে দেয় বাতাস। নইলে যেখানটিতে রোদ পড়ত কেবল সেইখানেই আলো হত। ছায়া ব'লে কিছুই থাকত না। তীর আলোর ঠিক পাশেই থাকত ঘোর অন্ধকার। গাছের মাথার উপর রোদ্ধর উঠত চোখ রাভিয়ে আর তার তলা হত মিশমিশে কালো, ঘরের ছাঁদে বাঁ বাঁ করত ফুইপহরের রোদের তেজ, ঘরের ভিতর থাকত ফুইপহরের অমাবস্থার রাত্রি। প্রদীপ

জালার কথা চিন্তা করাই হত মিথ্যে, কেননা পৃথিবীর বাতালে অক্সিঞ্চেন গ্যাসের সাহায়েষ্ট্রেই সবকিছু জলে।

গাছের সর্জ পাতায় থাকে গোলাকার অণুপদার্থ, তাদের মধ্যে ক্লরফিল বলে একটি পদার্থ আছে— তারাই সুর্যের আলো জ্মা করে রাথে গাছের নানা বস্ততে। তাদের শক্তিতেই তৈরি হচ্ছে ফলৈফদলে আমাদের থান্ত, আর গাছের ডালেতে ওঁড়ির কাঠ। পৃথিবীর বাতাদে আছে অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাস সামাত্ত পরিমাণে। উদ্ভিদবস্ততে বত অন্তরিপদার্থ আছে, যার থেকে কয়লা হয়, সমস্ত এই গ্যাস থেকে নেওয়া। এই অক্সিজেনী-আঙ্গারিক গ্রাস মান্তবের দেহে কেবল যে কাজে লাগে না তা নয়, একে শরীর থেকে বের করে দিতে না পারলে আমরা মারা পড়ি। কিন্তু গাছ আপন ক্লবফিলের যোগে এই অক্সিজেনী আন্ধারিককেও জলে মিশিয়ে ধানে গমে আমাদের জন্ম বে খাবার বানিয়ে তোলে সেই খাল্ডের ভিতর দিয়ে সূর্যতাপের শক্তিকে আমরা প্রাণের কাজে লাগাতে পারি। এই শক্তিকে আকাশ থেকে নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই, গাঁছের আছে। গাছের থেকে আমরা নিই ধার করে। পথিবীতে সমস্ত জন্ধরা মিলে যে অক্সিজেন-মিশ্রিত আঞ্চারিক বাষ্প নিখাসের সঙ্গে বের করে দেয় সেটা লাগে গাছপালার প্রয়োজনে। আগুন-জালানি থেকে, উদ্ভিদ ও জন্তদেহের পচানি থেকেও এই বাষ্প বাতাসে ছড়াতে থাকে। পৃথিবীতে কলকারথানায় রান্নার কাব্ধে কয়লা যা পোড়ানো হয় সে বড়ো কম নয়। তার থেকৈ উদ্ভব হয় বহু কোটি মণ অঙ্গারাক্সিজেনী গ্যাদ। গাছের পক্ষে যে হাওয়ার ভোজের দরকার দেটা এমনি করে জুটতে থাকে ত্যান্ত্ৰা পদাৰ্থ থেকে।

বাতাসকে মৌলিক পদার্থ বলা চলে না, ওটা মিশল জিনিস। তাতে মিশেছে নানা গ্যাস কিন্তু মেলে নি, একত্রে আছে, এক হয় নি। বাতাসে যে পরিমাণ জক্তিজেন তার প্রায় চার গুণ আছে নাইউজেন। কেবলমাত্র নাইউজেন থাকলে দম আটকিয়ে মরে যেতুম। কেবলমাত্র জক্তিজেনে আমাদের প্রাণবস্ত পুড়ে পেত হয়ে যেত। এই প্রাণবস্ত ক্রিক্ত্র ক্রিমাণ জলে, আবার জলতে কিছু পরিমাণ বাধা পায়, তবেই আমরা ছই বাড়াবাড়ির মাঝখানে থেকে বাঁচতে পারি।

সমস্ত বায়ুমণ্ডল জলে সঁগাংসেঁতে। বে জল থাকে মেঘে, তার চেয়ে অনেক বেশি জল আছে হাওয়ায়।

উপরকার বায়ুমণ্ডলে ভাঙা পরমাণুর বৈছ্যুভন্তরের কথা পূর্বে বলেছি। সে ছাড়া সহস্ক বাতাসের ছটো শুর আছে। এর যে প্রথম থাকটা পৃথিবীর সর চেয়ে কাছে ভার বৈক্সানিক নাম troposphere, বাংলায় একে ক্ষুত্তর বলা যেতে পারে। পাঁচ থেকে দশ মাইলের বেশি এর চড়াই নয়। সমগ্র বাহ্যগুলের মার্শে এই ক্রন্তরের উচ্চতা খ্রই কম, কিন্ত এইটুকুর মধ্যেই আছে বাতালের সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ। কাজেই অন্ত ন্তরের চেয়ে এ ন্তর আনক বেশি ঘন। পৃথিবীর একেবারে গারে লেগে আছে ব'লে এই ন্তরের সর্বলা পৃথিবীর উত্তাপের ইন্যান্ত লাগে। সেই উত্তাপের কমায়-বাড়ায় হাওয়া এখানে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে। এই ন্তরেই তাই রড়বুটি। এর আরও উপরে যে ন্তর পৃথিবীর তাপ সেধানে রড়তুকান চালান কর্মতে পারে না। তাই সেথানকার হাওয়া শান্ত। পণ্ডিতেরা এ ক্রের নাম দিরেছেন stratosphere, বাংলায় আমরা বলব ন্তরন্তর।

আদি স্থ্ থেকে যেমন পৃথিবী বেরিয়ে এসেছে তেমনি বাপদেহী আদিম পৃথিবী থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। তার পরে কোটি কোটি বংসরে পৃথিবী ঠাওা হয়ে শক্ত হল, চাঁদও হল তাই।

২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থেকে ২৭% দিনে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। দেই প্রদক্ষিণের কালে কেবল একটা পিঠ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এর ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল, এর উপাদান জল থেকে ৩২ গুণ ভারি। অক্যান্ত গ্রহনক্ষত্রের তুলনায় পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খ্বই কম ব'লে একে এত উজ্জল ও আয়তনে এত বড়ো দেখায়। আশিটি চাঁদ একসঙ্গে ওজন করলে পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। ত্রবীনে চাঁদকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় পৃথিবীর মতোই শক্ত জিনিসে এ তৈরি। ওর উপরে আছে বড়ো বড়ো গহরর আর বড়ো বড়ো গহাড়।

পৃথিবীর টানে চক্র পৃথিবীর চার দিকে ঘুরছে। এক পাক ঘুরতে তার এক মাসের কিছু কম লাগে। গড়পড়তায় তার গতিবেগ এক সেকেণ্ডে আধু মাইলের বেশি নয়। পৃথিবী ঘোরে সেকেণ্ডে উনিশ মাইল। আপন মেকদণ্ডের চার দিকে ঘুরতে চাঁদের এক মাসের সমানই লাগে। তার দিন আর বংসর চলে একই রকম ধীরমন্দ চালে।

চাদের ওজন থেকে হিসেব করা হয়েছে যে কোনো জিনিসের গদিবের বানি সেধানে সেকেণ্ডে ১ই মাইল হয় তা হলে চাদের টান অগ্রাহ্ম করে তা ছুটে বাইরে যেতে পারে। চাদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া অত্যন্ত গরম হয়ে ওঠাতে চাদ তার বাতাসের অগুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খ্ব তাড়াতাড়ি বাল্প হয়ে যায়। বাল্প হওয়ার সঙ্গে সংক্র জলের অগু গরমে চঞ্চল হয়ে চাদের বাধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল-হাওয়া যেখানে নেই সেখানে কোনো

ক্ষের প্রাণ টি কভে শারে বলে আমরা জানি নে। টাছকে একটা ভালপাকানো কেজুমি বলা বেডে পারে।

রাতের বেলার যাবের আমরা থলে-পড়া ভারা বলি সেগুলো বে তারা নয় তা আজ লার কাউকে বলতে হবে না। সেই উদ্ধাপিগুগুলো পৃথিবীর টানে দিনরাত লাখো লাখো পড়ছে পৃথিবীর উপর। তার অধিকাংশই বাভাসের বেঁব লেগে জলে উঠে ছাই হয়ে যাচছে। বেগুলো বড়ো আয়তনের, তা'রা জলতে জলতে মাটিতে এসে পৌছয়, বোমার মতো বায় ফেটে, চার দিকে যা পায় দেয় ছারখার করে।

চাঁদেও ক্রমাগত এই উত্থাবৃষ্টি হচ্ছে। ওদের ঠেকিয়ে ছাই করে দেবার মতো একটু হাওয়া নেই, অবাধে ওরা ঢেলা মারছে ট্রাদের সর্বাকে। বেগ কম নয়, সেকেওে প্রায় ত্রিশ মাইল, স্বতরাং ঘা মারে সর্বনেশে জোরে।

চাঁদে বড়ো বড়ো গর্ভের উৎপত্তি একদা-উৎসারিত অগ্নি-উৎস থেকেই। বে গলস্তপদার্থ ও ছাই তখন বেরিয়ে এসেছিল, হাওয়া-জল না থাকায় এত মুগ ধরেও তাদের কোনো বদল হতে পারে নি। ছাইঢাকা আছে ব'লে সূর্বের আলো এই আবরণ ভেদ করে খুব বেশি নিচে যেতে পারে না, আর নিচের উত্তাপও উপরে আসতে পারে না।

চাঁদের ষেদিকে স্থের আলো পড়ে তার উদ্ভাপ প্রায় ফুটস্ক জলের সমান, আর যেখানে আলো পড়ে না তা এত ঠাগু হয় যে বরফের শৈত্যের চেয়ে তা প্রায় ২৫০ ফারেনহাইট ডিগ্রি নিচে থাকে। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়া এসে যখন চাঁদের উপরে পড়ে তখন তার উদ্ভাপ করেক মিনিটের মধ্যেই প্রায় ৩৪৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট কমে যায়।

হাওয়া না থাকায় ও ছাইয়ের আবরণ থাকায় স্থের আলো নিচে প্রবেশ করতে পারে না ব'লে সঞ্চিত কোনো উদ্ভাপই চাঁদে নেই; তাই এত তাড়াতাড়ি এর উদ্ভাপ কমে আসে। এসব প্রমাণ থেকে বলা যায় যে, আয়েয়িগরির ছাই ঢেকে রেথেছে চাঁদের প্রায় সব্ জায়গা।

চাঁদ পৃশ্বীর কাছের উপগ্রহ। তার টানের জোর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করি পৃথিবীর সমূতগুলোতে, সেখানে জোরারভাঁটা খেলতে থাকে; আর শুনেছি আমাদের শরীরে জরজারি বাতের ব্যথাও ঐ টানের জোরে জেগে ওঠে। বাতের রোগীরা ভর করে জমাবস্তা-পূর্ণিমাকে।

আদিকালে পৃথিবীতে জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না। প্রায় সম্ভর-আশি কোটি বছর ধরে চলেছিল নানা আকারে তেজের উৎপাত। কোথাও অগ্নিসিরি ছুঁগছে তপ্ত বাসা, উগরে দিছে তরল ধাতৃ, ফোরারা ছোটাছে গরম জলের। নিচের থেকে ঠেলা খেরে কাঁপছে ফাটছে ভূমিতল, উঠে পড়ছে পাহাড়পর্বত, তলিয়ে বাছে ভূখণ্ড।

পৃথিবীর শুরু থেকে প্রায় দেড়ালা কোটি বছর যখন পার হল তখন অশান্ত আদির্লের মাধা-কুটে-মরা অনেকটা থেমেছে। এমন সময়ে স্টের সকলের চেরে আদর্ব ঘটনা দেখা দিল। কেমন করে কোথা থেকে প্রাণের ও তার পরে ক্রমণ মনের উদ্ভব হল তার ঠিকানা পাওয়া বায় না। তার আগে পৃথিবীতে স্টের কারখানাঘরে তোলাপাড়া ভাঙাগড়া চলছিল প্রাণহীন পদার্থ নিয়ে। তার উপকরণ ছিল মাটি জল, লোহা পাথর প্রভৃতি; আর সলে সজে ছিল অক্সিজেন, হাইডুজেন, নাইউজেন প্রভৃতি কতকগুলি গ্যাস। নানা রকমের প্রচণ্ড আঘাতে তাদেরই উলটপালট করে জোড়াতাঁড়া দিয়ে নদী-পাহাড়-সমৃত্তের রচনা ও অদলবদল চলছিল। এমন সময়ে এই বিরাট জীবহীনতার মধ্যে দেখা দিল প্রাণ, আর তার সঙ্গে মন। এদের পূর্ববর্তী পদার্থবাশির সঙ্গে এর কোনোই মিল নেই।

নক্ষত্রদের প্রথম আরম্ভ ষেমন নীহারিকায় তেমনি পৃথিবীতে জীবলোকে প্রথম ষা প্রকাশ পেল তাকে বলা যেতে পারে প্রাণের নীহারিকা। সে একরকম অপরিকৃট ছড়িয়ে-পড়া প্রাণপদার্থ, ঘন লালার মতো অঙ্গবিভাগহীন— তথনকার ঈষৎ-গরম সমুদ্রজলে ভেদে বেড়াত। তার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্যাক্ষ্ম। ষেমন নক্ষত্র দানা বেঁধে ওঠে আগ্নেয় বাম্পে, তেমনি বহু যুগ লাগল এর মধ্যে মধ্যে একটি একটি পিও জমতে। সেইগুলির এক শ্রেণীর নাম দেওয়া হয়েছে অমীবা; আকারে অতি ছোটো; অগুরীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়। পিছল জলের ভিতর থেকে এদের পাওয়া যেতে পারে। এদের মুখ চক্ষ্ হাত পা নেই। আহারের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। দেহপিওের এক অংশ প্রসারিত করে দিয়ে পায়ের কাজ করিয়ে নেয়। খাবারের সম্পর্কে এলে সেই সাময়িক পা দিয়ে সেটাকে টেনে নেয়। পাকষন্ত্র বানিয়ে নেয় দেহের একটা অংশে। নিজের সমন্ত দেহটাকে ভাগ করে তার বংশইন্ধি হয়। এই অমীবারই আর-এক শাখা দেখা দিল, তারা দেহের চারি দিকে আবরণ বানিয়ে তুললে, শামুকের মতো। সমুদ্রে আছে এদের কোটি কোটি স্ক্র দেহ। এদের এই দেহপঙ্ক জ্যে পৃথিবীর স্থানে স্থানে খড়িমাটির পাহাড় তৈরি হয়েছে।

বিশ্বরচনার মূলতম উপকরণ পরমাণু; সেই পরমাণুগুলি অচিন্তনীয় বিশেষ নিয়মে অভিস্ক জীবকোষরূপে সংহত হল। প্রত্যেক কোষটি সম্পূর্ণ এবং স্বতম্ব, তাদের প্রত্যেকের নিজের ভিতরেই একটা আশ্চর্য শক্তি আছে বাতে করে বাইরে থেকে

খাল নিয়ে নিজেকে ক্লিক ক্লাবতককে ত্যাগ ও নিজেকে বহুগুণিত করতে পারে। এই বছুগুণিত করার শক্তি ঘাঁরা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রাণের ধার। প্রবাহিত হয়ে চলে।

এই জীবাণ্কোষ প্রনিণনাকে প্রথমে একলা হয়ে দেখা দিয়েছে। তার পরে এরা যত সংঘবর হতে থাকল ততই জীবজগতৈ উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্য ঘটতে লাগকা যেমুন বহুকোটি তারার সমরায়ে একটি নীহারিকা তেমনি বহুকোটি জীবকোঁবের সমারেশে এক-একটি দেহ। বংশাবলীর ভিতর দিয়ে এই দেহজগৎ একটি প্রবাহ স্ফ্রিকরে নৃতন কপের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। আমরা এত কাল নক্ষরলোক স্থালোকের কথা আলোচনা করে এদেছি। তার চেয়ে বহুগুণ বেশি আশ্চর্য এই প্রাণলোক। উদ্দাম তেজকে শাস্ত করে দিয়ে ক্রায়তন গ্রহরূপে পৃথিবী যে অনতিক্র পরিণতি লাভ করেছে সেই অবস্থাতেই প্রাণ এবং তার সহচর মন-এর আবির্ভাব সম্ভবপর হয়েছে একথা যথন চিন্তা করি তথন স্বীকার করতেই হবে জগতে এই পরিণতিই শ্রেষ্ঠ পরিণতি। যদিও প্রমাণ নেই এবং প্রমাণ পাওয়া আপাতত অসম্ভব তবু একথা মানতে মন যায় না যে, বিশ্বজন্ধাওে এই জীবনধারণযোগ্য চৈতক্যপ্রকাশক অবস্থা একমাত্র এই পৃথিবীতেই ঘটেছে, যে, এই হিসাবে পৃথিবী সমন্ত জগৎধারার একমাত্র ব্যতিক্রম।

#### বিশ্বপরিচয়

#### উপদংহার

একদা জগতের সকলের চেয়ে মহান্তর্ব বার্তা বহুক্র করে বছকোটি বংসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষ্র অদৃত্য একটি জীবকোষের কণা। কী বহুক্রার্থ ইতিহাস সে এনেছিল কড গোপনে। দেহে দেহে অপ্রপ শিল্পসম্পদশালী তার ইপ্টেকার্য নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসাছে। বোজনা করবার, শোধন করবার, জতি জটিল কর্মতন্ত্র উদ্ভাবন ও চালনা করবার বৃদ্ধি প্রচ্ছনভাবে তাদের মধ্যে কোঁথায় আছে, কেমন করে তাদের ভিতর দিয়ে নির্কেকে সক্রিয় করেছে, উত্তরোত্তর অভিজ্ঞতা জমিয়ে তুলছে, ভেবে তার কিনারা পাওয়া যায় না। অতিপেলববেদনাশীল জীবকোষগুলি বংশাবলীক্রমে যথায়থ পথে সমষ্টি বাধছে জীবদেহে, নানা অকপ্রত্যকে; নিজের ভিতরকার উভ্যমে জানি না কী করে দেহক্রিয়ার এমন আন্তর্ম কর্তব্যবিভাগ করছে। যে কোব পাক্ষয়ের, তার কাজ এক রকমের, যে কোব মন্তিকের, তার কাজ একেবারেই অন্ত রকমের। অথচ জীবাগুকোষগুলি মূলে একই। এদের ক্রহ কাজের ভাগ-বাটোয়ারা হল কোন্ ছকুমে এবং এদের বিচিত্র কাজের মিলন ঘটিয়ে স্বাস্থা নামে একটা সামঞ্জ্য সাধন করল কিলে। জীবাগুকোষের ছটি প্রধান ক্রিয়া আছে, বাইরে থেকে থাবার জুগিয়ে বাঁচা ও বাড়তে থাকা, আর নিজের অন্তর্মপ জীবনকে উৎপন্ন করে বংশধারা চালিয়ে যাওয়া। এই আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জটিল প্রয়ান গোড়াতেই এদের উপর তর করল কোথা থেকে।

অপ্রাণ বিশ্বে যেসব ঘটনা ঘটছে তার পিছনে আছে সমগ্র জড়জগতের ভূমিকা।
মন এইসব ঘটনা জানছে, এই জানার পিছনে মনের একটা বিশ্বভূমিকা কোথাক্লাই
পাথর লোহা গ্যাসের নিজের মধ্যে তো জানার সম্পর্ক নেষ্ট্র। এই হংসাধ্য প্রশ্ন নিয়ে ।
বিশেষ একটা যুগে প্রাণ মন এল পৃথিবীতে— অতিকৃত্র জীবকোষকে বাহন ক'রে।

পৃথিবীতে সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব অভাবনীয়। কিন্তু সকলকিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কোনো অভ্যুৎপাতকে আমাদের বৃদ্ধি মানতে চায় না। আমরা জড়বিখের সঙ্গে মনোবিখের মূবগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ-পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাত-দৃষ্টিতে যে-সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতিহীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-আকারে নিতাই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই স্ক্র বিকাশ প্রাণে এবং আরও স্ক্রন্তর বিকাশ হৈতন্তে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যথন পাওয়া বায় না, তথন বলা যেতে পারে চৈতন্তে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে

পর্দা উঠে মাছ্যের মধ্যে এই মহাচৈতত্তের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতত্তের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি স্কটির শেষ পরিণাম।

পণ্ডিতেরা বলেন, বিশ্বজগতের আয়ু ক্রমাগতই ক্রয় হচ্ছে একথা চাপা দিয়ে রাখা চলে না। মানুষের দেহের মতোই তাপ নিয়ে জগতের দেহের শক্তি। তাপের ধর্মই হচ্ছে যে, খরচ হতে হতে ক্রমশই নেমে যায় তার উমা। স্থের্যর উপরিতলের স্তরে যে তাপশক্তি আছে তার মাত্রা হচ্ছে শৃশু ডিগ্রির উপরে ছয় হাজার সেটিগ্রেড। তারই কিছু কিছু অংশ নিয়ে পৃথিবীতে বাতাস চলছে, জল পড়ছে, প্রাণের উপ্তমে জীবজন্ত চলাফেরা করছে। সঞ্চয় তো ফুরোচ্ছে, একদিন তাপের শক্তি মহাশৃশ্যে ব্যাপ্ত হয়ে গেলে আবার তাকে টেনে নিয়ে এনে রূপ দেবার যোগ্য করবে কে। একদিন আমাদের দেহের সদাচঞ্চল তাপশক্তি চারি দিকের সঙ্গে একাকার হয়ে যথন মিলে যায়, তখন কেউ তো তাকে জীবযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে পারে না। জগতে যা ঘটছে, যা চলছে, পিঁপড়ের চলা থেকে আকাশে নক্ষত্রের দৌড় পর্যন্ত, সমস্তই তো বিশ্বের হিসাবের খাতায় খরচের অন্ধ ফেলে চলেছে। সে সময়টা যত দ্রেই হোক একদিম বিশ্বের নিত্যখরচের তহবিল থেকে তার তাপের সম্বল ছড়িয়ে পড়বে শৃশ্যে। এই নিয়ে বিজ্ঞানী গণিতবেক্তা বিশ্বের মৃত্যুকালের গণনায় বসেছিল।

আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে, সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিক্ষের আরম্ভকালের কথাও তো দেখি অন্ধ পেতে পণ্ডিভেরা নির্দিষ্ট করে থাকেন। অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশাস্থ তর্ক চুকে যায় বৃদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে, যুম আর ঘুম-ভাঙার মতো।

সৌরলোকের বিভিন্ন জ্যোতিকের গতি ও অবস্থিতির ভিতর রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা; বিভিন্ন গ্রহ, চক্রপথে প্রায় একই সমক্ষেত্রে থেকে, একটা ঘূর্ণিটানের আবর্তে ধরা প'ড়ে একই দিকে চ'লে স্র্যপ্রদক্ষিণের পালা শেষ করছে। স্বাষ্টর গোড়ার কথা যারা ভেবেছেন তাঁরা এতগুলি তথ্যের মিলকে আকস্মিক ব'লে মেনে নিতে পারেন নি। যে মতবাদ গ্রহলোকের এই শৃঙ্খলার স্কল্পষ্ট কারণ নির্দেশ করতে পেরেছে তা-ই প্রাধান্ত পেয়েছে সব চেয়ে বেশি। যেসব বস্তুসংঘ নিয়ে সৌরমগুলীর স্বাষ্ট তাদের ঘূর্ণিবেগের মাত্রার হিসাব একটা প্রবল অস্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এসব মতবাদকে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে। হিসাবের গ্রমিল যেখানে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সেই মতকেই দিতে হয়েছে বাতিল করে। ঘূর্ণিবেগের মাত্রা প্রায় ঠিক রেখে যে ছ্-একটি মতবাদ এত কাল টিকে ছিল তাদের বিক্লজেও নৃতন বিদ্ব এসে উপস্থিত হয়েছে।

আম্মেরিকার প্রিন্ধান বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দিরের ভিরেক্টর হেনরি নরিদ রাসেল সম্প্রতি জীন্দ ও লিট্লটনের মতবাদের যে বিক্লম্মালোচনা করেছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই এদেরও বিদায় নিতে হবে গ্রহণযোগ্য মতবাদের পর্যায় থেকে, পূর্ববর্তী বাতিল-করাদের পাশেই হবে এদের স্থান। নক্ষত্রের সংঘাতে গ্রহলোকের স্প্রতি হলে জলন্ত গ্যাসের যে টানাস্ত্র বের হয়ে আসত তার তাপমাত্রা এত বেশি হত যে এই বাপ্পণিণ্ডের বিভিন্ন জংশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত। কিন্তু অভিক্রত তাপ ছড়িয়ে দিয়ে এই টানাস্ত্র ঠাণ্ডা হয়ে একটা স্থিতি পেতে চাইত; এই হুই বিক্লম শক্তির ক্রিয়ায়, মৃক্তি আর বন্ধনের টানাটানিতে কার জিত হবে তাই নিয়েই হেনরি রাসেল আলোচনা করেছেন। আমাদের কাছে ছ্র্বোধ্য গণিতশান্ত্রের হিসাব থেকে মোটাম্টি প্রমাণ হয়েছে যে টানাস্ত্রের প্রত্যেকটি পরমাণ্ তেজের প্রবল অভিঘাতে বিবাগী হয়ে মহাশৃষ্টে বেরিয়ে পড়ত, জমাট বেঁধে গ্রহলোক স্বন্ধী করা তাদের পক্ষে সন্তব হত না। যে বাধার কথা তিনি আলোচনা করেছেন তা জীন্স ও লিট্ল্টনের প্রচলিত মতবাদের মৃলে এসে কঠোর আঘাত ক'রে তাদের আজ ধ্লিসাৎ করতে উত্তত হয়েছে।

एकिपज: त्रवील-क्रमावनी २६

| পৃষ্ঠা     | পংক্তি | অশু <b>দ্ধ</b>      | <b>***</b>         |
|------------|--------|---------------------|--------------------|
| <b>5</b> P | >9     | . নিতে              | শুনিত্তে           |
| (o         | •      | <b>প্রলোপকরো</b> লে | প্রলাপকরোলে        |
| 22a        | २२     | ভো <b>জ</b> নের     | ভো <b>ভে</b> র     |
| >80        |        | সৰা                 | সধী                |
| २ऽ७        | ¢      | ছাড়িবে             | ছাড়িবি            |
| २१•        | 1      | পাতা                | পাত                |
| २१६        | •      | দেবে                | দেব                |
| ৬১৩        | ٥.     | অতি ছিটেগুলির       | অতি খুদে হিটেগুলির |
| 96.        | ۶۶.    | <b>ম্টিং</b>        | <b>রটিং</b>        |

## গ্রন্থপরিচয়

্রিচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মৃদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা সংক্রোন্ত অক্যান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংক্রলিত হইল।

#### রোগশয্যায়

'রোগশয্যায়' ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল ফোটোগ্রাফ ও রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সংবলিত মাত্র পঞ্চাশথানি গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট সংস্করণও সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন হইতে কালিপাঙ যাত্রা করেন এবং সেথানে গৌরীপুরভবনে ২৬ সেপ্টেম্বর তারিথে হঠাৎ অত্যন্ত অরুস্থ স্কুইয়া পড়েন। ২৯ তারিথে অচেতন অবস্থায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হয়। প্রায় দেড়মাস জোড়াসাঁকোয় অবস্থানের পর নভেম্বরের মাঝামাঝি অপেক্ষাকৃত স্বস্থ বাধে করায় ডাক্টারের অন্ত্মতিক্রমে তিনি শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সর্বশেষ রোগশয্যাপর্বের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিবরণ শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর 'নির্বাণ' গ্রন্থে বিশদভাবে লিথিয়াছেন। রোগশয্যায় ও আরোগ্য-পর্বের কবিতা রচনা প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের নিম্নোদ্ধত কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য:

প্রথম মাস [ অক্টোবর ] বাবামশারের চেতনা ঝাপনা ছিল, মাঝে মাঝে সচেতন হতেন আবার ঝিমিয়ে পড়তেন; ছিতীয় মাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পান এবং মুথে মুথে ছড়া তৈরি করেন, কবিতা লিথতে থাকেন; সেই সময় আশেপাশে বাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিতেন সেইসব রচনা। ডাজারেরের মতে তথনকার মতো বিপদক্ষনক সময় কেটে গেলেও তিনি পূর্বের মতো মুস্থ হতে পারেন নি। তথন তিনি কুনী। ডাজাররা নভেত্বর মাসে তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে বাবার অমুমতি দিলেন। সেথানকার থোলা হাওয়া, শীতের তালা ভাব, সমন্তই প্রথম ধাকার তাঁর দেহ-মনকে সজাগ ক'রে তুলন, মনে হল হয়তো একটা আরোগ্য আসবে। হয়তো আবার পূর্বের মতো চ'লে-ফিরে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। কলকাতার থাকার সময় শেবের দিকে বে-কবিভাগুলি লিথেছিলেন, বেশির ভাগ সেইগুলিই 'রোগশবারে' নাম দিয়ে ছাপা হল। এই বই এবং 'আরোগ্যে'র অনেক কবিভাই তাঁর নিঠাবান অমুরানী সেবক-সেবিকার উল্লেশে লেখা।

—निर्वाव, भू ७८-७१

রোগশয্যায় গ্রন্থথানি 'যে-ছটি নারীর উদ্দেশে' উৎসর্গীকৃত, 'নির্বাণে' শ্রীপ্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহাদের নাম শ্রীনন্দিতা কৃপালনী ও শ্রীঅমিতা ঠাকুর। 'ত অক্টোবর' তারিখচিহিত তনং কবিতাটি জোড়াসাঁকোয় চেতনাপ্রাপ্তির পরে রচিত রবীক্ষনাথের সর্বপ্রথম কবিতা। ১৩৪৭ সালের অগ্রহায়ণের প্রবাসী পত্রিকায় উক্ত কবিতাটি 'জপের মালা' নামে এবং ৪নং কবিতাটি 'ঝণশোধ' নামে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৬, ৭ ও ৩১ নং কবিতা তিনটি যথাক্রমে 'ভোরের চডুই পাথি', 'গহন রজনী' ও 'অপবাদ' নামে প্রবাদীর ১৩৪৭ পোর সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। অক্সাক্ত কবিতাগুলি কিঞ্চিং অধিক একমাস কালের মধ্যে (৩০ অক্টোবর হইতে ৫ ডিসেম্বর তারিথের মধ্যে) রচিত এবং গ্রন্থাকারেই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

#### আরোগ্য

'আরোগ্য' ১৩৪৭ সালের ফাল্কন মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার সমস্ত কৃবিতাই কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের পরে রবীন্দ্রনাথ মূথে মূথে রচনা করেন। অধিকাংশ কবিতাই কোনো পত্রিকায় বাহির হয় নাই।

তনং কবিতাটির একটি পূর্বতন পাঠ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার অষ্টম বর্ব, নবম সংখ্যায় (২৭ পৌষ ১৩৪৭, পৃ ৩৩৭) 'দূরস্থতি' নামে প্রথম মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় উক্ত কবিতার দৈর্ঘ্য ছিল মোট ২৮ ছত্র, রচনার কাল ও স্থান মুদ্রিত হইয়াছিল '২৭।১২।৪০ উদয়ন'। পাঠান্তর স্বরূপ উহার শেষাংশ দেশ পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

বর্ণহীন প্রোঢ় প্রভাতের
ছায়াতে আলোতে
আমার চিত্তের ধারা ভাসাইয়া চলে
ফেনায় ফেনায়।
স্পর্শ করি' শৃন্তের কিনারা
জেলেডিঙি চলে পাল তুলে,
যুথন্ত্রই মেঘ পড়ে থাকে আকাশের কোণে।
সমস্ত দিনের পটে
অতি কাণ চিহ্ন দেয় কর্মের চিন্তার রেখাগুলি,
পরক্ষণে মৃছে যায়।
সম্ভ আনন্দের রূপ ন্তর্ন হেরি অন্তরে বাহিরে
প্রসারিত পাপুনীল আকাশের তলে।

## হেথার কাছিয়া দেখি বিরস প্রান্তর সংসারের দায়হারা তপ্ত শ্য্যাশায়ী অকর্মণ্য রোগীসম।

দদীহীন ছায়াহীন তালগাছ শৃত্যে চেয়ে থাকে, দেখি দেই ক্লপণের মাঝে দীর্ঘ দিনে আপনার নির্থক ভাবনার ছবি।

১৯নং কবিতাটি 'দেশ' পত্রিকার অষ্টম বর্ষ, দশম সংখ্যায় (৫ মাঘ ১৬৪৭, পু ৬৭৯) 'দিদিমণি' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

#### জग्रिंगित्न

'জন্মদিনে' ১৩৪৮ সালের পন্নলা বৈশাথ, শান্তিনিকেতনের রবীক্স-জন্মোৎসব দিবসে প্রকাশিত হয়। ইহার অনেকগুলি কবিতাই সাময়িক পত্রে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রকাশস্চী মুদ্রিত হইল:

২ 'অপরিসমাপ্ত': বৈশাখী বার্ষিকী ১৩৪৮

৫ 'জন্মদিন' ১ : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ

\*

৬ ২ : প্রবাদী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ

৭ ৩ : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ

৮ 'জনমৃত্যু' : প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ

৯ 'জলচর': প্রবাসী ১৩৪৭ কার্তিক

১০ 'ঐকতান' : প্রবাসী ১৩৪৭ ফান্ধন

১১ 'প্রথম প্রৈতি' প্রবাদী ১৩৪৭ আশ্বিন

১২ 'পথের শেষে': প্রবাদী ১৩৪৮ বৈশাথ

১৪ 'কালিম্পডের চিঠি': পরিচয় ১৩৪৭ কার্তিক

১৫ 'গিরি-নিবাস': প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাথ

১৬ 'নবজাতকের উত্তর-কাগু': প্রবাদী ১৩৪৭ আষাঢ়

১৭ 'আবোগ্য': প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ

১৮ 'চিরশ্ববণীয়': প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্কন

১৯ 'ছেলেবেলা': প্রবাসী ১৩৪৭ কার্তিক

২০ 'আগ ডুম বাগ ডুম ঘোড়াডুম লাজে': প্রবাসী ১৩৪৭ চৈত্র

২১ 'অভিশাপ': প্রবাসী ১৩৪৭ আঘাঁঢ়

২৫ 'অন্তঃশীলা': প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ

৫, ৬ ও ৭ নং কবিতার রচনা সম্পর্কে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ হইতে প্রাসন্থিক কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

পাঁচিশে বৈশাধের ছাঁতিন দিন আমে একটা রবিবারে এথানে উৎসবের বন্দোবস্ত হল। সকাল বেলা দণটার সময় আন করে কালো জামা কালো রঙের জুতো পারে [রবীন্দ্রনাথ] বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুজমুর্তির সামনে বলে একজন বৌদ্ধ বৃদ্ধ তোতে পাঠ করল। উনি [রবীন্দ্রনাথ] ঈশোপনিবদ্ধ থেকে অনেকটা পড়লেন। সেই দিন ছপুর বেলা 'জন্মদিন' ব'লে তেনটে কবিতা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বৌদ্ধ-বৃদ্ধের কথা ছিল। বিকেল বেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগল—আমাদের পাহাড়ী দরিদ্র প্রতিবেশী, সানাই বাজতে লাগল, গেল্পমা রঙের জামার উপর মালাচন্দ্রনভূবিত আদ্ধর্ব বর্গীরে সেই সৌন্দর্ব সবাই অন্ধ হরে দেখতে লাগল। ঠেলা-চেরারে করে বাড়ির পথ দিয়ে ধীরে ধীরে ওঁকে নিয়ে বাওরা ছচ্ছিল, দলে দলে পাহাড়ীরা প্রণত হয়ে ফুল দিচ্ছিল। প্রত্যেকটি লোক শিশু বৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। ওরা বে এমন করে ফুল দিতে জানে তা আনে কথনও মনে করি নি। তিব্বতীরা পরাল 'পর্দা' গাছের ছতোর বোনা আফ', বা ওরা লামাদের পরার। ফুলে প্রায় আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শাধ্যবনির মধ্যে 'শিলাভলে' এনে বসলেন, তিব্বতী আর ভূটানীরা শুল করেল তাদের জংলী তাগুৰ নাচ।

-- मःभूटल व्रवोत्मनाष, मः २, शृ २००-०७

৮নং কবিতায় 'প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের' সংবাদের যে উল্লেখ, তাহা রবীক্রনাথের পরম স্নেহভাজন ভ্রাতৃষ্পুত্র স্থরেক্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনের সংবাদ। কবিতাটি উপরে বর্ণিত উৎসব-দিবসের পরদিন বৈকালে রচিত।

'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ-লেথিকার সাক্ষ্য (পৃ ২৩৭-৬৮) অন্স্যারে ১১ নং কবিতাটি ১৩৪৭ সালের বৈশাথ মাসে মংপুতে বচিত হইয়াছিল।

১৪ নং কবিতাটি কালিম্পঙ হইতে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০) শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্রের সহিত রবীক্ষ্রনাথ পাঠাইয়াছিলেন তাহার প্রাসন্ধিক অংশ নিয়ে মুদ্রিত হইল:

কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে ব'লে মনে হচ্ছে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে শুকা হয়ে আছে। মাধার কিরীটে সোনার রৌক্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমত দিনু মনের দিক্পাতে কণে কণে ভানি বীণাপাণির বীণার গুরুরন্য তারই একট্থানি নম্না পাঠাই।

— কালিপাঙের চিঠি: পরিচয় ১৩৪৭ কার্ডিক, পৃ ৩৩২

ইহার পরদিন, ২৬ নেক্টেম্বর হইতে সাংঘাতিক অস্তম্থ হইরা রবীক্রনাথ মাসাধিক কাল প্রায় অচৈতন্ত অবস্থায় কাটান, এবং ক্রমে কিঞ্চিৎ স্তম্থ হইবার পর ৩০ অক্টোবর (১৯৪০) তারিখে রোগশ্যায় পুনরায় কবিতা রচনা শুরু করেন।

>৫ নং কবিতা প্রবাসীতে 'মিত্রা—' সম্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর উদ্দেশে উক্ত সম্বোধন।

১৬ নং কবিতা 'কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী'কে 'নবজাতকের উত্তর-কাণ্ড' নামে পত্রাকারে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৩৪৭ আধাঢ়ের প্রবাসীতে ৩৫০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ২নং 'পত্রালাপ' দ্রষ্টব্য।

১৩৪৭ সালের ৭ পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতন-মন্দিরে 'আরোগ্য' নামে ববীন্দ্রনাথের যে মৃদ্রিত ভাষণ পঠিত হয় ১৭ নং কবিতাটি তাহারই উপসংহার। রচনা-তারিখ ১২ ডিসেম্বরের পরিবর্তে সম্ভবত '২২ ডিসেম্বর' হইবে।

১৮ নং কবিতাটি 'চিরশ্বরণীয়' নামে ১৩৪৭ ফাল্পনের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের '১১ মাঘ' ভাষণের শেষে (পৃ ৫৮০) মৃদ্রিত হইয়াছিল। উহার রচনাকাল মাঘ ১৩৪৭ বলিয়া মনে হয়।

২৫ নং কবিতাটির রচনা-তারিখ প্রবাসী পত্রিকা অন্তুসারে ( ১৩৪৭ মাঘ, পৃ ৪২৭ ) '২৮ মে ১৯৪০' হইবে।

উপসংহারে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই 'জন্মদিনে' বইখানি কবির জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতা-গ্রন্থ।

#### **শ্রোবণগাথা**

'শ্রাবণগাথা' ১৩৪১ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত সালের '২৬ ও ২৭ শ্রাবণ' তারিথে শান্তিনিকেতনে নৃত্যগীত সহযোগে ইহার 'প্রথম অভিনয়' হয়।

১১৭ পৃষ্ঠায় মৃদ্রিত "তৃফার শাস্তি" গানের একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পাঠ কৌতুহলী পাঠক চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে ১৫৪ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন।

# নৃত্যনাট্য চিত্রীঙ্গদ্ধ

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র কথা-অংশ কলিকাতার নিউএশ্পায়ার থিটেইই, ১২, ও ১৩ মার্চ তারিথে (১৯৩৬) অভিনয় উপলক্ষে পুন্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশীত হয় ১৩৪২ সালের ফাল্কন মাসে। পরে ১৩৪৩ সালের বৈশাথ মাসে ইহার একটি স্বরলিপিসহ পরিমার্জিত সংস্করণ বাহির হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে শেষোক্ত সংস্করণের পাঠ মৃত্রিত হইল। ১৪২ পৃষ্ঠার "এরে ক্ষুমা কোরো স্থা" গানটি উক্ত সংস্করণের শেষে স্বরলিপি-অংশে প্রথম সংযোজিত হয়; পাদ্টীকায় বলা হইয়াছিল "ক্ষেক রাত্রি অভিনয়ের পরে এই গান্টি নাটকে নৃতন যোগ করা হইয়াছে"।

গ্রন্থারন্তে 'বিজ্ঞপ্তি'তে কবি বলিয়াছেন "এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত"। সেই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য নাটকে কেবলমাত্র নিম্ননির্দেশিত অংশগুলিই "কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে" রচিত:

১৩৪ পৃষ্ঠায় 'স্থী'র উব্জি "স্থা, কী দেখা দেখিলে তুমি এথম চিনিল আপনারে।"-জু

১৩৭ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উক্তি "হায় হায়…বদস্তেরে করিল ব্যাকুল।"

১৩৮ পৃষ্ঠায় 'একজন দগী'র উক্তি "ব্রহ্মচর্য ! …দাও তারে অবলার বল।"

১৪০-৪১ পৃষ্ঠায় 'নৃতনরূপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদা'র উক্তি "এ কী দেখি। দরণীর চির-অবহেলা।" এবং "মীনকেতু উন্মাদ করেছে মোরে।"

১৪৩ পৃষ্ঠায় 'অন্ধূর্ন'-এর উক্তি "হে স্থন্দরী···অজানার পথে।"

১৪৪ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উত্তর "তবে তাই হোক…নিমিষের সোহাগিনী।"

১৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় 'অজু ন'-এর উক্তি "আজ মোরে …শেষ পরিণাম।"

১৪৫ পৃষ্ঠায় 'চিত্রাঙ্গদা'র উত্তর "সে আমি যে আমি নই নাও যাও ফিরে যাও।"

'অজুন'-এর উক্তি "এ কী তৃষ্ণা--সর্বান্ধ টুটিয়া।"

১৫১ পৃষ্ঠায় 'দখী'র উক্তি "রমণীর মন ভোলাবার …বীবোত্তম।"

১৫৩ পৃষ্ঠায় 'দখী'র উক্তি "হে কৌন্তেয়…দেবিকার পানে।"

১৫৬ পৃষ্ঠার বৈদিক মন্ত্রগুলিও, বল। বাহুল্য, অভিনয়কালে আবৃত্তি করা হইয়া থাকে।

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কর্তৃ কি লিখিত ও ববীক্রনাথ কর্তৃ ক অমুমোদিত "চিত্রাক্দা নৃত্যনাট্য" প্রবন্ধের নিয়োদ্ধত অংশ এই প্রসন্ধে প্রণিধানযোগ্য: চিআলদার আর-একট বিশ্বে নিনিন হল ছোটো ছোটো কবিতাগুলি, তারা মাবে মাবে মুবু ধরিরে দিরেছে মূল ক্ষীবার, ধান ও নাচ বন্ধ করে দর্শকের চিত্তকে বিশান দেওবার সলে নাটকের ঘটনাপ্তের বোগ রাখাই ক্ষীব্যক্ত ভাল, এই কবিতাগুলির হল দেহের নৃত্যনীলাকে বাঁচিরে রাথে। প্রবর্তী নৃত্য বে আবার প্রেই ভলীর মধ্যে সাড়া দিরে উঠবে এ বেন তারই ভূমিকা।

-वारामी, ১७४७ टेडब, १ १२२

১৩৪৩ সালের প্রবাসীতে পৌষ সংখ্যায় (পৃ ৪২৬-৩৪) "নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গল।" প্রবদ্ধে শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ ম্থোপাধ্যায় ('কথা ও হুর' গ্রন্থের শেষ প্রবদ্ধ ) এবং চৈত্র সংখ্যায় (পৃ ৭৮৯-৯৩) "চিত্রাঙ্গলা নৃত্যনাট্য" প্রবদ্ধে শ্রীপ্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের এই নাটকটির শিল্পকলা সম্বদ্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত প্রবদ্ধের কয়েকটি প্রাসন্ধিক ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

চিত্রালদার সম্বন্ধে আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে বে নৃত্যনাট্যে কলাকোশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হল স্থর ও তাল; ভাষ থেলে তার দেহরেধার। এই রেখার থেলা যাতেই ছবির বিষয় এনে পড়ে, তাই তার অস্তে পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো। এই রঙ আলো হাড়া নৃত্য-কলার পরিপ্রেক্তি ফুটিরে তোলা শক্ত, বিশেষতঃ বখন সে নাটকীর রাজ্যে সিরে পৌহর। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওরা চাই, কোথাও তার কোনো অবাস্তর ভলী হলে তালের সলে ভলীর সংগতি রক্ষা করা ছয়হ হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন হাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গতে বে তকাৎ, নৃত্যনাট্যের সলে বিশুক নাটকের সেই রক্ষই পার্থকা।

—প্ৰবাসী, ১৩৪৩ চৈত্ৰ, পু ৭৯২

১৩৪২ সালের ফাস্কনে নৃত্যনাট্যটির প্রথম বারের অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে নাট্যের মর্মকথাটি অভিনয়-মঞ্চ হইতে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত ভাষায় ব্যক্ত করেন।

প্রভাতের প্রথম আভাস অরুণবর্ণ আভার আবরণে,
অর্ধস্থ চক্ষুর 'পরে লাগে তারি আঘাত।
অবশেষে সেই আবরণ ভেদ ক'রে দে আপন নিরঞ্জন শুত্রতায়
সম্জ্জল হয়ে ওঠে জাগ্রত জগতে।
তেমনি সত্যের প্রথম আবির্ভাব সাজ-সজ্জার বহিরকে, বর্ণবৈচিত্র্যে,
তাই দিয়ে অসংস্কৃত চিত্তকে সে করে মৃধ্য।
অবশেষে নিজের সেই আচ্ছাদন যখন দে মোচন করে
তখন প্রবৃদ্ধ মনের কাছে নির্মল মহিমায় তার বিকাশ।
এই কথাটিই চিত্রাক্ষণা নাট্যের মর্মকথা।

## এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে, প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে, পরে তার মৃক্তি সেই কুহক হতে

নিবলংকার সত্যের সহজ মহিমায়।

—প্রবাদী ১৩৪২ চৈত্র, পৃ ৮৮৯

চিত্রাক্ষণ নৃত্যনাট্যের প্রচলিত 'ভূমিকা'-অংশের ইহাই আদি পাঠ।
আলোচ্য নৃত্যনাট্য প্রসক্ষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মূল নাট্যকাব্য
'চিত্রাক্ষণা' রবীন্দ্র-রচনাবলীর তৃতীয় খণ্ডে নাটক ও প্রহসন বিভাগে ইতিপূর্বেই
মৃদ্রিত হইয়াছে।

## নৃত্যনাট্য চণ্ডালিক।

আলোচ্য নাটিকাটি ১৩৪৪ সালের ফান্তন মাসে 'চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য' নামে পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ তারিখে (১৯৩৮) কলিকাতায় "ছায়।" রঙ্গমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে উহা সর্বপ্রথম অভিনীত হইয়াছিল।

পরবর্তী সালে ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৯৩৯) কলিকাতার "শ্রী" রঙ্গমঞ্চে পুনরভিনয়ের কয়েক মাস পূর্ব হইতেই রবীক্রনাথ নাটিকাটিকে আগাগোড়া পরিমার্জিত করিয়া নৃত্যে সংগীতে নৃতন আকার দান করেন। ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' নামে স্বরলিপি-সহ একটি নৃতন সংস্করণ বাহির হয়। রবীক্র-রচনাবলীর বর্তমান সংস্করণে উক্ত নৃতন সংস্করণের পাঠ মৃক্রিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণের সহিত স্বরলিপি-সংস্করণের প্রধান প্রভেদ এই যে শেষোক্ত সংস্করণে প্রথম দৃশ্রের আরম্ভে ফুলওয়ালির দলের "নব বসস্ভের গানের ডালি" গানটি নৃতন সংযোজন, এবং নিচের ছুইটি গান সম্পূর্ণ বর্জিত হইয়াছে।

আয় রে মোরা ফদল কাটি।
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে, আজ তারি সওগাতে
ঘরের আঙন দারা বছর ভরবে দিনে রাতে।
নেব তারি দান,
সোনার রঙের ধান,
তাই-যে গাহি গান,
ভাই-যে স্থেপ থাটি॥

এই গানটি প্রথম দৃশ্রে "মাটি তোদের ডাক দিয়েছে" গানের (পৃঠঙণ) অব্যবহিত পূর্বে 'পুরুষ' দলের গান রূপে ছিল।

> হৃদয়ে মন্ত্রিল ডমক গুৰুগুৰু, ইত্যাদি (শ্রাবণগাথা, পু ১১৪ ভট্টব্য )

দিতীয় দৃশ্যের দর্বশেষে (পৃ১৭৮) ইহা 'পুরুষদলের নৃত্য' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

নৃত্যনাট্যটির প্রথম সংস্করণের শুক্তে চণ্ডালিকা মূল নাটকের 'ভূমিকা'টি ও সমগ্র নাট্যবিষয়ের রবীন্দ্রনাথ-ক্বত একটি 'পরিচয়' সন্ধিবেশিত হইয়াছিল। ভূমিকাটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর জ্যোবিংশ থণ্ডে (পৃ১৩৩) একবার মৃদ্রিত হইয়াছে বলিয়া বর্তমান থণ্ডে পুনরায় দেওয়া হইল না। 'পরিচয়' অংশটি নিম্নে আ্ছোপান্ত মৃদ্রিত হইল:

#### পরিচয়

সমগ্র চণ্ডালিকা নাটিকার গল্প এবং পল্প অংশে হ্বর দেওয়া হয়েছে। এই কারণে মনে রাখা দরকার এই নাটিকা দৃশ্য এবং শ্রাব্য, কিন্তু পাঠ্য নয়।)

#### প্রথম দৃশ্য

ফুল বিক্রি করতে চলেছে মেয়েরা। (গান)
চণ্ডালকন্তা প্রকৃতি ফুল চাইতেই তার স্পর্শ বাঁচিয়ে দবাই চলে গেল।
দইওয়ালা এল। সেও প্রকৃতিকে এড়িয়ে চলে গেল।
চুড়িওয়ালা এল, সেও স্থাণা করে ওকে চুড়ি বেচল না।

( সকলের প্রস্থান )

দেবতাকে নিন্দা ক'রে প্রকৃতির গীত নৃত্য।
বৌদ্ধভিক্ষ্রা বৃদ্ধন্তব গান করে গেল রান্তা দিয়ে।
ঘরকল্লায় অবহেলা করছে ব'লে মা এসে প্রকৃতিকে ভং সনা করলে।
চির-লাঞ্চনায় জন্ম দিয়েছে ব'লে প্রকৃতি ধিকার দিলে তার মাকে।

( মায়ের প্রস্থান)

প্রকৃতির জল-তোলার অভিনয়।
বৃদ্ধশিশ্য আনন্দ এসে জল চাইলেন।
প্রকৃতি ক্ষমা চেয়ে বললে, "আমি চণ্ডালকন্তা, আমার কুয়ার জল অশুচি।"
আনন্দ বললেন, "যে মাহুষ আমি, তুমিও সেই মাহুষ। যে জল ত্যিতকে তৃপ্ত করে
সেই জলই পবিত্র তীর্থবারি।" প্রকৃতির হাতের জল থেয়ে তিনি চলে গেলেন।
২৫।২৮

পুলকিত মনে প্রকৃতির নৃত্য।

পাড়ার মেয়েপুরুষরা ওকে ফদলকাটার কাব্দে ডাকতে এল। ভাবাবেগে নিমগ্ন প্রকৃতি তাদের ফিরিয়ে দিলে।

#### বিতীর দৃশু

পুষ্প অর্থ্য নিয়ে পুরনারীরা বুদ্ধের মন্দিরে চলে গেল।

প্রকৃতি গান গেয়ে বলছে, "ফুল মাটির কোলে ফুটেছে, দেবতা আসবেন সেই মাটির কাছেই আপন পূজা নিতে।"

মা এসে বললে, "তুই রৌদ্রে পুড়ে উমার মতো তপস্তা করছিল নাকি।"

প্রকৃতি বললে, "আমি তাঁরই জন্মে তপস্থা করছি যিনি জামাকে ডাক দিয়ে গেছেন, যিনি আমাকে নতুন জন্ম দিয়েছেন। আমি তাঁকেই চাই যিনি আমাকে দিয়েছেন দেবিকার সম্মান।"

রাজবাড়ির অন্নচর এসে চণ্ডালিকাকে জানালে রানীর পোষা পাথি উড়ে গেছে, মন্ত্র প'ড়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, এই আদেশ। (প্রস্থান)

মন্ত্রের কথা শুনে প্রকৃতি মাকে ধ'রে পড়ল, মন্ত্র প'ড়ে আনন্দকে তার কাছে আনিয়ে দিতে হবে।

মা ভয় পেয়ে দিধা করলে, বললে, "যদি আনিয়ে দিই তবে তার মূল্য দিতে গিয়ে তোর কিছুই বাকি থাকবে না।"

প্রকৃতি বললে, "আমার কিছুই বাকি থাকবে না জানি তরু আমি ভয় করি নে।" মা রাজি হল।

বুদ্ধের ন্তব পাঠ করতে করতে ভিক্ষুর দল পথ দিয়ে চলে গেল।

প্রকৃতি দেখলে আগে আগে চলেছেন আনন্দ, কিন্তু তার দিকে ফিরে তাকালেন মা, সেই খেদে সে আপনাকে ধিকার দিতে লাগল, আর মাকে বললে, তার মন্ত্রে আরও জোর দিতে।

আকর্ষণী নৃত্যে যোগ দেবার জন্মে মা আপন শিয়াদের ডাক দিলে। তাদের প্রবেশ ও নৃত্য।

প্রকৃতির হাতে মারাদর্পণ দিয়ে মা বললে, এই দর্পণ হাতে নিয়ে নাচলে যাকে কামনা করছে তার ছায়া দেখতে পাবে।—তাগুব নৃত্যে মা রুক্তভিরবের দলকে আছবান করলে। তাদের নৃত্য।

#### তৃতীয় দৃষ্ঠ

মায়ের মন্ত্রনৃত্য।

আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে দেখে প্রকৃতির আশা হল, মন্ত্র খাটবে, সন্মাদীর শুষ্ক সাধনা উড়ে যাবে শুকনো পাতার মতন।

মা বললে, "এইবার আয়নার সামনে নেচে দেথ তো কী ছায়া পড়ল।"

প্রকৃতি আয়নায় দেখলে, আনন্দ আকাশে হাত তুলে থেকে থেকে কাকে যেন অভিশাপ দিচ্ছেন, নিজেকে কঠোরভাবে আঘাত করছেন। দেখে সে অমৃতাপে অভিভূত হল। বললে "আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, এ দর্পণ আমি দেখব না।"

মায়া যখন বললে, "তা হলে মন্ত্র ফিরিয়ে নেওয়াই ভালো' প্রকৃতি প্রথমে তাতে সম্মতি দিলে, পরক্ষণেই বললে, "না, তোর মন্ত্র পড়্, আস্থন তিনি, তুংখ দিয়েই তাঁর তুংখ মেটাব আমি।"

প্রকৃতি তার মাকে নাগপাশ মন্ত্র পড়তে বললে। (নাগপাশমন্ত্র নৃত্য)
(আহ্বান গানের সঙ্গে শিয়াদের নৃত্য)

্ ( আনন্দের ছায়া অভিনয় )

অবশেষে আনন্দ পরাভূত হয়ে কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তথন মহাপুরুষের এই অপমান প্রকৃতি দহু করতে পারলে না। বললে, "প্রভূ, তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ। আমি তোমাকে নিচে নামিয়ে এনেছি, তুমি আমাকে উপরে টেনে তুলবে ব'লে।"

## সকলে মিলে বৃদ্ধের স্তবমন্ত্র পাঠ ও প্রণাম।

#### সমাপ্ত

কলিকাতায় পুনরভিনয় কালে প্রচারিত পুত্তিকা হইতে নৃত্যনাট্যটির রবীক্রনাথ কতু ক নৃতন করিয়া লিখিত আর-একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে মৃদ্রিত হইল:

#### প্ৰথম দৃষ্য

ফুলওয়ালির দল ফুল বিক্রি করতে এসেছে। চণ্ডালিকাও আনলে তার ফুলের তালি। সবাই ঘুণায় তার পাশ কাটিয়ে গেল। দইওয়ালা এল দই বেচতে, চণ্ডালিকা প্রকৃতি কেনবার জয়ে হাত বাড়াতেই দইওয়ালাকে সবাই নিষেধ করলে।

চুড়িওরালা এল চুড়ি বিক্রি করতে, প্রকৃতি চুড়ি কিনতে চাইতেই চুড়িওয়ালাকে দবাই দতর্ক করে দিলে। চণ্ডালিকা মনের ত্থে তার স্পষ্টকর্তাকে ধিকার দিলে। প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ। ঘরের কাজে চণ্ডালিকার উদাসীয়া নিয়ে তাকে ভৎ সনা করতেই, মা তাকে অপমানের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বলে তাকে তিরস্কার করলে। মা বিশিত হয়ে চলে গেল। বৃদ্দদেবের শিয় আনন্দ এসে জল চাইলেন। তার হাতের জল অশুচি বলে চণ্ডালিকা সংকোচ প্রকাশ করলে। আনন্দ বললেন, "যে জল ভ্যতিরে ভ্যা দূর করে, তাপিতের তাপ শাস্ত করে, সেই জলই শুচি।" তিনি জল খেয়ে চলে গেলেন। তাঁর করুণা ও তাঁর রূপে প্রকৃতির মন মৃশ্ধ হয়ে গেল পাড়ার মেয়েরা ধানকাটার কাজে ওকে ভাকতে এল। ও বললে,

"আমায় ভেকো না আমায় ভেকো না— আমার কাজভোলা মন আছে দূরে কোন্ করে স্বপনের সাধনা॥"

#### দ্বিতীয় দশ্য

বুদ্ধের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে পথ দিয়ে চলে গেল পূজারিনীর। প্রকৃতি এসে গাইলে,

> "ফুল বলে ধন্ত আমি, ধন্ত আমি মাটির 'পরে— দেবতা ওগো তোমার পূজা আমার ঘরে॥"

মা এসে বললে, "তুই অবাক করলি বে, উমার মতে। তুই তপস্থা করছিদ নাকি। তোর দাধনা কার জন্তে।" চণ্ডালিকা বললে, "যে আমাকে আহ্বান করলে, তার জন্তে। আমি ছিলুম বাণীহারা, যে আমাকে বাণী দিয়েছে, আমার মনের মধ্যে যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও', তার জন্তে।" মা বললে, "তোর কাছে কে আবার জল চাইলে, দে কি তোর আপন লোক নাকি।" প্রকৃতি বললে, "তিনি বলেছেন, তিনি আমার আপন লোকই বটেন। তিনি আমাকে নব জন্ম দিয়েছেন। মন্ত্র পড়ে তুই নিয়ে আয় ভিকুকে এই অমানিতার পাশে, আমি তাঁকে আত্মনিবেদনের দশান দেব।" এত বড়ো স্পর্ধার কথা শুনে মা শুন্তিত হয়ে গেল। এমন সময় ভিকুর দল নিয়ে আনন্দ পথ দিয়ে চলে গেলেন। তার দিকে তাকালেন না দেখে চণ্ডালিকার অসহ কোভ হল। মা বললে, "মন্ত্র পড়ে আমি ওঁকে আনবই।" তার শিক্তাদের সঙ্গে সম্মোহন নৃত্য করে কন্তার হাতে একটা মায়াদর্পণ দিলে। বললে, "এই দর্পণ নিয়ে যথন তুই নাচবি দেখতে পাবি তাঁর কী দশা হছেছ।"

#### ভূতীর দুগু

এই দৃশ্যে মন্ত্রের কাজ চলেছে। মায়াদর্পণে আনন্দের অভিভব-দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে প্রকৃতি অমতপ্ত হচ্ছে, মাকে নিষেধ করছে, আবার তাকে উৎসাহিত করছে। অবশেষে মহাকালনাগিনীমন্ত্র-প্রভাবে টান ধরল। পরাভূত আনন্দের অসমানে তৃঃথার্ত হয়ে আনন্দকে প্রকৃতি প্রণাম করে বললে, "আমাকে ক্ষমা করে।, তোমাকে মাটিতে টেনেছি, তুমি আমাকে ধৃলি হতে তুলে নাও তোমার পুণ্যলোকে।"

চণ্ডালিকা-কে নৃত্যনাট্যে রূপদান করার প্রেরণা প্রসঙ্গে ২১।১।৩৮ তারিখে শাস্তিনিকেতন হইতে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত রবীস্ত্রনাথের একটি পত্রের নিয়ে-উদ্ধৃত অংশ প্রণিধানযোগ্য:

আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অস্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্তে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়। সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্তে ফদল-ফলানো কেয়ার করে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বললেই হয়। প্রথমত বিদেশী হাটে চালান করবার মাল এ নয়, দ্বিতীয়ত দেশের মাতকরে লোকেরা এর বিশেষ খাতির করবেন ব'লে আশাই করি নে, যদি করেন তবে প্রভূত মুক্তরিয়ানা মিশিয়ে করবেন। অথচ দিনরাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন যে, সমস্ত দামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ আছি আমি অজ্ঞা-গুহায়— তার বাইরের সংসারটা সম্পূর্ণ মূলতবি বিভাগে রয়ে গেছে।

—প্রবাসী, ১৩৪৪ ফাব্ধন, পৃ ৭১৪

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী কতৃকি লিখিত ও রবীক্সনাথ কতৃকি অন্থমোদিত "চণ্ডালিক।" প্রবন্ধটি নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা-র পরিপূর্ণ রসগ্রহণের পক্ষে অপরিহার্য। ১৩৪৫ সালের আখিনের প্রবাসী হইতে উক্ত প্রবন্ধের কিয়দংশ নিমে মুদ্রিত হইল:

চণ্ডালিকার ভূমিকা হল খাঁটি সাহিত্য; একটি মামুৰের মানসিক ক্রমনিকাশের পটভূমির উপর ভার রচনা। মামুনের মধ্যে বা আদিম আকর্ষণ ভারই আবেগ দিরে গুরু হরেছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র যা শিবের তপস্তাকেও টলাতে শেরেছিল প্রকৃতি-পূর্কবের অন্তরের সেই চিরম্ভন বন্দ পৌছল চণ্ডালিকার প্রাণে, ভারই আঘাতে দোল-খাওরা মন নৃত্যসংগীতের ভালে আপনাকে বিচ্ছুরিত করে দিল অবসাদ বিষাদ কর্ষণার আভিশব্যে।…

মূল আখ্যানের সঙ্গে এই মৃত্যনাট্যের আখ্যান-অংশ কিছু তকাত হরে গেছে। নাটকীর সংবাতকে ফুটিরে তোলবার জল্ঞে এবং রঙ্গমঞ্চের আজিককে উৎকর্ষ দেবার নিমিন্ত কবি এরূপ করতে বাধ্য হরেছেন, ব্যদিও সাহিত্যের দিক থেকে মনভাত্তিক পরিচালনার কোনোরূপ পরিবর্তন হর নি।

প্রথম দৃষ্টে চণ্ডালিকা সাধারণ মেরেদের দৈনন্দিন কালের এবং পথের গতামুগতিক প্রোতে গা ভাসিরে দিরেছে। দেখানে তার সধী আছে, মা আছে, কর্ম আছে। দেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এনে পৌছল কোন্ প্রেমের ভাক, প্রথম সাড়া দিরে উঠল তার তেহ, তার কামনা, তার পর অসীম ছন্দের মধ্যে দিরে টানা-ছেঁড়ার অপরিমের অভিজ্ঞতার সাধনার তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে। মূল উপাথ্যানের মধ্যে যনিও আনন্দ ব্রেকাশ নর, চণ্ডালিকার মূথের বাণী থেকেই তাঁর বন্দের আভাস পাওরা যার। কিন্তু নাটকীর রসকে কমিরে তোলবার জন্তে এবং চণ্ডালিকার ছুরুহ মানসিক বন্দ থেকে দর্শকের চিন্তকে বিরাম দেবার জন্তে বৌদ্ধ ভিক্ আনন্দের মনোজগতের বন্দকে ছারানৃত্যে দেখানো হয়েছে। চণ্ডালিকার মারাদপিশে সন্ন্যাসীর যে অন্তর্ম প্রেমি দিরেছিল তারই ছারা জেগে উঠল বর্ণকের চোথে। আনন্দের যে বন্দু সে চণ্ডালিকার চেনে কিছু কম নর। এক দিকে তার স্থাপতীর জ্ঞানের সাধনা, এক দিকে তার দেহের কামনা; এই বন্তুজগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু আবশেবে মামুবই জিতল। জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিরে উঠল তার আত্মার শক্তি, দিশাহারা উন্মাদনার বাধা পড়েল না সে সংসারের মারাজালে। চিরবৈরাগী পুরুষ, যার প্রেরণার সে ছুটেছে উত্তর মেরুতে, উট্টেছে আকাশ পথে, ডুবেছে অতল সমুদ্রে, সেই ছুর্দাম শক্তির পুরুষকার দেহের আকর্ষণ থেকে আনন্দকে পৌছে দিল পৌরবের অসাধারণ গৌরবে।…

এই বে প্রকৃতি-পূর্বের বভাবের মধ্যে মূলগত বিক্লজতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে হার ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে। দেহের অনুপম ভঙ্গিমার মধ্য দিরে মনোজগতের ইতিকথাকে নরনগোচর করে ভোলাই ছিল চণ্ডালিকার আদর্শ।

-- धरामो, ১०४८ खायिन, भू ११७-११

চণ্ডালিকার মূল আখ্যান প্রসঙ্গে রবীজ্র-রচনাবলী ত্রয়োবিংশ খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় (পু ৫৪২-৪৩) দ্রন্টব্য।

#### শ্যামা

'খ্যামা' নৃত্যনাট্য স্বরলিপি-সহ ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।
তৎপূর্বেই ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারির ৭ ও ৮ তারিখে নাটকাটি কলিকাতায় "শ্রী"
রক্ষমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহার বংসর তিনেক আগে ১৩৪৩ সালের আস্থিন
মাসে কথা ও কাহিনী-র "পরিশোধ" কবিতাটিকে ( রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম থণ্ড
পৃ ৩১-৪০ দ্রষ্টব্য) অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একটি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন;
এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের ও অক্সান্ত শিল্পীদের সহায়তায় ১০ ও ১১
অক্টোবর তারিখে (১৯৬৬) উহা ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ হলে মঞ্চস্থ করেন।
১৯৪৩ সালের কাতিকের প্রবাসীতে ১-১১ পৃষ্ঠায় "পরিশোধ (নাট্যগীতি)"
আগোগোড়া মৃদ্রিত হইয়াছিল। বন্ধত উক্ত 'নাট্যগীতি'তেই খ্যামা নৃত্যনাট্যের
আদি স্ট্রনা।

'পরিশোধ নাট্যগীতি'র প্রবাসীতে-প্রকাশিত পাঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে স্থামার 'পরিশিষ্ট'রূপে যথাস্থানে ( পু ২০৯-১৮ ) মুক্তিত হইয়াছে।

শ্রামা বা পরিশোধ-এর আখ্যান-অংশ, চণ্ডালিকার মতোই কিঞ্চিং পরিবর্তিত আকারে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Published by the Asiatic Society of Bengal, 57 Park Street, 1582) গ্রন্থের মহাবস্থবদান-অংশে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে গৃহীত। কৌতৃহলী পাঠকদের জন্ত উক্ত গভাংশটি আগাগোড়া মূল গ্রন্থ হইতে নিয়ে মুদ্রিত হইল:

Story of Syāmā and Vajrasena—The reason why Buddha abandoned his faithful wife Yasodharā is given in the following story.

There was in times of yore a horse-dealer at Takshasilā, named Vajrasena; on his way to the fair at Vārānasī, his horses were stolen, and he was severely wounded. As he slept in a deserted house in the suburbs of Vārānasī, he was caught by policemen as a thief. He was ordered to the place of execution. But his manly beauty attracted the attention of Syāmā, the first public woman in Vārānasī. She grew enamoured of the man, and requested one of her handmaids to rescue the criminal at any hazard. By offering large sums of money, she succeeded in inducing the executioners to set Vajrasena free, and excute the orders of the king on another, a banker's son, who was an admirer of Syāmā. The latter not knowing his fate, approached the place of execution with victuals for the criminal, and was severed in two by the executioners.

The woman was devotedly attached to Vajrasena. But her inhuman conduct to the banker's son made a deep impression on his mind. He could not reconcile himself to the idea of being in love with the perpetrator of such a crime. On an occasion when they both set on a pluvial excursion, Vajrasena plied her with wine, and, when, she was almost senseless, smothered and drowned her. When he thought she was quite dead, he dragged her to the steps of the ghat and fled, leaving her in that helpless condition. Her mother, who was at hand, came to her rescue, and by great assiduity resuscitated her. Syāmā's first measure, after recovery, was to find out a Bhikshunī of Takshasilā, and to send through her a message to Vajrasena, inviting him to her loving embrace. Buddha was that Vajrasena, and Syāmā, Yas odharā.

-The Sanskrit Buddhist Literature, p. 135.

১৯৩৯ সালে অভিনয়কালে প্রচারিত ববীক্রনাথ-কৃত 'খ্রামা'র একটি সংক্রিপ্ত নাট্যপরিচয় সমসাময়িক প্রচার-পৃত্তিকা হইতে নিয়ে মুক্তিত হইল:

행기

প্রথম দৃষ্ট

রাজপথে

বজ্বদেন বণিক। সে অনেক সন্ধানে ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করেছে। তার ইচ্ছা, এই হার সে কাউকে বেচবে না। বিনামূল্যে যাকে পরাতে চায় তাকেই খুঁজে বের করবে। বন্ধু বললে, "এই হারের প্রতি রাজার চরের লক্ষ্য আছে।" বজ্রদেন বললে, "দেই ভয়ে যাচ্ছি বিদেশে পালিয়ে।" বলতে বলতে কোটালের চর এসে বললে, "তোমার পেটিকায় কী আছে দেখাও।" বজ্ঞদেন বললে, "এ তুমি ছুঁয়ো না, এ আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়।" বলে সে ছুটে গেল। কোটালের চর বললে, "দেথব তুমি কোথায় পালাও।"

ষিতীয় দৃগ্য

খামার সভা

শ্রামা রাজনটা, বিখ্যাত স্থলরী। তার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। সে শ্রামার পূজা করে দূরের থেকে। স্থাদের করুণা তার 'পরে। শ্রামা নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত, এমন সময়ে চোর অপবাদ দিয়ে প্রহরী শ্রামার সভার মধ্য দিয়ে বজ্রদেনের পিছন পিছন ছুটে গেল। শ্রামা বজ্রদেনের দেবকাস্ত মূর্তি দেখে মুগ্ধ। স্থিকে পাঠিয়ে বজ্রদেনের দকে প্রহরীকে ডেকে পাঠালে। বজ্রদেনকে বাঁচাবার জ্বে ত্বদিন সময় চাইলে। প্রহরী রাজি হল। শ্রামা সভাস্থদের উদ্দেশ করে বললে, "তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে এই নিরপরাধ বিদেশীকে অক্রায় অপবাদ থেকে রক্ষা করবে।" উত্তীয় এসে বললে, "ক্যায়-অক্রায় বৃঝি নে, এ বিদেশীর নামের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব— সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে।" প্রহরীর কাছে সে আ্বার্মপূর্ণ করলে। কারাগারে তার মৃত্যু হল।

ভূতীয় দৃগ্য

পথে

বজ্রদেনের সঙ্গে শ্রামার মিলনের আনন্দ। দেশত্যাগ করে বজ্রদেন ও শ্রামার পলায়ন। পলাতকা রাজনটীর সন্ধানে প্রহরীর অহসরণ। স্থীরা তাকে ছলনা করে ভূলিয়ে দিলে। খ্রামাকে বার বার বছরেদেনের প্রশ্ন, কী উপায়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অবশেষে খ্রামার কাছে খ্রুনলে তার জয়ে প্রাণ দিয়েছে উত্তীয়। বছরেদন তাকে ধিকার দিলে, ক্রুন্ধ হয়ে তাকে বর্জন করে চলে যাবার সময়ে খ্রামা তাকে ছাড়তে চাইলে না। বছ্রদেন তাকে সংঘাতিক আঘাত করে চলে গেল। খ্রামার প্রতি প্রেম ভূলতে পারলে না, অহতাপে দয় হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, খ্রামাকে তাকতে লাগল মৃত্যুলোক থেকে। সেই আহ্বানে খ্রামার হঠাৎ আবির্ভাব। বললে, "তোমার নিষ্ঠ্র আঘাতের মধ্যেও কয়ণা ছিল, আমি মরণের ঘার থেকে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।" আবার বছ্রদেনের মনে ধিকার জাগল, বললে, "চলে যাও।" খ্রামা প্রণাম করে চলে গেল।

পরিতপ্ত বজ্রসেনের গান:

ক্ষমিতে পারিলাম না বে
ক্ষমে। এ মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভূ।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা,
ক্ষমে। এ মম দীনতা।

প্রিয়ারে নিতে পারি নি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
ধে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না

শ্রামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য প্রসঙ্গে শাস্তিনিকেতন হইতে ১৪।২।৩৯ ভারিথের এক পত্তে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিথিয়াছিলেন:

স্থুরের বোঝাই-ভরা তিনটে নাটিকার মাঝিগিরি শেষ করা গেল। নটনটীরা ষন্ত্রতম্ব নিয়ে চলে গেল কলকাতায়। দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তক (abstract)। বাক্যের স্থান্থির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চলতি থেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাই নে তার মূল্যের আদর্শ।……

…গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক স্থরে হয় তার রথযাত্রা, তাকে দেখতে পাই ছন্দের লোকান্তরে, দীমান্তরে, প্রাত্যহিকের করম্পর্শে তার ক্ষয় ঘটে না, দাগ ধরে না। আমার শ্রামা নাটকের জন্তে একটা গান তৈরি করেছি, ভৈরবী রাগিণীতে—

### জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা হে গরবিনী।

এই গরবিনীকে সংসারে দেখেছি বারংবার, কিন্তু গানের হুর শুনলে ব্রুবে, এই বারংবারের অনেক বাইরে সে চলে গেছে। যেন কোন্ চিরকালের গরবিনীর পায়ের কাছে বসে মৃগ্ধ মন অন্তরে অন্তরে সাধনা করতে থাকে। হুরময় ছন্দোময় দূরত্বই তার সকলের চেয়ে বড়ো অলংকার। .....

গানে আমি রচনা করেছি শ্রামা, রচনা করেছি চণ্ডালিকা। তার বিষয়টা বিশুদ্ধ স্থপ্নস্থ নয়। তীব্র তার স্থপত্থ ভালোমন্দ। তার বাস্তবতা অক্তরিম এবং নিবিড়। কিন্তু এগুলোকে পুলিস-কেসের রিপোর্টরূপে বানানো হয় নি— গানে তার বাধা দিয়েছে— তার চার দিকে যে দূর্ঘ্ব বিস্তার করেছে তাকে পার হয়ে পৌছতে পারে নি যা-কিছু অবাস্তব, যা অসংলগ্ন, যা অনাহূত আকস্মিক। অপচ জগতে সব কিছুর সঙ্গেই আছে অসংলগ্ন, অর্থহীন, আবর্জনা; তাদেরই সাক্ষ্য নিয়ে ভবেই প্রমাণ করতে হবে সাহিত্যের সভ্যতা, এমন বে-আইনী বিধি মানতে মনে বাধছে। অস্তত গানে এ কথা ভারতেই পারি নে।…

--প্রবাদী, ১৩৪৫ চৈত্র, পৃ ৭৮২-৭৮৫

### তিন সঙ্গী

'তিন সন্ধী' ১৩৪৭ সালের পৌষমাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গল্পগুলির সাময়িক পত্তে প্রথম প্রকাশের স্ফী নিম্নে প্রদত্ত হইল:

রবিবার আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৬ শারদীয়া সংখ্যা শেষ কথা শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ ফান্তন ল্যাবরেটরি আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৭ শারদীয়া সংখ্যা শেষকথা গল্পটির একটি ভিন্নতর পাঠ দেশ পত্রিকার 'বিভাসাগর স্থৃতি-সংখ্যা'য় (৩০ অগ্রহায়ন ১৩৪৬, পৃ ১৬৫-৭৬) "ছোটো গল্প" নামে বাহির হইয়াছিল। পরিশিষ্টে উহা আভোপান্ত মুদ্রিত হইল।

ল্যাবরেটরি গল্পটির স্ত্তে শ্রীপ্রতিমা দেবীর 'নির্বাণ গ্রন্থ' হইতে প্রাদিদিক কয়েকটি ছত্র উদ্ধারযোগ্য:

·····অমৃত্তার মধ্যে পুলোর 'আনন্দবাজার' বেরল, তাতে ল্যাবরেটরি গলটি প্রকাশিত হরেছিল, অহবের মধ্যে দেদিন তিনি [রবীজনাধ] ভালো ছিলেন তাই কাগজথানি আদবামাত্র আমার স্বামী [রধীজনাধ] তা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখিয়েছিলেন। কা আগ্রহ তার গলটি দেখে, ডাজায়দের বারণ সংস্কেও তিনি কাগজথানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোধ বুলিয়ে গেলেন। সোহিনীকে নিয়ে বধন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রায়ই বলতেন, "সোহিনীকে সকলে হয়তো বুবতে পারবে মা, সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজ মৃ, অধ্বত তলায়-তলায় অস্তঃসলিলায় মতো আইডিয়ালিজ মৃই হল সোহিনীর প্রকৃত অরপ।" বজুবাজব এসে গলটির প্রশাসা করলে অস্থাবর মধ্যেও তাঁর মৃথ কত উজ্জল হয়ে উঠত।

—নিৰ্বাণ, পু ৩৪

#### বিশ্বপরিচয়

'বিশ্বপরিচয়' ১৩৪৪ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইখানি উক্ত বংসর আলমোডায় গ্রীমাবকাশ যাপনের সময় রবীক্রনাথ রচনা করেন।

সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া সহজ ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার এই প্রয়াস প্রসঙ্গে স্থরেন্দ্রনাথ মৈত্রকে রবীন্দ্রনাথ নিয়োদ্ধত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন:

বিশ্বপরিচয় বইখানা তোমাকে পাঠিয়ে দিতে লিখে দিলুম, তারই সঙ্গে ফাউ একখানা 'ছড়ার ছবি' পাবে। ডাঙায় নাচতে পারি বলেই জলে দাঁতার কাটার অধিকার যে পাকা হবে এমন কোনো কথা নেই। বিজ্ঞান-সরোবরের ঘাটের কাছটাতে খুব হাত-পা ছুঁড়েছি, প্রাইজ পাব এমন আশা করি নে। বিজ্ঞানের আবহাওয়ার সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের মনটা চক্রলোকের মতোই। যতটা সাধ্য, হাওয়া খেলিয়ে দেবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকে মনে ছিল, কিছ হাওয়াটা ওজনে ভারী হয়েছে এমন নালিশ কানে উঠেছে।—মাল থাকবে অথচ ভার থাকবে না এমন জাছবিতা ওত্তাদের পক্ষেই সম্ভব। বিজ্ঞানের একটা রসালো উপক্রমণিকা লেখা তোমারই দারা সাধ্য, কেননা তোমার ভাগুরে বাক্যরস এবং অর্থমূল্য তুইই

আছে পুরে। পরিমাণে; অতএব দেশকে বঞ্চিত কোরো না। একদিন ক্লাস চালিয়েছিলে আজু আসর জমাতে হবে। ইতি ৫।১০।৩৭

—-বৈজয়ন্তী, ১৩৪৬ ফাল্কন-চৈত্ৰ, পৃ ২৮৯

আলোচ্য গ্রন্থের তৃতীয় ও পঞ্চম সংস্করণে রবীদ্রনাথ স্বতম্ব তৃইটি ভূমিক। সংধোজন করিয়াছিলেন। উক্ত ভূমিকা তৃইটি নিয়ে মুদ্রিত হইল:

#### তৃতীর সংস্করণের ভূমিকা

যে বয়সে শরীরের অপটুতা ও মনোযোগশক্তির স্বাভাবিক শৈথিল্যবশত সাধারণ স্থারিচিত বিষয়ের আলোচনাতেও স্থালন ঘটে সেই বয়সেই অল্পারিচিত বিষয়ের রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেম। তার একমাত্র কারণ সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল। আশা ছিল বিষয়বস্তুর ক্রুটিগুলির সংশোধন হতে পারবে বিশেষজ্ঞদের সাহায়ে। কিছুদিন অপেক্ষার পর আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভৃতিভূষণ সেন এবং বহাই থেকে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন সোম বিশেষ যত্ন করে ভূলগুলি দেখিয়ে দেওয়াতে সেগুলি সংশোধন করবার স্থযোগ হল। তাঁরা অ্যাচিতভাবে এই উপকার করলেন, সেজতে আমি তাঁদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি। এইসঙ্গে পূর্বসংস্করণের পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কালিম্পঙ ২৭৷৬৷৬৮

#### পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থে যে-সকল ক্রটি লক্ষ্যগোচর হয়েছে সে-সমস্তই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বিশেষ মনোযোগ করে সংশোধিত করেছেন— তাঁর কাছে ক্বতজ্ঞতা স্বীকার করি।

শাস্তিনিকেতন

217180

বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ "ছাত্রপাঠকদের প্রতি" 'বিশ্বপরিচয়' সম্বন্ধে যে কথাকয়টি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রসঙ্গে উদ্ধার্যোগ্য :

· তোমাদের জন্মে বিশ্বপরিচয় বইথানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাগুারে, রাজ্যায় বাউলদের মতো

আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার থগুন হতে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শথ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শথটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি তা হলে আমার যতটুকু শক্তি সেই অফুসারে ফল পাওয়া গেল মনে করে আশস্ত হব।

—বাংলাভাষা-পরিচয়, পু।/•

'বিশ্বপরিচয়' পরবর্তীকালে বিশ্বভারতী কতু ক 'লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালা'র প্রারম্ভিক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়। ভূমিকায় সাধারণভাবে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থ রচনার গভীরতর প্রেরণাটি হৃদয়ক্ষম করিতে তাহা বিশেষ সাহায্য করে। ভূমিকাটির প্রাদিক্ষিক কয়েক ছত্র নিমে উদ্ধৃত হইল:

শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের দর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদমুদারে ভাষা দরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈক্ত থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়।…

বৃদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্ম প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

—লোকশিক্ষা-গ্রন্থমালার ভূমিকা



# বৰ্ণানুক্ৰমিক সূচী

| অজ্ঞ দিনের আলো                       | •••      | 1        |
|--------------------------------------|----------|----------|
| অতি দ্বে আকাশের স্তকুমার পাণ্ডর নি   | লিমা     | 89       |
| অনিংশেষ প্রাণ                        | ···      | 4        |
| অপরাত্নে এসেছিল জন্মবাদরের আমন্ত্রণে |          | 98       |
| অবসন্ন আলোকের                        | •••      | 57       |
| অভিশাপ নয় নয়                       | •••      | 74<      |
| অলস শয্যার পাশে জীবন মন্বরগতি চলে    | न ⋯      | <b>6</b> |
| অলস সময়-ধারা বেয়ে                  | •••      | . 83     |
| অশান্তি আজ হানল এ কী দহনজালা         | ***      | >86      |
| অস্তু শরীরখানা                       | • • •    | \$6      |
| আকাশধরা রবিরে ঘিরি                   | 4.,      | 50.      |
| আগ্রহ মোর অধীর অতি                   | •••      | 285      |
| আজ মোরে সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়       | •••      | \$86     |
| আজিকার অরণ্যসভারে                    | •••      | ৩        |
| আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি          | •••      | 90       |
| আমরা আহিরিনী, সারা হল বিকিকিনি       | <b>t</b> | ₹••      |
| আমাদের আঁথি হোক মধুসিক্ত             | •••      | > 6 9    |
| আমায় দোষী করে৷                      | ***      | >90      |
| আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি     | •••      | 787      |
| আমার এই রিক্ত ডালি                   | •••      | ५७८      |
| আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস     | •••      | २ १      |
| আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া             | •••      | 864      |
| আমার দিনের শেষ ছায়াটুকু             | •••      | 20       |
| আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে   | •••      | द७८      |
| আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা        | •••      | ১৬১      |
| আমার সাহস! তাঁর সাহসের নাই তুলন      | n ·      | >9¢      |
| আমি চাই তাঁরে                        | 111      | 293      |

|    |                                       |                                         | **                                    |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|    | আমি চিত্রাক্রা, আমি রাজেন্ত্রনন্দিনী  | •••                                     | >48                                   |
| ** | আর্মি তৌমারে করিব নিবেদন              | • • •                                   | ১৩৬                                   |
|    | আমি দেখৰ না, আমি দেখৰ না              | •••                                     | ۵۹۶                                   |
|    | শামি বণিক, খামি চলেছি                 | •••                                     | ১৮৮                                   |
|    | আমি ভয় করি নে মা                     | •••                                     | , )90                                 |
|    | আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন              | •••                                     | 92                                    |
|    | আ'রোগ্যের পথে                         | ••.                                     | ₹¢                                    |
|    | আলোকের অস্তরে যে আনন্দের পরশন         | শাই                                     | ৬৬                                    |
|    | আহা মরি মরি মহেন্দ্রনিন্দিত কাস্তি    | •••                                     | <b>५</b> २२, २५०                      |
|    | উড়ো পাথি আসবে ফিরে                   | •••                                     | >90                                   |
|    | উপসংহার                               | •••                                     | 870                                   |
|    | এ আমির আবরণ সহজে শ্বলিত হয়ে যা       | <b>क</b>                                | ৬৬                                    |
|    | এ কথা সে কথা মনে আসে                  |                                         | ৬২                                    |
|    | এ কী আনন্দ, আহা                       | •••                                     | <b>১৯१, २</b> ১२                      |
|    | এ কী থেলা হে স্থন্দরী                 | •••                                     | ১৯७, २ <b>১</b> ১                     |
|    | এ কী ভৃষ্ণা, এ কী দাহ                 | •••                                     | >8€                                   |
|    | এ কী দেখি! এ কে এল মোর দেহে           | •••                                     | 280                                   |
|    | এ জন্মের লাগি                         | •••                                     | २०२, २১৫                              |
|    | এ জীবনে স্থলবের পেয়েছি মধুর আশীর্বা  | <del>त</del>                            | <b>\\ 8</b>                           |
|    | এ ত্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি | ***                                     | 82                                    |
|    | এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম                | •                                       | 290                                   |
|    | এই পেটিকা আমার বুকের পাঁজর যে রে      | •••                                     | 2ph                                   |
|    | এই মহাবিশ্বতলে                        | •••                                     |                                       |
|    | একা বসে আছি হেথায়                    | · · ·                                   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|    | একা বদে সংসারের প্রান্ত-জানালায়      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ´ 8b                                  |
|    | এখনো কেন সময় নাহি হল                 |                                         | २०३                                   |
|    | এত দিন তুমি স্থা, চাহনি কিছু          | •••                                     | 328                                   |
|    | এবার ভাদিয়ে দিতে হবে আমার            | •••                                     | २५७                                   |
|    | এরে ক্ষমা কোরো স্থা                   |                                         | \$82                                  |
|    | এসেছি প্রিয়তম, ক্ষমো মোরে ক্ষমো      | •••                                     | २०४, २३१                              |
|    |                                       |                                         |                                       |

| এনো এনো এনো প্রিয়ে                    | ••• | २०७, ३,०४, २১१ |
|----------------------------------------|-----|----------------|
| এসো এসো পুরুষোত্তম                     | ••• | ેં ડેલ્ઇ       |
| এসো এসো বসস্ত, ধরাতলে                  | ••• | 744            |
| এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে                | ••• | 225            |
| ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে                  | ••• | . > 9          |
| ঐ দেখ্পশ্চিমে মেঘ ঘনাল                 | ••• | ১ ৭৮           |
| ঐ রে তরী দিল খুলে                      | ••• | * 2>8          |
| ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি           | ••• | ১৬৩, ১৬৪       |
| ওগো আমার ভোরের চডুই পাথি               | *** | 7.             |
| ওগো ভেকোনা মোরে ভেকোনা                 |     | ১৬৭            |
| ওগো তোমরা যত পাড়ার মেয়ে              | ••• | ১৬৩            |
| ওগো মা, ঐ কথাই তো ভালো                 | ••• | ১৭৩            |
| ওগো শ্রাবণের পূর্ণিমা আমার             | ••• | >>4            |
| ওমা ওমা                                | ••• | <b>১৮</b> ৩    |
| ওরা অকারণে চঞ্চল                       | ••• | 252            |
| ওরে ঝড় নেমে আয়                       | *** | ১১e, ১৩৩       |
| ওরে পাষাণী                             | ••• | 76.            |
| ওরে বাছা দেখতে পারি নে তোর <b>হঃ</b> খ | ••• | ১৭৬            |
| ওরে দর্বনাশী, কী কথা তুই বলিদ          | ••• | ১৭৩            |
| কখন ঘুমিয়েছিত্                        | ••• |                |
| কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে                 | ••• | २५৮            |
| করিয়াছি বাণীর সাধনা                   | ••• | ৮৽             |
| কহো কহো মোরে প্রিয়ে                   | ••• | २०১, २১৪       |
| কান্ধ নেই, কান্ধ নেই মা                | ••• | ১৬৫            |
| কাল প্রাতে মোৰ অব্যক্তিরে -            | ••• | 98             |
| কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত             | ••• | <b>چ</b> و     |
| কাহারে হেরিলাম                         | ••• | \$83           |
| কিসের ডাক তোর কিসের ডাক                | ••• | ১৬৯            |
| की कथा विनम जूरे                       | ••• | >90            |
| কী যে ভাবিদ তুই অগ্নমনে                | ••• | >%8            |
|                                        |     |                |

२६।२२

| 188 <b>2</b> - 1                    | বীজ্র-রচনাবলী |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------|
| কেটেছে একেলা বিরহের বেলা            | •••           | 389              |
| কেন গোঁ কী চাই                      | •••           | . 390            |
| কেন রে ক্লান্তি আসে                 | •••           | >89              |
| কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো             | •••           |                  |
| কোন্ অ্যাচিত আশার আলো               | •••           | <i>₹</i> 55      |
| কোন ছলনা এ যে নিয়েছে আকাৰ          | <b>4</b> •••  | 780              |
| কোন্ দেবতা সে, কী পরিহাসে           | •••           | 788              |
| কোন্ বাঁধনের গ্রন্থি বাঁধিল         | •••           | २००              |
| ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বু | ঝি এল · · ·   | · <b>&amp;</b> € |
| ক্ষা করো আমায়                      | •••           | ১৩৭              |
| ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো            | •••           | २०১, २১৫         |
| ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করে। মোনে    | त्र ···       | ১৬৬              |
| ক্ষমিতে পারিলাম না যে               | ••• ,         | २०६, २১७         |
| ক্ষার্ত প্রেম তার নাই দয়া          | •••           | >>0              |
| থুলে দাও দাব                        | •••           | २৮               |
| খ্যাতি নিন্দা পার হয়ে জীবনের       | •••           | 48               |
| গহন রজনী-মাঝে                       | •••           | 77               |
| গুরু গুরু গুরু গুরু ঘন মেঘ গরজে     | ····          | ३ <i>७</i> २     |
| গ্রহলোক                             | •••           | ৩৯৩              |
| ঘণ্টা বাজে দুরে                     | •••           | 88               |
| ঘন কালো মেঘ তাঁর পিছনে              | 0-0-0         | 74.0             |
| ঘুমের ঘন গহন হতে                    | •••           | 745              |
| চক্ষে আমার ভৃষ্ণা                   | •••           | ১৭২              |
| চমকিবে ফাগুনের পবনে                 | •••           | >20              |
| চরণ ধরিতে দিয়ো র্গো আমারে          | •••           | .*. <b>₹</b> 50  |
| চিত্রাঙ্গদা রাজকুমারী কেমন না জ     | ানি …         | 782              |
| চিরদিন আছি আমি অকেন্ডোর দ           | रत्न …        | <b>6</b> 3       |
| ছাড়িব না, ছাড়িব না                | •••           | २०२, २১७         |
| ছি ছি, কুৎসিৎ কুরূপ সে              | •••           | 285              |
| ছোটো গল্প                           | •••           | . %              |

|                                 | वर्वीञ्चमिक पृठी | 880                                       |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| ৰণতের মাঝখানে যুগে যুগে হইং     | তেছে জমা         | >8                                        |
| <b>क</b> िन मःगांत्र            | •••              | 79                                        |
| জন্মবাসরের ঘটে                  | •••              | 93                                        |
| জল দাও আমায় জল দাও             | *** ,            | ১৬৬                                       |
| জাগে নি এখনো জাগে নি            |                  | ንኮን                                       |
| জ্ঞান না কি পিছনে তোমার         | •••              | ১৮৭                                       |
| জানি জানি, তাই তো আমি           | •••              | ১৮৭                                       |
| জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে    | •••              | · a¢                                      |
| জীবনে পরম লগন কোরো না হে        | লা …             | >= .                                      |
| জীবনের আশি বর্বে প্রবেশিন্থ যবে | ···              | ુ ૧૨                                      |
| জীবনের হৃংধে শোকে তাপে          | •••              | <b>૨</b> ૧                                |
| জেনো প্রেম চিরঋণী আপনারি হ      | ्त्रत्य ···      | ,<br>১৯৮, ২১২                             |
| ঝরে ঝর ঝর ভাদর-বাদর             | •••              | , >>5                                     |
| তপের তাপের বাঁধন কাটুক          |                  | >>                                        |
| তবে তাই হোক                     | •••              | \$88                                      |
| তাই আমি দিহু বর                 | •••              | >8.                                       |
| তাই হোক তবে তাই হোক             | •••              | <b>&gt;</b> ¢২                            |
| তাঁকে আনতে যদি পারি             | •••              | 398                                       |
| তুমি অতিথি, অতিথি আমার          | •••              | 280                                       |
| তুমি ইন্দ্রমণির হার             | •••              | ን <b>৮</b> ዓ                              |
| তৃষ্ণার শান্তি, স্থন্দরকান্তি   | •••              | 339, 3 <b>¢</b> 8                         |
| তোমা লাগি যা করেছি              | •••              | २ <b>०</b> ১, <b>२</b> ১৫                 |
| তোমাদের এ কী ভ্রান্তি           | •••              | ›» کې د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে      | া দুরের মান্ত্র  | 200                                       |
| তোমায় দেখে মনে লাগে ব্যথা      | •••              | २०२                                       |
| তোমার কাছে দৌষ করি নাই          | •••              | २०२, २১৫                                  |
| তোমার প্রেমের বীর্ষে            | . •••            | . >>6                                     |
| ভোমার বৈশাথে ছিল                | ***              | >७ <b>१-७</b> ৮                           |
| তোমারে দেখি না ধবে              | •••              | , <b>७</b> ৬                              |
| থাক তবে থাক এই মাঘা             |                  | 105                                       |

| <b>ধাক্ ত</b> বে থাক্ তুই পড়ে      | ••• | <b>5</b> %¢    |
|-------------------------------------|-----|----------------|
| থাক্ থাক্ মিছে কেন এই থেলা আর       | ••• | ```\$ <i>\</i> |
| থামো, থামো, কোথায় চলেছ পালায়ে     | *** | <b>3</b> bb    |
| मरे ठारे ८गा, परे ठारे              | ••• | ১৬২            |
| দামামা ঐ বাজে                       | ••• | ₽¢.            |
| দি।দমণি— অফুরান সাভনার ধনি          | ••  | ^ <b>¢</b> 9   |
| मिन পরে যায় দিন, खद्ध বলে থাকি     | ••• | 44             |
| দীর্ঘ হুঃথরাত্তি যদি                | ••• | ১৬             |
| ছংখ দিয়ে মেটাব ছংখ তোমার           | ••• | دو د ·         |
| হঃসহ হঃথের বেড়াজালে                | ••• | २३             |
| দে তোরা আমায় নৃতন ক'রে দে          | ••• | ১৩৬            |
| দেখা না-দেখায় মেশ। হে বিহ্যৎলতা    | ••• | 552            |
| দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়   | ••• | <b>५</b> २८    |
| দার খোলা ছিল মনে                    | ••• | ¢              |
| ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে            | ••• | 224            |
| ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই        | ••• | 727            |
| ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ        | ••• | ৩৬             |
| ধিক্ ধিক্ ওরে মৃগ্ধ                 | ••• | २ऽ७            |
| ধীরে সন্ধ্যা আদে                    | ••• | ৬৫             |
| ধৃসর গোধৃলিলগ্নে সহসা দেখিত্ব একদিন | ··· | <b>\odo</b>    |
| নক্ষত্ৰলোক                          | ••• | ৩৭ ৪           |
| নগাধিরাজের দ্র নেব্-নিক্ঞের         | ••• | ৬              |
| নদীর একটা কোণে শুষ্ক মরা ভাল        | ••• | 2 9            |
| নদীর পালিত এই জীবন আমার             | ••• | इ.स            |
| নব বসস্তের দানের ডালি               | ••• | ১৬১            |
| নমো নমো নম কক্ষণাঘন নম হে           | ••• | 777            |
| নহে নুহে, এ নহে কৌতুক               | ••• | ५३७, २५५       |
| না, কিছুই থাকবে না                  | ••• | 398            |
| नो, प्रथव ना चामि प्रथव ना          | ••• | <b>&gt;</b>    |
| না না বন্ধু                         | ••• | <b>&gt;</b>    |

| বৰ্ণামূল                           | ক্ষিক সূচী | 884             |
|------------------------------------|------------|-----------------|
| না না না শখী, ভয় নেই              | •••        | >8 <i>&amp;</i> |
| নানা ছংখে চিভের বিক্লেপে           | •••        | ৳ঀ              |
| নারী তুমি ধক্তা                    | •••        | <b>&amp;</b> •  |
| নারীর ললিত লোভন লীলায়             | •••        | 54.             |
| নির্জন রোগীর ঘর                    | •••        | 82              |
| নীরবে থাকিস সথী, ও তুই             | •••        | 205             |
| স্থায় অস্থায় জানি নে             | •••        | 864             |
| পড়্তুই সব চেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র    | •••        | ১৭৬             |
| পথিক মেঘের দল জোটে ঐ               | •••        | <b>&gt;</b> 2°  |
| পরম স্থন্দর                        | •••        | 87              |
| পরমাণুলোক                          | •••        | 500             |
| পলাশ আনন্দম্তি জীবনের ফাল্কনদিনে   | द …        | <b>¢</b> 5      |
| পাণ্ডব আমি অজুন গাণ্ডীবধন্বা       | •••        | 280             |
| পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে     | •••        | ৮৩              |
| পুরী হতে পালিয়েছে যে পুরস্কনরী    | •••        | <b>دد</b> ز     |
| পুরুষের বিতা করেছিত্ব শিক্ষা       | •••        | ६७८             |
| পোড়ো বাড়ি, শৃক্ত দালান           | •••        | હત              |
| প্রত্যহ প্রভাতকালে ভক্ত এ কুকুর    | •••        | . €0            |
| প্রত্যুষে দেখিত্ব আজ নির্মল আলোকে  | •••        | રહ              |
| প্রভাতে প্রভাতে পাই আলোকের         | •••        | ৩২              |
| প্রভাতের আদিম আভাস                 | • • •      | 252             |
| প্রভূ, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়        | •••        | \$48            |
| প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে     | •••        | ১৯৮, <i>২১७</i> |
| ফদল কাটা হলে সারা মাঠ হয়ে যায় ফঁ | क ⋯        | <b>e</b> 9      |
| ফিরে যাও কেন ফিরে ফিরে যাও         | •••        | हर्य            |
| ফুল বলে, ধন্য আমি                  | •••        | ンでた             |
| ফুলদানি হতে একে একে                | •••        | 36              |
| ফুল শাখা যেমন মধুমতী               | •••        | >69             |
| বজ্ৰে তোমার বাজে বাঁশি             | <b>*</b>   | <b>ડ</b> ર્     |
| বঁধু কোন আলো লাগল চোখে             | •••        | <b>3∕∞8</b>     |

| • •                                  |                                       |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| বয়দ আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বালে    | র্                                    | · bb              |
| रतन, मां खन, मां खन                  | •••                                   | 593               |
| বহুকাল আগে তুমি দিয়েছিলে            | •••                                   | . ৩২              |
| বহু জন্মদিনে গাঁখা আমার জীবনে        | •••                                   | 90                |
| বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভা    | ডে                                    | ৩৯                |
| ৰাকি আমি রাথব না কিছুই               | •••                                   | > 0               |
| বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে   |                                       | <b> </b>          |
| বাছা, তুই যে আমার বুকচেরা ধন         | •••                                   | * 39¢             |
| বাছা, মুদ্ধ করেছে কে তোকে            | •••                                   | 292               |
| বাছা, সহজ্ঞ ক'রে বল আমাকে            | •••                                   | <b>১</b> १२       |
| বাজুক প্রেমের মায়ামন্ত্রে           | •••                                   | ১৬৬               |
| বাজে গুরু গুরু শহার ডকা              | •••                                   | १८८               |
| বাদলধারা হল সারা, বাজে বিদায়-স্থর   | •••                                   | <i>520</i>        |
| বিনা সাজে সাজি দেখা দিবে তুমি কবে    | •••                                   | >৫২               |
| বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি         | •••                                   | ঀ৬                |
| বিরাট মানবচিত্তে                     | •••                                   | ৬২                |
| বিরাট স্ষ্টির ক্ষেত্রে               | •••                                   | <b>68</b>         |
| विश्वनाना नीर्चवश्र, मृष्वाञ्        | •••                                   | ¢৮                |
| বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়           | •••                                   | 94                |
| বিষের আরোগ্যলন্দ্রী জীবনের অন্তঃপুরে | া খাঁর ·                              | ৩                 |
| বুক যে ফেটে যায়                     | •••                                   | <i>७</i> ८८       |
| বেলা যায় বহিয়া                     | •••                                   | ১৩৩               |
| (वांत्ना नां, (वांत्ना ना            | •••                                   | ३२१, २১२          |
| ব্ৰহ্মচৰ্য! পুৰুষের স্পাধ্য এ যে     | •••                                   | ንሪ৮               |
| ভন্মে ঢাকে ক্লাস্ত হুতাশন            | •••                                   | >8%               |
| ভাগ্যবতী সে যে                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | , >6>             |
| ভাবনা করিস নে তুই                    | •••                                   | ۶۹۹               |
| ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়ত      | न …                                   | . <b>(%</b>       |
| ভালো ভালো তুমি দেখব পালাও কোথা       | <b>. •••</b>                          | , Jb <del>b</del> |
| ভূলোক '                              | •••                                   | 8 • 8             |

| ব                                   | গ্রিক্সমিক স্ফী  | 889               |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| ভেবেছিলেম আসবে ফিবে                 | •••              | >> <i>a</i>       |
| মণিপুরনৃপত্হিতা তোমারে চিনি         | •••              | <b>५</b> ०३       |
| मधामित्न जार्या चूरम जार्या जागत    | <b>ር</b> ቀ · · · | <b>২</b> 8        |
| মনে পড়ে, শৈলতটে তোমাদের নি         | ভৃত কুটির        | <b>৮8</b>         |
| মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষ        | ার শব্দরাজি      | <b>&gt;</b> 0 (1) |
| মনে হয় হেমস্তের ত্র্ভাষার কুক্সটিব | গ্-পানে          | · 52              |
| মুম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নায়   | 5 ···            | \$75              |
| মম মন-উপবনে চলে অভিসারে             | •••              | - ५२२             |
| মা, ঐ যে তিনি চলেছেন                | •••              | . 398             |
| মা গো, এতদিনে মনে হচ্ছে যেন         |                  | )b•               |
| মাটি তোদের ভাক দিয়েছে              | •••              | ১৬৭               |
| মায়াবনৰিহারিণী হরিণী               | •••              | פענ               |
| মিথ্যে ওজর ভনব নাভনব না             | •••              | 290               |
| মিলের চুমকি গাঁথি ছক্তের পাড়ের     | मांत्य मांत्य    |                   |
| মীনকেতু, কোন্ মহা বাক্ষসীরে         | •••              | 282               |
| মৃক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশৃত্য ঘরে    | •••              | 89                |
| মেঘের কোলে কোলে যায় রে চা          | লে …             | \$>9              |
| মোর চেতনায় আদি সম্দ্রের ভাষা       | •••              | 90                |
| মোহিনী মায়া এল                     |                  | <i>&gt;%</i>      |
| যখন এ দেহ হতে রোগে ও জরায়          | •••              | 48                |
| যখন বীণায় মোর আনমনা স্থরে          | •••              | ৩৩                |
| যদি মিলে দেখা তবে তারি সাথে         | •••              | >60               |
| যাও যদি যাও তবে                     | · •••            | <i>&gt;</i> ⊘¢    |
| যায় যদি যাক সাগরতীরে               | •••              | 399               |
| যাহা-কিছু চেয়েছিম্ব একাস্ত আগ্ৰ    | <b>ए</b> :       | ৩৫                |
| যে আমারে দিয়েছে ডাক                | •,••             | 2 <i>6</i> 2      |
| যে আমারে পাঠাল                      | •••              | <i>&gt;</i> ≈8    |
| যে হৈতেগ্ৰভোগতি                     | •••              | २३                |
| ষে মানব আমি সেই মানব তুমি           | •••              | <i>) ৬৬</i>       |
| হয়মন ঝড়ের পরে                     | ***              | <b>७</b> 8        |
|                                     |                  |                   |

| রক্তমাথা দন্তপংক্তি হিংশ্র সংগ্রামের     | •••              | •   | न्द            |
|------------------------------------------|------------------|-----|----------------|
| বৰিবার                                   | •••              |     | ુરૂરળ          |
| ব্মণীৰ মন ভোলাবাৰ ছলাক্লা                | 1 ***            | Com | 747            |
| বিশ্বিভবনের সমাদর সমান ছেড়ে             | •••              |     | . 222          |
| াঁরাজার প্রহরী ওরা অন্তায় অপবাদে        | •••              |     | ১৯৩            |
| বানীমার পোষা পাথি                        | •••              |     | <u>১</u> ৭৩    |
| ্রোগত্ঃখ রজনীর নিরন্ধু আঁধারে            | •••              | •   | ે રર           |
| রোদন-ভরা এ বসস্ত                         | •••              |     | 309-64         |
| नब्जा, हि हि नब्जा                       | •••              |     | 396            |
| লহো লহো ফিরে লহো                         | •••              |     | >47            |
| ল্যাবরেটরি                               | •••              | - 1 | ২৬৯            |
| শুধু একটি গণ্ড ্য জল                     | •••              |     | ১৬৬            |
| ভনি ক্লণে কণে মনে মনে                    | •••              |     | <b>&gt;</b> ⊘€ |
| শের কথা                                  | ··· »            |     | ₹8€            |
| সংসারের নানা ক্ষেত্রে নানা কর্মে বিক্ষিং | <b>ধ্ৰ চেতনা</b> |     | २১             |
| দকাল বেলায় উঠেই দেখি চেয়ে              | •••              |     | <b>&gt;</b> ¢  |
| সকালে জাগিয়া উঠি                        | •••              |     | २७             |
| ু শখী, কী দেখা দেখিলে তুমি               | •••              |     | 708            |
| সজীব খেলনা যদি                           | •••              |     | २ऽ             |
| সন্তাদের বিহ্নলতা নিজেরে অপমান           | •••              |     | 786            |
| সব কিছু কেন নিল না                       | •••              |     | २०४,२১७        |
| সাত দেশেতে খুঁজে খু <sup>*</sup> জে গো   | •••              |     | ১৭৩            |
| সাথী মোদের 😉 যে নেয়ে                    | •••              |     | २००            |
| সিংহাসনতলভূায়ে দ্বে দ্বাস্তবে           | •••              |     | 8 द            |
| रुनारतत वसन निष्ट्रेरतक राज्             | •••              |     | <b>५</b> २,२५० |
| হুন্নলোকে নৃত্যের উৎসবে                  | *** 147          |     | ¢              |
| স্ষ্টির চলেছে খেলা                       | •••              | •   | ৩۰             |
| স্টিলীলাপ্রাদণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া     | •                |     | ৮২             |
| সে আমি ৰে আমি নই                         | •••              | ÷   | 38¢            |
| ্রনে যে প্রথিক আমার                      | •                |     | 292            |

## বৰ্ণায়ক্ৰমিক স্থচী

| সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে         | •••     |      | ৮৬              |
|------------------------------------|---------|------|-----------------|
| সেই ভালো মা, সেই ভালো              | •••     |      | 292             |
| সেদিন আমার জন্মদিন                 | •••     | •    | 60              |
| সৌরজগৎ                             | •••     | * ** | <b>७</b> १      |
| यर्गवर्श मभ्दान नव हम्भामतन        | •••     | ٠.   | 200             |
| স্বপ্নমূদির নেশায় মেশা এ উন্মত্তা | •••     |      | 282             |
| হতাশ হোয়ো না, হোয়ো না            | r • ·   |      | 790             |
| হবে দথা, হবে তব হবে জয়            | •••     | ,    | 790             |
| হা রে, রে রে, রে রে, আমায়         | •••     |      | 252             |
| হা হতভাগিনী, এ কী অভ্যৰ্থনা        | •••     |      | ১৩৩             |
| হাঁ গো মা, সেই কথাই তো বলে গেলে    | ৰ তিনি  |      | . 292           |
| হায় এ কী সমাপন                    | •••     | •    | २०२,२১७         |
| হায় বে হায় বে নৃপুর              | •••     |      | २०७,२১१         |
| হায় হায় নারীরে করেছি ব্যর্থ      | •••     |      | .509            |
| হায় হায় বে হায় পরবাদী           | ••••    |      | 724             |
| হিংস্র রাত্তি আদে চুপে চুপে        | •••     |      | . 89            |
| হাদয়ে মশ্রিল ডমফ গুরু গুরু        | • • • • | •    | 778             |
| হদয়ে বসস্তবনে যে মাধুরী বিকাশিল   | •••     | • •  | 200             |
| হে কৌন্তেয়, ভালো লেগেছিল ব'লে     | •••     |      | 200             |
| হে প্রাচীন তমশ্বিনী                | •••     | *    | 5<              |
| হে বিদেশী এসো এসো                  | •••     |      | <b>১</b> ৯१,२১२ |
| হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব     | •••     | ,    | 749             |
| হে হৃন্দরী, উন্নথিত যৌবন সামার     | •••     |      | 78.0            |
| হো এল এল এল রে দস্কার দল           | ·       |      | . 589           |